

## র নিপ্রনাবেশর উপস্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)



**ভঃ মানোরঞ্জন জানো,** এম. এ., ডি. ফিল. ( কলিঃ ) অধ্যাপক, বৰ্মান বিশ্ববিভালয়, ( বৃদ-সাহিত্য বিভাগ )

> ভা র ভী বুক ট ল প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্ৰকাশক গ্রীষ্ণবীকেশ বারিক ७, त्रमानाथ मञ्जूमनात स्त्रीहे কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশক:: ১৯৬٠

## মূল্য আট টাকা মাত্র



ছাপিয়েছেন: শ্রীভোলানাথ হাজরা ৰূপবাণী প্ৰেস ৩১, বাহুড়বাগান স্ট্রীট্ কলিকাতা-৯

সর্বাস্থার লেখক কর্ত্তক সংর্ক্ষিত

নিবেদন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ তালিকার মধ্যে আরো অন্ততঃ তিনটি উপন্থাদের নাম পাওয়া ষাইবে ষেগুলির কোন আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে করা হয় নাই। উপত্যাস আশ্রয় করিয়া তাঁহার যে ভাব-জীবনটি পরিকৃট করিবার চেষ্টা ক্রিয়াছি তাহাতে ওই উপন্তাস ক্ষ্ট্র বিশেষ কোন প্রয়োজন অমুভূত হয় নাই। তাঁহার সামগ্রিক জীবন দর্শনের একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে ( 'রবীক্স নাটকের ভাব-ধারা'র মধ্যে সে পরিচয় দানের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি ); বর্ত্তমান আলোচনায় আর একটি দিকের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। তাঁহার কবিতাবলী আশ্রয় করিয়া আর যে একটি দিক পরিষ্ট হইয়াছে পৃথক একটি গ্রন্থে (অপ্রকাশিত) তাহার পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি।

রবীল্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শন সম্পর্কে আমার যে উপলব্ধি তাহা এই তিনটি গ্রন্থে নিঃশেষ করিয়া বলিয়াছি।

গোরার দাহিত্য আলোচনা দম্পূর্ণ পরিহার করিয়া দম। জ তত্ত্ব মূলক সামাত্র আলোচনা করিয়াছি। সংহিতা, স্বৃতি, মহাকাব্য, পুরাণ এবং ওই সকল রচনার টীকা ও সার সংগ্রহ (নিবদ্ধ জাতীয় রচনা) প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ণাশ্রমাশ্রয়ী আবদর্শ সমাজের যে হিন্দু ধারণা (ধর্মশাল্পে ইহাকে সর্বত সভাষুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে) এবং তাহাকে সমাজে রূপায়িত করিতে যে বিচিত্র কলা-কৌশল ভাহার সহিত রবীক্রনাঞ্জের আদর্শ সমাজ কল্পনার মূলত: পার্থকা আছে। যে উন্নততর জীবনবোধ ও অপরোক শাক্ষাৎকারের ফলে তাহা দম্ভব হইয়াছে তাহারই সামান্ত পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি। সেই দক্ষে হিন্দু শান্তকারগণের উপলব্ধির তুলনা মূলক আলোচনাও প্রসঙ্গতঃ করিতে হইয়াছে।

অবতারণা প্রয়োজন। তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসন্ধ।

ইহাও বুঝিয়ালওয়া প্রয়োজন, যে সমাজ সাধনার ক্ষেত্রে রবীক্রনাথের (य क्वीवन त्वांध क नाक्वां कारत्रत्र नात्वत्र नात्वत्र कारा কেবল তাঁহারই বিশিষ্ট কোন উপলব্ধি নয়, তাহা আধুনিক কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা সকল চিস্তাশীল কবি ও দার্শনিকের উপলব্ধি। এ দেশের শ্রীষ্মরবিন্দ ও মহাত্মাগান্ধির নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চেতনার এক একটি বিকাশ পর্যায়ে এক একটি ভাবনা-লোক এমনি করিয়া বিশ্বের কয়েকটি বিশিষ্ট সন্তাকে আশ্রয় করিয়া উদ্ঘটিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তেমনি একটি বিশিষ্ট সন্তা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র মানব চেতনা একটি বিকাশ পর্যায় অতিক্রম করিয়াছে।

এই যে তুই বিশিষ্ট জ্বীবন-বোধের কথা বলিয়াছি, তাহাকে তাই কোন একটি দেশ-কালের দারা চিহ্নিত করিতে পারা যাইবে না। তাহা ছটি চেতনা-লোকের (নিমুত্র ও উদ্ধৃতর) সজ্বাত।

এই সজ্যাত চলিতেছে সমগ্র জাতি চিত্তে, জাতির গভীরতম অধ্যাত্ম সন্তার, সমাজের সকল স্তরে, সকল অঙ্কে, স্প্টিপ্রেরণার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। এই সজ্যাতের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতি নৃতন ব্যক্তিত্ব-লোকে ধীর জন্মলাভ করিতেছে।

সেই ধীর রূপাস্তবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি উপত্যাসের মধ্যেও লাভ করিতে পার। যায়। সমগ্র জাতির ভাব-জীবনের এই স্থ্রহৎ পট-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উপত্যাস পাঠ না করিতে পারিলে তাঁহার উপত্যাস পাঠ র্থা।

মহাভারত হইতে যে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাগ্য কৃত মহাভারতের অমুবাদ হইতে সংগৃহীত।

৬৬, সাউথ এণ্ড পার্ক )
কলিকাতা-২৯ 
১৯শে ডিমেক্সর ১৯৬০

মনোরঞ্জন জানা

# স্চীপত্র

|                 |        | <b>ઝ</b> ઃ  |
|-----------------|--------|-------------|
| চোখের বালি      | •••••  | 3           |
| নৌকা ডুবি       | ** *** | <b>\\</b> 8 |
| গোরা            | •••••  | ১২৬         |
| চ <b>তুরঙ্গ</b> | •••••  | <b>২</b> ১২ |
| ঘরে-বাইরে       | •••••  | २৫१         |
| যোগাযোগ         | •••••  | ७১৮         |
| ছইবোন           | *****  | <b>08</b> F |
| মালঞ            | •••••  | ৩৬০         |
| চার অধ্যায়     | •••••  | ৩৭৬         |

### ঢোখের বালি

>

'চোথের বালি'র মধ্যে উপত্যাসিকের যে জীবন-বোধ বাক্ত হুইয়াছে সর্ব্বাক্তা তাহার পরিচয় লাভ প্রয়োজন, তাহাতে পরে উপন্যাস অন্তর্গত চরিত্রগুলি উপলব্ধি করিতে স্থাবিধা হুইবে। কেবল তাহাই নয় ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনাঞ্জয়ী একটি বিশিষ্ট ভাবধারা যে কতদূর স্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। সেইজত্য 'চোথের বালি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব যে অভিমত, "আমার সাহিত্যের পথ-যাত্রা পূর্ব্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে' চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক"—ইহা মানিয়া লইতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ সার্থক যে-কোন সৃষ্টি স্রষ্টার মূল সাক্ষাংকার বহিভূতি হইতে পারে না। একটি ভাব-কলিকা (জীবন ও জগং সম্পর্কে ইচা স্রষ্টার একপ্রকার অপরোক্ষ অনুভূতি) জীবন বিকাশের সঙ্গে বস্তু ও ভাব-জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া একটির পর একটি দল নেলিয়া ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই বিকাশ-ধর্মা বা পরিণাম-ধারা না থাকিলে, কিংবা একটি পরিণত স্থিরদৃষ্টির গ্রন্থন স্ত্রে গ্রথিত না হইলে বুঝিতে পারা যায় যে স্রষ্টার জীবন যেকোন সত্য সাক্ষাংকার বঞ্চিত। তাহা কতকগুলি বহুবিচিত্র জটিল চিত্ত-বৃত্তি ও ভাব-ভাবনা এবং তাহাদের আশ্রয় করিয়া কতকগুলি অবিশ্রস্ত, উদ্দেশ্যবিহীন ফল পরিণামশৃন্য ঘটনা সমাবেশ মাত্র।

স্টি-প্রেরণা যত গভীর, মধ্যাত্ম দৃষ্টি যত দ্বির ও উন্নত হয় মানুষ ততই আপাত সামঞ্জস্তুত উদ্দেশ্যবিহীন, শৃশ্বলা বিরহিত জাগতিক ঘটনাবলী অমুবিদ্ধ করিয়া তাহার অস্তরালবর্তী একটি সামঞ্জের সন্ধান লাভ করে। এই সামঞ্জস্তাবোধ যত ব্যাপ্ত, যত গভীর তাহার অধ্যাত্ম পিপাসা তত পরিতৃপ্ত, তাহার স্থষ্টি ততই সার্থক।

নর-নারীর বিগ্রহাশ্রয়ী প্রেম যদি ধীরে বিশ্বময় না পরিব্যাপ্ত হয়, যদি পরিণামে এই উপলব্ধি না ঘটে যে নর-নারীর বিচিত্র প্রেম সম্পর্কের মধ্য দিয়া এক শাশ্বত, অমূর্ত্ত্য, নির্বিবশেষ প্রেম-লীলা নিত্যকাল সংঘটিত হইতেছে তাহ' ইইলে প্রেম নর-নারীকে মুক্তি দেয় না।

প্রেম নর-নারীর জীবনে সীমা, রূপ বা বিশেষের সাধনা। প্রেম যেখানে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া পরিণামে বিশেষের বোধ ছাড়াইয়া এক নির্বিশেষ অমূর্ত্তা পরিণাম লাভ করে প্রেমের সেইখানেই সিদ্ধি। এই প্রেমে সকল রূপ অরূপের, সকল মূর্ত্তি অমূর্ত্তার প্রতীক হইয়া দেখা দেয়। প্রেম যদি ওই পরিণাম না লাভ করে, ওই বোধের মধ্যে যদি সকল হৃদয় সম্পর্কের না প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে বিচ্ছেদ বা বিয়োগ নর-নারীর অন্তরে অতল স্পর্শ শৃত্যতার স্থি করে। এই শৃত্যতাকে তখন আর কোন কিছুর ছারা পূর্ণ করিয়া লইতে পারা যায় না।

রূপ যেখানে এই প্রতীক স্বরূপতা লাভ করিয়াছে সেখানে প্রেমে প্রতারণা নাই, বিচ্ছেদ ও বিয়োগ নাই, প্রত্যাশাও নাই। প্রেম তখন অসীমের বোধে সকল সীমার শৃত্যতা পূর্ণ করিয়া দেয়।

'আমার সকল কর্ম্ম, সকল ত্যাগ, সকল নিষ্ঠা ও সেবা নানা ব্যক্তি-রূপ আশ্রয় করিয়া অনন্তের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্ম হইতেছে'—নর-নারীর অস্তরে এই উপলব্ধি যথন সত্য হয় তথন আর কোন ক্ষতি কোন বঞ্চনা নিরতিশয় তুঃখ দান করিতে পারে না।

অন্নপূর্ণা কাশীধামে আশাকে প্রেম-সাধনার এই স্বরূপটিই বুঝাইতে চাহিয়াছিল। আমি সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

**"চুনি, ত্রুখে কটে যে শিক্ষা লাভ হয়, শু**ধু কানে শুনিয়া তাহা

পাইবি না। তোর মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মত সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনা-পাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মত মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সস্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বৃষিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম সেরপ হয় না। আজ দেখিতেছি আমার কিছুই নিক্ষল হয় নাই। ওরে বাছা, যার সঙ্গে আসল দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম্ম বলিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম তাহা হইলে কে আমাকে তুঃখ দিতে পারিত।"

প্রেমের আর এক ধর্ম্ম যাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহার যে সামান্ত এবং কতকটা পরোক্ষ পরিচয় 'চোখের বালি'র মধ্যে রহিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহাও নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

অন্নপূর্ণার যে সাধনা তাহাতে ব্যক্তি পরিণামে গৌণ হইয়া যায়।
উহা আদৌ নির্বিশেষ রস-সাধনা, ইহাতে বিশেষের কোন আম্বাদ
নাই। কিন্তু প্রেম রূপাশ্রয়ী হইয়াও একপ্রকার বিশ্বব্যাপ্তি লাভ
করিতে পারে। ইহাতে একদিকে ব্যক্তির বিশ্ব-স্বরূপতা লাভ,
অন্তদিকে বিশ্বের ব্যক্তিতে বিশিপ্ততা বা অ-সামান্ততা লাভ। ব্যক্তিও
বিশ্বের তাহা এক অপরপ মিলন লীলা। এই প্রেমে তাই রূপ
হারাইয়া গেলে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত অমন প্রেমও মুহুর্ত্তে শৃশ্ব হইয়া
যায়। এই প্রেম রূপের যোগে বিশ্ব-রূপে বিহার করে। ইহা যে-কোন
পরিণামে নির্বিশেষ বা অরূপকে পরিহার করে। ইহা মর্ত্ত্যজীবনাশ্রয়ী। ইহার সীমার মধ্যে নর-নারী অসীমের আম্বাদ পায়।
এই আম্বাদ তাই যে-কোন পরিণামে বিশিষ্ট বা অনশ্ব।

প্রেমের এই যে তুই স্বরূপ উপলব্ধি তাহাতে একটিকে অপরটির উন্নততর পরিণাম বলিয়া নির্দেশ করিলে দার্শনিক সমস্তা সমাধানের গুরু দায়িত্ব পরিহার করিতে পারা যায়, কিন্তু অমন করিয়া সমস্তা সমাধান করিতে পারা যায় না। জীবনের এই জাতীয় উপলব্ধির স্বরূপ বিচার ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শনে হয় নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শন নানা দিক হইতে যে মূল উপলব্ধি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছে অন্নপূর্ণা সেই উপলব্ধির কথাই বলিয়াছে। সে সাধনায় রূপ বা বিশেষের রহস্ত উদ্ঘাটনের কোন চেষ্টা নাই।

আশা অন্নপূর্ণার এই সাধনায় এবং সাধন-লব্ধ সত্যবোধে যে সাস্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই তাহার জন্ম তাহার অপরিণত মন, তাহার অসামর্থ্যটাকেই কেবল দায়ী করিলে চলিবে না, তাহার প্রেম প্রকৃতিও ভিন্ন। নিমের উদ্ধৃতিটির মধ্যে ইহার একপ্রকার মাভাস লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সেজত অপরাধ লইও না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো। তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাসীমার মত পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।"

আশার এই রূপাশ্রয়ী প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায় যথন দেখি আশা স্থালিত মহেন্দ্রকে কোন তত্বশ্রেয়ী করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া বিনোদিনীর কলঙ্ক পারবারে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। হিন্দু পৌরাণিক প্রেমের যে আদর্শে অন্নপূর্ণা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে আশার প্রেম যে সেই আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ তাহা অন্ততঃ বৃথিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার যে কোন তত্ত্ব-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতে সংশয় প্রকাশ

করিয়াছেন, শেষে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসবলী পাঠে ক্রমে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

বিনোদিনীর প্রেম অন্নপূর্ণার মত আপনাতে আপনি একটি ধ্যান-লোকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। ওই প্রেম যতদিন না প্রেমাম্পদের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং উহার ভিতর দিয়া যতদিন না সে নারীর পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে ততদিন সে কোন প্রকারেই সাস্ত্রনা লাভ করিতে পারে নাই। এই রূপকে আশ্রয় করিয়া একদিন তাহার প্রেম হয়ত নির্বিশেষ কোন পরিণাম লাভ করিবে কিন্তু সেই নির্বিশেষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশেষের অধিষ্ঠান চাই।

বিহারীর অন্তরে প্রেম সঞ্চারিত করিয়া দিতে বিনোদিনী অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অবশেষে বিনোদিনী যখন বিহারীর শ্রহ্মা ও প্রেম লাভে সমর্থ হইয়াছে এবং এই সম্পর্ক যখন সে নিঃসংশয় হইয়াছে তখন আমরা তাহার কোন্রপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

বিনোদিনী তাহার পর ওই প্রেমটুকু সম্বল করিয়া ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার কাশী যাত্রা তাহার চরিত্রের ওই পরিণামটিকেই ইঙ্গিত করে। ওই তরণী তাহাকে পরিনামে কোন্ স্বর্ণকুলে পৌছাইয়া দিবে কে জানে!

#### ( \( \)

উপত্যাস অন্তর্গত কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায় বিনোদিনীর পিতা ছিলেন দরিন্দ্র গ্রামবাসী, কিন্তু গৃহে মিশনারি মেম রাখিয়া কত্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই বিনোদিনীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সমাজে তৎকালে সচরাচর যে বয়সে কত্যার বিবাহ হইত বিনোদিনীর অবশ্য সেই বয়স পার হইয়া গিয়াছিল। যে পিতা দরিদ্র গ্রামবাসী হইয়াও কত্যাকে মিশনারির নিকট পড়াইয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই তিনি যে স্কুযোগ্য পাত্তের হস্তে কন্তা সমর্পণের ইচ্ছা পোষণ করিবেন এবং কেবল মাত্র দায় ভাবিয়া জাতি-কুল রক্ষার মানসে যে-কোন একজনের হাতে তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। বিনোদিনীর বিবাহ যোগ্য বয়স অতিক্রম করিয়া যাইবার ইহাই যে একমাত্র কারণ তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

বিধবা মাতা অধিক বয়স্কা অনূঢ়া কন্থা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহারপর অনেক অনুরোধ উপরোধ অনেক অনুসন্ধানের পর পরিশেষে যাহার সহিত বিনোদিনীর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন সে বেচারা বিবাহের মাত্র তিনমাসের মধ্যে প্লিহার অতিরিক্ত ভার বহনে অসমর্থ হইয়া একপ্রকার বিরাগ লইয়াই পৃথিবী হইতে বিদায় লইল।

বিনোদিনী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে তাহার মাতারও মৃত্যু হইয়াছে। সেখানে দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা দিদিমা ছাড়া আর কেহ ছিল না। দেহ-মনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য লইয়া বিনোদিনার তখন ভরা যৌবন।

খ্রীস্টান মিশনারির নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য এবং অধিক বয়স পর্যান্ত অবিবাহিত থাকায় বিনোদিনীর প্রাণ-মনের শক্তি এক-প্রকার অক্ষুণ্ণ ছিল, অর্থাৎ সচরাচর নারীর শক্তি গৃহের ভিতরের এবং বাহিরেব সহস্রবিধ বাধায় প্রতিমূহুর্ত্তে প্রতিহত হইতে হইতে থে-ভাবে অকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে বিনোদিনীর জীবনে তাহা ঘটিতে পারে নাই। মিশনারি মেমের নিকট বিনোদিনী আর যাই শিক্ষা করুক অকারণ আত্মনিগ্রহ শিক্ষা করে নাই। প্রাণ-মনের ধর্মকে অন্যান্ত সকল ধর্ম্মের ন্যায় তাহারা পূর্ণ মর্য্যাদা দেয়। যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীর প্রাণ-মনের শক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল বই কমে নাই। কিন্তু গ্রামের ওই একান্ত দীন, মলিন অবরুদ্ধ পরিবেশে বিনোদিনীর প্রাণ-মনের কোন ক্ষুণাই মিটিতে পারে না। কোথাও কোন আশা

নাই, ভরসা নাই, বৈচিত্র্য নাই, উদ্দীপনা নাই, একপ্রকার তামসিক জড়তার মধ্যে কতকগুলি নর-নারীর জীবন ক্রমাগত আবর্ত্তিত হুইয়া চলিয়াছে।

এইকালে বিনোদিনী যে কীরূপ অসহায় বোধ করিত তাহা আমরা অমুমান করিতে পারি। এমনি করিয়া কেবল ঘোরের মধ্যে বৈধব্যের কতকগুলি আচার পালন করিয়া তাহার একের পর এক দিন মাস বৎসর, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া জীবন অবসিত হইয়া ঘাইবে!

জীবনের এই পর্যায়ে হিন্দু নারী যে সাধন পথ অবলম্বন করিয়া তঃসহ জীবন ভার বহনে সমর্থ হয়, অর্থাৎ সামীকে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহারই প্রতীকর্মপে নিতা অন্ধ্যান ও পূজা, এইরূপে প্রাণ-মনের বহিমুখী সমগ্র প্রেরণাকে সম্পূর্ণ অন্ধর্মখীন করিয়া পরিণামে সমগ্র সন্তাকে এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, –ওই সমাজে থাকিয়া বিনোদিনী হয়ত তাহার কোন পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার আবালাের শিক্ষা ও সংস্কার ওই সাধনায় তাহাকে কিছুমাত্র সাস্ত্রনা দান করিতে পারে নাই। ইহা তাহার নিকট শৃত্যতার সাধনা, সেইহেতু আত্মহতাা ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ হয় নাই।

ভারতীয় ধর্ম্মও দর্শন নারীর এই যে সাধন পথ নির্দেশ করিয়াছে, তাহা জীবনের তঃখভার বহনে সামর্থ্য দান করিবার জন্ম নয়, প্রাণ-মনকে নিশ্চেতন করিবার জন্মও নয়, তাহার চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ফল লাভ আছে। কিন্তু এই ফল লাভ সমাজে তুই একটি নারীর জীবনে কোথাও সত্য হইলেও অধিকাংশেরই জীবনে বঞ্চনাই ঘটাইয়াছে। পরিণাম শৃত্য, ফললাভ হীন আচার অমুষ্ঠান তাহাদের প্রাণ মনের শক্তিকে ধীরে ধীরে কেবল আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ইহা অধিকাংশ নারীর জীবনে কতকটা নৈতিক বন্ধন দান করিলেও আধ্যাত্মিক কোন

ফল লাভ ঘটাইতে পারে নাই। যেখানে আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ নাই অথচ প্রাণ মনের শক্তি কতকটা অপরিমিত যাহাকে সহস্র আচার অন্তর্গান ও উপবাসের কৃচ্ছতা সত্ত্বেও বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায় না সেখানে নারীর জীবনে যে শ্বলন ঘটিবে তাহা স্বাভাবিক। ছুই-ই মৃত্যুর পথ।

অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই যে সাধনা, অর্থাৎ প্রাণ মনের অতীত সন্তার বোধ তাহা ভারতীয় ধর্ম্ম ও অ্যধাত্ম সাধনার মর্ম্মবাণী, তাহা কেবলমাত্র নারী বা পুরুষের বিশিষ্ট কোন জীবন-পর্য্যায়ের সাধনা নয়। ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এই সাধনাকে স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বীকার করে নাই। অর্থাৎ নিমতর সকলধর্মকে স্বীকার করিয়া, চরিতার্থ করিয়া একের পর এক সামঞ্জস্ম সাধন করিয়া পরিণামে উহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছে। অকাল বৈধব্যে নারী জীবনের এই স্বাভাবিক পরিণতি ক্ষ্ম হয় (অন্যান্ম নানা কারণে এই স্বাভাবিক পরিণতি ক্ষ্ম হয় (অন্যান্ম নানা কারণে এই স্বাভাবিক পরিণতি ক্ষ্ম হাইতে পারে)। অবশ্য আদৌ নির্ত্তির সাধনা যে নাই তাহা নহে, তবে তাহা অধিকাংশেরই পথ নহে। আর সেই জন্ম এই জীবন পর্য্যায়ে প্রাণ মনকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় অধিকাংশ নারীর জীবন বিকৃত, পঙ্গু ইইয়া যায়।

বিনোদিনীর এই মানসিক অবস্থার কালে রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মস্থান বারাশতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে সে যেন আলোর ক্ষীণ একটু আভাস। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে যেরূপ ব্যাকুল আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহাতে ওইকালে বিনোদিনীর মানসিক অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। কোন একটা উপায়ে ত্যাগ করিবার, সেবা করিবার স্থযোগ লাভ করিয়া বিনোদিনী যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। কোন প্রত্যাশাই সেদিন তাহার অস্তরে ছিল না, শুধু আপনাকে ভূলিতে

পারিবার এমন সুযোগ লাভ করিয়া বিনোদিনী ধন্ম হইয়া গিয়াছে। আপনার ভার বিনোদিনী আর বহিতে পারিতেছিল না।

- ওই সময় মহেন্দ্র আপনার উদ্ধাম দাম্পতা লীলার পরিচয় দিয়া বিহারীকে যে পত্র দিয়াছিল বিনোদিনী সকলের অগোচরে তাহা বারবার আগ্রহ ভরে পাঠ করিয়াছে, আর আপনার শৃগ্র জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়াছে। তাহার জীবনে এ বঞ্চনা কেন, কেন তাহার সকল সাধ অকালে ফুরাইয়া গেল। এক হুর্জ্জয়় অভিমান তাহার বক্ষের উপর পাষাণ ভার চাপাইয়া দিল। এ অভিমান কাহার প্রতি তাহা বিনোদিনী জানে না। নারীর জীবনে সার্থকতার এই দিকটি বিনোদিনী ইতিপূর্বের এত স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করে নাই।

রাজলক্ষ্মীর স্নেচ বিনোদিনীর শৃত্য জীবনকে আরও শৃত্যময় করিয়া দিয়াছে। ইহারপর বিনোদিনীর পক্ষে একাকী গ্রামে থাকা এক-প্রকার অসম্ভব। কলিকাতায় আসিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই বিনোদিনী তাই সন্মত হইয়াছে।

বিনোদিনী আসিয়া দেখিল রাজলক্ষ্মীর সংসার-তরণী সুখের বাতাসে পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যস্তলে মহেন্দ্র-আশার যুগল মূর্ত্তি। সাংসারিক বিচিত্র কর্মধারা সেই যুগল মূর্ত্তি বেস্টন করিয়া যেন ধন্য ইইয়া কলস্বর তুলিয়াছে। যে গৃহে একদিন সকল সৌভাগ্যকে পাদপীঠ করিয়া সে আশার মত এমনি স্বামীর পার্শে স্থাসীন থাকিতে পারিত, আজ ভাগ্য বিভূম্বনায় সেই গৃহে সে একজন কুপাপ্রার্থী। অথচ পুরুষের জীবনকে সকল দিক ইইতে সার্থক করিবার মত নারীর সকল ঐশ্বর্য্য তাহার ছিল, আজও সম্পূর্ণ অক্ষুপ্ন আছে।

ইহার জন্ম সামাজিক বিধান কতটা দায়ী. কতটা মনুয়-বিধান বহিভূতি চির ছুজেয়ে শক্তি তাহা বিনোদিনী জানিত না। তাহার অভিমান ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া তীব্র আক্রোশে রূপান্তরিত হইয়াছে। বিনোদিনী স্থির করিল এই স্থাথের সংসার সে ছারখার করিবে। যে ভাগ্য তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে সেই ভাগ্যকে সে এমনি করিয়া আঘাত ফিরাইয়া দিবে।

এই অভিমানই তো অজ্ঞানতা। জীবনের বিচিত্র প্রয়াস এমনি এক একটি অজ্ঞানতাকে আশ্রয় করে। এই অজ্ঞানতার অবসান যেখানে সেখানে জীবনেরও সমাপ্তি। উপস্থাসের পাত্র পাত্রীর জীবনে এই উপলব্ধি না ঘটিলেও উপস্থাসিককে কোন একটা উপায়ে এই সাক্ষাংকার ঘটাইতে হয়। স্রষ্টা মাত্রেই মন্ত্র্যা জীবনাশ্রয়ী এক একটি বিশিষ্ট অজ্ঞান প্রেরণার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই অজ্ঞানতার পাষাণতটে মান্তুযের সকল প্রয়াস আছড়াইয়া পড়িয়া শৃত্যে কাশ্লা-হাসির ফেনপুঞ্জ ছড়াইয়া দিতেছে।

বিনোদিনীর এই মানসিক পরিণাম ঘটিয়াছে অনেক পরে।
আশার সংসার কর্ম্মে যে ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা ছিল বিনোদিনী আসিয়া
কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা পূর্ণ করিয়া দিল। সংসার কর্ম্মের মধ্যে
বিনোদিনী অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহার কারণ অবশ্য বিনোদিনীর কর্ম্মম্পৃহা। আপনার স্থচারু কর্ম্মনৈপুণা ও বাক্তিত্ব
প্রকাশের এমন ক্ষেত্র বিনোদিনী ইতিপূর্ব্বে কোথাও পায় নাই।
একটি বৃহৎ সংসারের বিচিত্র দাবী তাহার অন্তর্লীন স্কুপ্ত সমস্ত ঐশ্বর্যোয়
ধীর বিকাশ ঘটাইয়াছে। আপনাকে প্রকাশ করিবার এই আনন্দই
বিনোদিনীকে কর্ম্মে এমন নিরলস করিয়াছে।

কিন্তু তাহার এই কর্ম্মের পশ্চাতে আরও একটি স্থপ্ত বাসনা সক্রিয় ছিল। তাহার এই বিচিত্র কর্ম প্রতাক্ষে ও পরোক্ষে যে মহেন্দ্রেরই সেবায় লাগিতেছে ইহাতেই বিনোদিনীর এক প্রকার পরি-তৃপ্তি। কিন্তু এমনি করিয়া নারীর অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। তাহার এই কর্মের জন্ম মহেন্দ্র কত্টুকু কৃতজ্ঞ! সে তো মহেন্দ্রের সংসারে আশ্রিতা একজন সহায় সম্বলহীনা নারী মাত্র। আর মহেন্দ্রের কৃতজ্ঞতায় তাহার কতটুকু প্রয়োজন!

মহেন্দ্র যদি তাহার দেহ-মনের অতৃলনীয় ঐশ্বর্যোর কোন পরিচয় লাভ করিত! তাহার তুলনায় আশার মূলা কতটুকু! সর্বব্যথণ লেশহীনা, সংসার অনভিজ্ঞা, স্বল্লবৃদ্ধি আশা পুরুষের কতটুকু ক্ষ্ধা মিটাইতে পারে, তাহাকে দিয়া গৃহের কতটুকু কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধিত হয়।

মহেন্দ্রর সহিত পরিচিত হইবার জন্ম আশার সখিত্ব পাশে বিনোদিনী তাই সহজেই ধরা দিয়েছে। প্রথম দিনের স্বল্প পরিচয়ে মহেন্দ্রের অস্তরে ক্ষীণ একটু সাড়া জাগাইয়া বিনোদিনী পুনরায় একটু আড়ম্বরের সহিত দ্রে দ্রে সরিয়া থাকিতে লাগিল। বিনোদিনীর স্থির বৃদ্ধি অতান্ত প্রথর, হৃদয় বৃত্তির উপর তাহার আশ্চর্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কয়েকদিন দূরে সরিয়া থাকাতে মহেন্দ্রের আকাজ্কা। সত্যই তার হইয়াছে। আশাকে মধাবর্ত্তিনী করিয়া মহেন্দ্র ও বিনোদিনী ইতিমধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের আচরণের মধ্যে এখন আর সঙ্কোচ সাধ্বসের কোন স্থান নাই। এইরূপে বিনোদিনী একদিকে যেমন মহেন্দ্রকে একান্ত নিকটে লাভ করিয়াছে, তেমনি অন্মদিকে মহেন্দ্রের প্রতি, সংসারের প্রতি আশার সমস্ত করণীয় আপনার ছই সেবা কুশল হন্তে সম্পন্ন করিয়াছে। সংসারের মধ্যে এখন কোথাও কোন অমিতাচার বা শৈথিল্য নাই। মহেন্দ্রের কর্ত্বর ক্রেটকেও বিনোদিনী কিছুমাত্র প্রশ্রেয় দান করে নাই।

সংসারে আশার অস্তিত্বমাত রহিল বিনোদিনীই বধ্র সমস্ত কর্ত্তব্য একাকী সমাধা করিতে লাগিল। বিনোদিনী কেবল বাহিরের কর্ম্ম করে নাই, অন্তরের কর্মাও করিয়াছে। আশার সকল অঙ্গ সজ্জায় ও প্রুসাধনে তো বিনোদিনীরই অনুরাগ স্পর্শ, আশার কথাও আশার নয়, বিনোদিনীর। মাঝখানে আশাকে রাখিয়া বিনোদিনী বস্তুতঃ

আপনার হৃদয়কে মহেন্দ্রের সম্মুখে উদযাটিত করিয়া দিয়াছে। আশা বধু হইয়াও এ সংসারে কত অনাবশ্যক, ভার স্বরূপ, কত তুচ্ছ! ইহার জন্ম আশা কতটা দায়ী সে বিচার এখানে তুলিয়া লাভ নাই। বিনাদিনী সংসারের বাহিরের একজন অনাত্মীয়া রমণী হইয়াও সংসারের কতবড় আশ্রয়। একজন সংসারকে আশ্রয় করিয়া আছে, একজন সংসারকে আশ্রয় দিয়াছে। উভয়ের আধ্যাত্মিক মূল্য যাহাই হোক, সামাজিক মূল্য ণ কোথায় আশা কোথায় বিনোদিনী!

এইখানে কয়েকটি বিষয় বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। বিনোদিনী যদি এমনি কোন পরিবারে বধ্র পদ লাভ করিত তাহা হইলে সে কত অনায়াসে একজন পুরুষের জীবনকে, তাহার সংসারকে সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত। উপত্যাসিক বিনোদিনীর এই পরিচয় দান করিয়াছেন। বিনোদিনী ভাগ্য বিভ্ননায় বিধবা বলিয়া সংসার তাহার নিকট হইতে এই সমস্ত গুণ কিছুমাত্র প্রত্যাশা করে না। যৌন বোধের কথা নয়। আত্মসংযমে বিনোদিনীর অসামাত্য ক্ষমতা। আত্মবিকাশের প্রেরণা যদি জীবনের স্বাভাবিক প্রেরণা হয়, ইহার সহিত বিজড়িত হইয়া যদি একান্ত স্কৃষ্থ যৌন আবেগ থাকে তবে তাহার জন্য বিনোদিনী কতটা দায়ী, কতটা সমাজ, কতটা বা অন্য কিছু তাহারও সংক্ষার মুক্ত বিচার প্রয়োজন।

বিহারীর দীর্ঘ কয়েক দিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া এবং আর কোন দিক হইতে কোন বাধা না পাইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনী পরস্পরকে আরও নিকটে লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে বিহারী এক-দিন মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া স্পষ্টই দেখিল যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আশু কোন একটা ব্যবস্থা না করিলে আশার সুখের সংসারে বিপর্যয় ঘটিবে। মহেন্দ্র আশা ও বিনোদিনীকে সতর্ক করিয়া দিতে বিহারী সেদিন কোন সঙ্কোচ, শালীনতার কোন অস্তরাল রাখে নাই।

এমনি করিয়া মহেন্দ্রকে নিকটে লাভ করিবার জন্ম বিচিত্র ছলন। জাল বিস্তার করিয়া বিনোদিনী একদিকে যেমন মহেন্দ্রের পরিচয় ধীরে ধীরে লাভ করিতে লাগিল, অন্মদিকে তেমনি বিহারীর বারংবার হস্ত-ক্ষেপে, তাহার সহিত আলাপ আলোচনা, তিব্রু তীক্ষ বাক্য বিনিময়ের ভিতর দিয়া বিনোদিনী বিহারীর পরিচয়ও ধীরে ধীরে লাভ করিতে লাগিল।

বিহারীর স্পষ্ট অভিযোগের পর বিনোদিনীকে অনিবার্য্য রূপে যে মহেল্রের সংসার ত্যাগ করিতে হইবে এ সম্বন্ধে বিহারীর মনে কোন সংশয় ছিল না; কিন্তু বিনোদিনী অন্যন্ত যাওয়া তো দূরের কথা বরং আশ্চর্য্য কৌশলে সংসারে আপনার আসন স্থায়ী করিয়া লইল। নহেল্রে আশা রাজলক্ষ্মী সকলকে দিয়া বিনোদিনী থাকিবার অমুরোধ করাইয়া লইল।—কেবল তাহাই নয়, যে বিহারী বিনোদিনীকে আশার স্থথের কন্টক বলিয়া বোধ করিয়াছিল সেই বিহারীই আশার কল্যাণের জন্য বিনোদিনীকে মহেল্রের গৃহে থাকিবার অমুরোধ করিয়াছে! সমস্ত সংসারকে এইরূপে বিনোদিনী সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়াছে, তাহার বৃদ্ধি দিয়া, ব্যক্তিত্ব দিয়া, অক্লান্ত সেবা ও যত্ন দিয়া। এইরূপে বিনোদিনী যথন সমস্ত কিছু আপনার আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়াছে তথন তাহার ঔ্কুক্র্য শিথিল হইয়াছে।

মহেল্রের স্বভাব দীনতায় একদিকে বিনোদিনী যেমন পীড়িত হইয়াছে, তেমনি অন্তদিকে বিহারীর ত্ল'ভ পৌরুষের সামান্ত আভাস লাভ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

এই পরিণামে বিনোদিনীর মানসিক অবস্থাটিকে আর একবার বুঝিয়া লইতে হইবে। মহেন্দ্রের প্রতি বিনোদিনী আরুষ্ট হইয়াছিল নারীর স্বাভাবিক হৃদয় বোধ লইয়া। সে হৃদয় দীন নয়, এশ্বর্য্য সমৃদ্ধ। তাহা হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থতার বাসনা নয়। মহেন্দ্রকে সে আরুষ্ট করিয়াছে তাহাকে ভালোবাসে বোধ করিয়া। এই সত্য প্রেমের বাসনা ছিল বলিয়া মহেন্দ্রকে সে তাহার কর্ত্তব্য হইতে এতটুকু শ্বলিত করে নাই, প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আশা তাহার জীবনে এই শ্বলন ঘটাইয়াছিল) পরস্তু সকল দিক হইতে তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্রকে আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়া বিনোদিনী নিঃসংশয়ে ব্রিয়াছে এই পুরুষ নারী হৃদয়ের কোন ক্ষুধাই পরিভ্পু করিতে পারে না। মহেন্দ্র স্কভাব দীন, লোলুপ, অস্থির চিত্ত, একান্ত স্বার্থপর। আর অন্তদিকে বিহারী! সেই আপন ভোলা, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, ভোগবিমুখ নিরাসক্ত পুরুষটির প্রকৃত পরিচয় এ সংসারের কেইই জানে না, তাহার মূল্য দান তো দূরের কথা। বিনোদিনীর অন্তর্কাকাশে এখন হইতে উজ্জল হটি নক্ষত্রের মত মহেন্দ্র ও বিহারী বিরাজ করিতে লাগিল। এখন হইতে একটির দীপ্তি ফেমন ক্রমাগত মান হইতে সুরু করিয়াছে তেমনি অন্তটির দীপ্তি ক্রমাগত উজ্জল ইইয়া তাহার হৃদয়কে মাধুখ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

দমদমে চড়িভাতি উপলক্ষ্যে বিনোদিনীই বিহারীকে সঙ্গে যাইতে অমুরোধ করিয়াছে। বিনোদিনীর এই অমুরোধের ছটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বিহারীকে তাহার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া। পুরুষ হিসাবে সে যে কত মহৎ কত ছলভি তাহা সে আপনিই জানে না। দ্বিতীয়তঃ তাহার সান্ধিয় লাভের গুঢ় গোপন বাসনা।

মহেন্দ্রের সহিত আচরণে তাহার যে পরিচয়ই প্রকাশ হোক-নাকেন তাহা যে বিনোদিনীর যথার্থ পরিচয় নয় এবং তাহার মধ্যকার
সেই যথার্থতাটুকুই যে বাহিরে এমন বিকৃত উপায়ে প্রকাশ লাভ
করিয়াছে তাহাও রবীক্রনাথ স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিনোদিনী
একাস্ত সুস্থ, প্রেম ও কল্যাণময়ী রমণী। কিন্তু তাহার অস্তরের এই
সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে বোধকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইবে, যে বোধে
সম্পূর্ণ সামঞ্জন্ত লাভ করিবে, প্রেমের সেই যে বোধ, নারী চিত্তের সেই

যে একমাত্র আলোক বিনোদিনী তাহারই আশায় অমন অন্ধকারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। তাহার এই অধ্যাত্ম পিপাসাই তাহাকে একবার মহেন্দ্রের প্রতি একবার বিহারীর প্রতি আরুষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনীর সেই নিভ্ত চিত্ত-লোকটিকে রবীক্রনাথ এইভাবে উদ্যাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। এ কথাও সত্য একমাত্র মহৎ পুরুষের সান্নিধ্যেই নারীর উন্ধত পরিচয় বাক্ত হয়। মহেক্রের মত পুরুষ তাহার স্থুখ সম্ভোগ ও ঐশ্বর্যা দিয়া তাহার প্রবৃত্তি দিয়া নারীর অন্তরে কেবল দীপ্ত বাসনার দীপ জ্বালাইতে পারে। বিনোদিনীর সমগ্র সন্তার কেবল সেই ভাগটাই চক্রের আকর্ষণে ফ্রাত সমুদ্রক্রের মত আরুষ্ট হইয়াছে। বিহারীর সান্নিধ্যে বিনোদিনীব উন্নতত্ত্ব সন্তা জাগ্রত

—"ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যান্তের বাতাস তরু পল্লব মর্মারিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে দিঘির পাড়ে জাম গাছের ঘন পত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনা তাহার ছেলেবেলার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ মায়ের কথা, তাহার বাল্য স্থির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল, বিনোদিনার মুখে থর যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্ববদাই বিরাজ করিত বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে সিশ্ব করিয়া দিল। বিনোদিনার মুখে যে কৌতুক তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণৃষ্টি বিহারীর মনে এ পথ্যস্থ নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শাস্ত সজল রেখায় মান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তি মণ্ডলের কেন্দ্রুগুলে কোমল হৃদয়টুকু এখনও সুধা ধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রক্ষ রস—কৌতুক বিলাসের দহন জ্বালায় এখনও নারী প্রকৃতি শুদ্ধ হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলক্ষ সতী স্ত্রীভাবে একান্ত ভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে,

এ ছবি ইতিপুর্বের মুহুর্ত্তের জন্মও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই— আজ যেন রক্ষ মঞ্চের পটখানা ক্ষণ কালের জন্ম উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মক্ষল দৃষ্ঠ তাহার চোখে পড়িল।"

বিহারী এতদিন পরে বিনোদিনীর এই পরিচয় লাভ করিয়া সশ্রদ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু বিহারী নারীর কোন স্বরূপ জানিত না, নারীর সহিত তাহার পরিচয় অল্প, নারী চিত্তের রহস্ত উদ্ঘাটনে তাহার সে কৌত্হলও ছিল না। আপনার বৃদ্ধি দিয়া সে উহাদের সম্পর্কে আপনার মত করিয়া একটি ধারণা গড়িয়া তুলিয়া নিশ্চিম্ভ হইয়াছিল।

বিহারী বিনোদিনীর এই ছটি সন্তার মধ্যে বস্তুতঃ কোন সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় একটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অন্টটিকে কোন একটি উপায়ে অস্বীকার করিতে হয়। বিহারী তাহাই করিয়াছে। বিনোদিনীর মধ্যে স্নেইশালা, করুণাময়ী নারী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিহারী যেমন মুগ্ধ হইয়াছে তেমনি বিনোদিনীর অন্ত পরিচয়কে সম্পূর্ণ ভ্রম, আপনারই দীন মনের পরিচয় মনে করিয়া অমুতপ্ত হইয়াছে।

বিনোদিনীর জীবনে এই ছটি প্রেরণাই সভ্য। বিনোদিনীর এই যে সমৃদ্ধ ধ্যান-লোক তাহার এই যে কল্যাণময়ী মূর্ত্তি তাহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাণ বৃস্তে একটি বিশেষ রূপাশ্রয়ী হইয়া মানস-লোকে ধ্যানের ওই ফুল ফুটে। নারী-প্রেম কোন স্বরূপে প্রাণের সম্পর্ক শৃশু নয়। বিহারীর মত জীবন বোধ শৃশু বৃদ্ধি সর্ক্যে পুরুষ নারীর এই উভয় সন্তাকে পৃথক বলিয়া জানে।

বিনোদিনীর জীবনে প্রবৃত্তির পীড়া যেমন সত্য তেমনি সত্য তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধ্যান। মহেন্দ্র বিনোদিনীর মধ্যে এই প্রাণ সর্ব্বস্থ নারীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বিহারী প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহার মানস-রূপ। এতদিন পরে বিনোদিনীর অন্তরে সেই সত্য প্রেম অনুভূত কইয়াছে যে বোধে নারীর উভয় সন্তার মধ্যে ধীরে সামঞ্জন্ম সাধিত কইয়া এক অথগুতা প্রাপ্ত কয়। বিনোদিনী আপনার অন্তরের এই পরিচয় আপনিও বুঝি জানিত না। মহেন্দ্রের মত পুরুষের নিকট নারীর সে পরিচয় উদ্ঘাটিত কয় না। বিহারীর তুলভি পৌরুষ ও নহর্বই বিনোদিনীর ওই স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

বিনোদিনী আপনার উন্নততর সন্তার পরিচয় লাভ করিয়াছে, আর সে পরিচয়ে একজন প্রকৃত পুরুষ কেমন শ্রদ্ধান্বিত হয় তাহাও মৃগ্ধ হইয়া দেখিয়াছে। ইহাতে বিনোদিনী যেন ধন্য হইয়া গিয়াছে। আছে আছে তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা দেখিয়া পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হয়। এই লাঞ্জিত বঞ্চিত জীবনে বিনোদিনীর সে যেন এক অত্যাশ্চর্যা আবিষ্কার। বিনোদিনী এতদিন পরে বাঁচিয়া থাকিবার একটা স্থিকতা বোধ করিয়াছে।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বিনোদিনী আশাকে বলিয়াছে, "আমার মনে হইতেছে আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন প্রলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

যে প্রেম প্রবৃত্তির নিতা সংঘর্ষ, উগার পঙ্কিল আবর্ত হইতে নারীকে রক্ষা করিতে পারে বিনোদিনী এতদিন পরে তাহার আসাদ লাভ করিয়াছে, কিন্তু উহাকে চরিতার্থ করিবার তাহার কোন উপায় নাই। কতকটা আত্মস্থ হইয়া বিনোদিনী আপনাকে এবং আপনার চহুস্পার্শের আর সকলকে নূতন করিয়া বিচার করিয়াছে।

বিনোদিনী বুঝিয়াছে মহেন্দ্রের মত পুরুষ কোন নারীকে ভালো-বাসিতে পারে না। এই জাতীয় পুরুষের নিকট নারী কেবল বাসনার সম্পদ। বিনোদিনী আরও বোধ করিয়াছে তাহার প্রেম যাহাকে লাভ করিয়া সার্থক হইতে পারে, সেই বিহারীকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নারীর স্বধশ্ম সম্পর্কে সে শুধু অনভিজ্ঞ নয়, আপনার মিথ্যা বোধকে সত্য বলিয়া জানিয়া সে একপ্রকার আশ্চর্য্য নৈতিক পরিতৃপ্তি বোধ করে। তাহার দৃষ্টিতে বিনোদিনী নারী নয়, বিধবা। বিধবা সম্পর্কে সামাজিক সর্কবিধ সংস্কার তাহার মনের মধ্যে অত্যস্ত দৃচ় মূল।—অর্থাৎ সে নারী কেবল ত্যাগ করিবে, সকলের সেবা ও যত্ন করিবে, শুচিতা ও সংযমের আদর্শ স্বরূপিনী হইবে। সে যে ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিয়া ধত্য হইতে পারে, সে অধিকার লাভে সমাজ বিধি ক্ষুর্ম হইলেও বিধাতার চিরন্তন নীতি ধর্ম্ম যে ক্ষুত্ম হয় না তাহা বিহারী বোধ করিতে পারে না।

ইহার পর হইতে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নানা তুর্বলভার যেমন পরিচয় লাভ করিয়াছে তেমনি স্ব্যাদিকে বিহারীর মহরের পরিচয় নানা ভাবে লাভ করিয়াছে। মহেন্দ্র ও বিহারী বিনোদিনীর আরও নিকটে আসিয়াছে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর নিকটে আসিয়াছে নিছক প্রবৃত্তি প্রেরণায়, আর বিহারী আসিয়াছে কতকটা ভাগ্যের লীলায়, —আশার কল্যাণ কামনায় ? উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, ইহাতে বিনোদিনীর উভয়কে আরও ভালো করিয়া চিনিয়া লইতে স্ব্রিধা হইয়াছে। বিনোদিনী একদিকে মহেন্দ্রের তুর্বলভা, স্থাদিকে বিহারীর তুর্লভ পৌরুষের সঙ্গে অমোঘ নিয়ভির মত একটি বন্ধনও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কোন্ ঘোরের মধ্যে যে বিহারী যুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা বুঝিয়া লইতে বিনোদিনীর কিছুমাত্র কট্ট হয় নাই। হায় পুরুষ, হায় তাহার নৈতিক দন্ত! অ-দৃষ্ট কত ক্ষীণ স্ত্রে না বাধা পড়িয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়!

মহেন্দ্রের অসংযত হৃদয়বোধের উপর বিনোদিনীর অশ্রন্ধা দিনের পর দিন বাড়িয়াছে। পুরুষের সহিত নারীর ওই জাতীয় কোন সম্পর্কে বিনোদিনীর কিছুমাত্র শ্রন্ধা নাই। তবু বিনোদিনী নানা ভাবে মহেল্রকে আকর্ষণ করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ যে তাহার শিথিল ইন্দ্রিয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। এপ্রেরণা সুস্থ সবল নারীর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিনোদিনী স্বভাবদীনা নয়, প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় তাহার মর্মান্তিক ঘূণাই ছিল। তাই মহেন্দ্রকে সে একবার নিকটে আকর্ষণ করিয়াছে আবার পর্মুহূর্তে অসামাশ্র মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাকে সংযত করিয়াছে। বিনোদিনীর মধ্যে এই উভয় প্রেরণার কোন দ্বন্দ্ব জাগিত না যদি বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসিতে পারিত।

এখন বিনোদিনীর হৃদয় একদিকে, বিনোদিনীর প্রবৃত্তি একদিকে। প্রেমের আধার পরিবর্ত্তন না করিতে হইলে বিনোদিনীকে নিশ্চয়ই এই দক্ষের সম্মুখীন হইতে হইত না। তাহার এই নবলন্ধ প্রেম যদি পরিণতি লাভের অন্তুক্ল অবস্থা লাভ করিত, তাহা হইলে মুহুর্ত্তেই বিনোদিনীর বিকৃত সকল প্রয়াস নিকৃদ্ধ হইয়া যাইত। মহেল্রের সহিত তাহাকে আর এমন খেলা খেলিতে হইত না। অবশ্য এখনও পয়ান্ত বিনোদিনী আপনার প্রেম সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। প্রেম সকল চঞ্চল হৃদয় রত্তিকে একটি রূপমুখীন করিয়া শান্ত করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর এই কালের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে জ্রষ্ট করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রী রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণ বৃদ্ধি দীন প্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে, কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না তাহাকে হুদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বৃঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অস্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না ছয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না।"

মহেল্রের প্রতি যেমন বিহারীর প্রতি তেমনি আকর্ষণের স্বরূপ সম্পর্কে বিনোদিনী আজও যে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই ভাহা উপরে উদ্ধৃত অংশটি হইতে একপ্রকার বৃঝিতে পারা যায়। বলিয়াছি প্রেমের আধার পরিবর্ত্তনের জন্ম বিনোদিনীর অন্তর্জীবনে এমনি একটা বিপর্যায় ঘটিয়াছে। আরও বলিয়াছি বিহারীর নিকট প্রেম প্রতিহত না হইলে অত্যন্ত ক্রত বিনোদিনী এই মানসিক বিপর্যায় কাটাইয়া উঠিতে পারিত। প্রেম বিকাশের অনুকৃল পরিবেশ না প।ইবার জন্ম বিনোদিনীর এই মানসিক অবস্থা কতকটা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে।

'বিহারীর সান্নিধ্যে বিনোদিনীর সমস্ত অন্তর উন্মুখ হইয়া উঠে।
ভাহার প্রেম ভাহার একপ্রকার অজ্ঞাতেই সমনি করিয়া চরিভার্থতা
লাভের জন্ম পথ খুঁজিয়া মরিয়াছে। কিন্তু বিহারী সংস্কার অন্ধ,
এবং ওই সংস্কার প্রস্তুত নৈতিক অহন্ধার বোধও ভাহার মধ্যে অভ্যন্ত
প্রবল। বিহারী ভাহাকে প্রদ্ধা করে সভ্য, কিন্তু বিধবা বালিয়া ভাহার
প্রেম, প্রেমে সার্থকতা লাভের কথা চিন্তাও করিতে পারে না।
বিধবার চন্যবোধকে সে অন্থায়, অসঙ্গত, অমূলক বলিয়া বোধ করিয়া
নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। সমাজ যেমন করিয়া যে স্করপে নর-নারীকে
ভাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে সে চিক্ত সেই স্বরূপে ভাহাদের
গ্রহণ করিয়াছে। ভাহাদের সম্পর্কে গভীর করিয়া কোনোদিন কোন
কিছু ভাবিবার মত মনের অবস্থা ভাহার হয় নাই। বিনোদিনী
দেখিয়াছে বিহারীর হৃদ্ধ য়ত বড়ই হোক ভাহা জাগ্রত নহে।

একপ্রকার নৈতিক ও মানসিক শক্তি বলে নারী সহজেই আপনার ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু এই নিবৃত্তি সাধনায় বিনোদিনী সান্ত্রনা লাভ করিতে পারে নাই। প্রেম যে মানসিক শক্তি দেয়, যে নৈতিক বোধ জাগ্রত করে বিনোদিনা সেই জাতীয় মানসিক শক্তি সেই জাতীয় নৈতিক প্রেরণাই লাভ করিতে চায়। বিনোদিনী প্রেম-নিয়ন্ত্রিত, সংযত, স্থুন্দর জীবন লাভ করিতে চায়। ইহারই উন্নততর পরিণামে যে আধ্যাত্মিক ফল একনাত্র তাহাই যে বিহারীর কোন মর্যাদা মহেন্দ্র আশা কেহই দান করে না, বরং তাহাকে বিল্ল বলিয়াই বোধ করে, মহেন্দ্রের রুঢ় অসংযত অভিযোগে সেই বিহারী যখন হঃখে,শোকে, অপমানে, ঘূণায় মহেন্দ্রের গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছে তখন বিনোদিনী মনে মনে খুশি না বোধ করিয়া পারে নাই। তাহার অসম্মানের জন্ম নয়, এমনি করিয়া যদি তাহার অন্ধতা ঘুচে, যদি আপনার মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়, আর যদি এমনি করিয়া তাহার হৃদয় মিথ্যা ঘোর হইতে মুক্ত হইয়া সত্য প্রেম লাভের জন্ম উন্মুখ হয়, তাহা হইলে হয়ত কোন দিন গভীর বেদনায় জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আপনার বক্ষের মাঝখানে ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিবে।

বিহারীর অন্তরকে রাজার ঐশ্বর্যা পূর্ণ করিয়া দিতে পারে যে নারী, ভাহার জীবনকে সকল দিক দিয়া যে নারী সার্থক করিতে পারে সে আশা নহে, বিনোদিনী। বিনোদিনী তাই এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরে বিহারীকে পত্র লিখিয়া আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে। সকলের নিকট হইতে দ্রে সরিয়া গিয়া বিহারী আজ যে শৃশুতা বোধ করিতেছে বিনোদিনী সেই শৃশু হৃদয় স্থা পূর্ণ করিয়া দিবে। বিহারী তথন পশ্চিমে। অবশ্য ভাহার পূর্বেই মহেলু সেই পত্র হস্তগত করিয়া বিনোদিনীকে লজ্জা দিবার জন্মই খেল। অবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছে। বিনোদিনী ভাবিয়াছে বিহারী ভাহার পত্র পাঠ করিয়া ঘূণায় ভাহার আমন্ত্রণ প্রভ্যাখ্যান করিয়াছে। এই কালে বিনোদিনীর সেই মানসিক অবস্থার পরিচয় রবীক্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন—

"ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই দংশন করে, ক্সুবাঃ বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্ম প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা ? কোন কিছুতেই কি সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। স্থুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলি লুষ্টিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।"

সে যেন বিশেষ করিয়া বিহারীকে আঘাত করিবার জন্মই বিহারীর প্রিয়জন মহেল্র ও সাশার সর্ব্ধনাশ সাধন করিতে উন্নত হইল। ইতিপূর্ব্বে বিনোদিনা এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল আশার স্থুখ সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া, ইহার সহিত মিলিয়াছিল তাহার অকৃতার্থ যৌবনাবেগ। আজ বিনোদিনীর এই চেষ্টার মূলে আছে যেন একমাত্র বিহারীর সর্ব্ধনাশ কামনা। যাহারা তাহার ফদয় জুড়িয়া আছে তাহাদের পুড়াইয়া ওই নিশ্মম বুকটাকে সে পুড়াইয়া দিবে।

এইরপে বারংবার প্রেন প্রতিহত হইতে নম্মান্তিক সাঘাত লাভের ভিতর দিয়া বিনোদিনী সাময়িকভাবে সাত্মবিস্মৃতা হইয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতির কালে বিনোদিনী সাবার সাপনার প্রবৃত্তি বন্ধনকে অনেকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে। সাশা ও বিহারীৰ সাময়িক অমুপস্থিতি তাহাকে সপ্রত্যাশিত স্থ্যোগ দানও করিয়াছে। তাহার মন এইভাবে একান্ত বিক্ষুর্ক হইয়া না পড়িলে সে যে এতটা সগ্রসর হইতে পারিত না তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। বিক্ষুর্ক সন্তর শিথিল ইন্দ্রিয়কে শাসন করিতে পারে না।

কিন্তু ইহাই বিনোদিনীর সম্পূর্ণ চারিত্রিক রূপ নয়। তাই কিছুদিনের মধ্যেই বিনোদিনীর বিক্ষুক্ত অন্তর আবার শান্ত হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়া, তাহার সকল নৈতিক চেষ্টাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া বিনোদিনী ভাবিয়াছে, না-হয় সে মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে স্থালিত করিয়া দিল, অনভিজ্ঞা আশার স্কুথের সংসারকে না হয় সে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল, কিন্তু তাহারও যে সেই সঙ্গে ইহ-পরকালের সকল ধর্ম্ম চিরকালের জন্ম নই হইয়া যাইবে।

প্রেম প্রতিহত হইতে বিনোদিনী যে ভাবে আত্মবিশ্বতা হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে তাহার ওই প্রেমেব বোধ এখনও যথেষ্ট সত্য হইয়া উঠে নাই, তাহার অনেকখানি আসক্তি বিজড়িত। হৃদয় শাস্ত হইতে ওই প্রেমবোধই আবার ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

তাহার প্রেম যদি চরিতার্থতা লাভের পথ না পায়, বিহারীর মন যদি চিরকালের জন্ম বিরূপ হইয়াই থাকে তবে তাহাকে দে ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইবে। কিন্তু এখনও যদি সে মহেন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন না হয়, এখনও যদি সে তাহাকে পূর্বের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া চলে তাহা হইলে মহেন্দ্রের অন্তবে সে যে কামনার আঞ্চন জ্ঞালাইয়াছে তাহাতে মহেন্দ্র তা পুড়িবেই, সেই আগুনে তাহাকেও আয়াহুতি দিতে হইবে। মহেন্দ্রের রাজ্ঞাভিসার তাহাকে এই আসল্ল ভয়াবহ পরিণান সম্পর্কে এতাও সচেতন করিয়া দিয়াছে।

বিনোদিনী এতদিন পরে মতেন্দ্র সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছে।
তাহার জীবনে যে পরিণাম ঘটক, মহেন্দ্রকে এখন নির্দ্রমভাবে
দূবে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিনোদিনী তাই পত্রে মহেন্দ্রকে
জানাইয়াছে—"ভালোবাসিবাব তৃফায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যান্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—সে তৃফা পূবণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই,
সে আমি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি।"

ইতিপূর্বেব বিহানীর সহিত আরও তুইবার বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হুইয়াছে। বিনোদিনীর সামরিক মানসিক বিপর্যায়ের কালে বিহারী তাহার যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার সত্য পরিচয় নয়। বিহারী কাশী হুইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহেল্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গিয়া দেখিল বিনোদিনী মহেল্রের শয়ন কক্ষ হুইতে বাহির হুইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, আর মহেল্র কাতর অন্নয়ের ভঙ্গীতে তাহার তুই বাহু দিয়া বিনোদিনীর পদযুগল বেষ্টন করিয়া আছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া বিহারীর সমস্ত মন্তর ধিক্কারে ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার এই ঘৃণা, তাহার এই প্রবল প্রত্যাখ্যান বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের প্রতি আবার আকৃষ্ঠ করিয়াছে। যে মানসিক অবস্থায় মান্তর মুহূর্ত্তের জন্ম আত্মহন্ত্যার চিন্তা করে বিনোদিনী সেই মানসিক অবস্থা লইয়া মহেন্দ্রর প্রতি আকৃষ্ঠ হইয়াছে। যাহাই হোক, যে চিন্তার ফলে বিনোদিনীর এই চিত্তবিকার পরিশেষে সম্পূর্ণ রূপে দূর হইয়া যায় তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পর বিনোদিনী স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর নাম করিয়া বিহারীকে আর একবার মহেন্দ্রের গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। বিনোদিনী সমস্ত ক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছে তাহার সম্পকে বিহারীর মনোভাব এখনও পর্যান্থ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

বিহারীর বিরূপতা বিদ্বেষ এমন কি ঘুণা সত্ত্বেও তাহার প্রতি বিনোদিনীর প্রেম দিনের পর দিন গভীর হইয়াছে। বিহারী তো অন্তর্যামী নয়, ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাহার যে পরিচয় সে বারবার পাইয়াছে তাহাতে তাহার সঞ্জা বোধ করা অস্বাভাবিক নয়।

বিনোদিনী বোধ করিয়াছে মহেন্দ্রের সন্তরে সে যে প্রবৃত্তির প্রাপ্তন জ্বালাইয়াছে তাহা শীঘ্রই লেলিহান হইয়া উঠিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিবে, এখন এই আসন্ধ মৃত্যুর হাত হইতে একনাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে সে বিহারী। বিনোদিনী তাই শেষবারের মত বিহারীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে। এইকালে বিনোদিনী ও বিহারীর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ভূত করিতেছি। বিনোদিনী তাহার সকল কথার ভিতর দিয়া তাহার এই প্রেম স্বরূপটিই বিহারীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

"বিনোদ। আমার বুকের জালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল আমি মহেন্দ্রকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা ভূল।"

"বিহারী। ভালবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে। "বিনোদ। ঠাকুর পো এ তোমার শাস্ত্রের কথা। এখনও ও-সব শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুর পো তোমার পুঁথি রাখিয়া, একবার অন্তর্যামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো।"

নারী প্রেম যে দেহের আশ্রয় মুক্ত নয় তাহা বিহারী মৃঢ় বলিয়া বৃঝিতে পারে নাই। বিনোদিনীর এই কাল্লাতেও তাহার মৃঢ়তা ঘুটেনাই। প্রেমাশ্রয়ী হইয়াও এই যে প্রবৃত্তি-প্রেরণা তাহার প্রকৃত স্বরূপটিই বা কি। রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দান করিয়াছেন। বিহারী যে শিশু বালকটিকে পড়াইবার জন্ম আপনার নিকট আনাইয়া রাখিয়াছিল, সেই বালকটি তাহাদের উভয়ের কথাবার্ত্তায় আরুপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে বিহারীর নিকট আসিয়া দাড়াইল। "বিনোদিনী ছই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দিধা করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে ছই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাদিতে লাগিল।" জানিনা বিহারী সেদিন বিনোদিনীর এই বুক ফাটা কাল্লার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল কি-না। হয়ত বুঝিতে পারে নাই, পারিলে তাহাকে অমন অরক্ষিত নিরাশ্রয় অবস্থায় গ্রামে পাঠাইয়া দিতে পারিত না।

বিহারীর নির্দেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া বিনোদিনী একাকী তাহার প্রামের পূর্ব্ব পরিবেশে ফিরিয়া গেল। বিহারীর প্রেম তাহাকে প্রামের অমন দীন পরিবেশে সকল প্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিবার যে শক্তি দিতে পারিত তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহা বিহারীর আশ্রয় দান না চিরকালের নির্বাসন তাহা বিনোদিনী বুঝিতে পারে নাই। বিহারীর পত্রের আশায় দিনের পর দিন কাটাইয়া শেষে ধৈর্য্য হারাইয়া বিনোদিনী বিহারীকে পত্র দিল। পত্রের মধ্যে একপ্রকার এই জিজ্ঞাসাই ছিল, মস্তুরের মধ্যে কোন্ প্রাপ্তি তাহাকে বাহিরের এই সকল বঞ্চনাকেও

করুণায় বরণ করিয়া লইতে শক্তি দিবে ? বিনোদিনী সে পত্রেরও উত্তর পাইল না।

বিনোদিনী আপনাকে সংযত করিলে কি হইবে। মহেন্দ্রের মধ্যে প্রবৃত্তির যে আগুন সে জ্বালাইয়া তুলিয়াছে তাহাকে সে নির্ব্বাপিত করিবে কোন উপায়ে। পাপ এমনি করিয়া তাহার শাস্তি বহন করিয়া আনে। মহেন্দ্রের স্থুল ক্লেদ লিপ্ত লালসা সিক্ত বাসনাকে নিয়ত প্রতিরোধ করিতে তাহাকে প্রতিমৃহূর্ত্তে যে একান্ত গ্লানিকর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইয়াছে। পাপ হইতে তাই অত সহজে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। কোন একটি উপায়ে সে তাহার মূল্য আদায়ে করিয়া লইয়া তবে মান্থাকে মৃক্তি দেয়। বিনোদিনীর জীবনে সে প্রায়শ্চিত্তের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন।

"বিনোদিনী বৃঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র ভাহার কাছে ঘেষিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে — প্রতিদিন অলক্ষা আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে — এই অন্ধক্পে, এই সমাজন্ত্রই জীবনের পদ্ধ শ্যাায় হ্বণা ও আসক্তির মধ্যে যে প্রাভাহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অতান্থ বীভংস। বিনোদিনী সহস্তে সেচেষ্টায় মাটি খুড়িয়া মহেন্দ্রের ক্ষদয়ের অন্থন্তর হইতে এই যে একটা লোল জিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীস্পকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত ক্ষদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ বাসা তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত — ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতক্ষে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।"

এই সাগুন সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রামে সাসিয়া উপস্থিত হইল। সে আগুন সমস্ত প্রামে ছড়াইয়া পড়িতে কালমাত্র বিলম্ব করিল না। এখন বিনোদিনীর পক্ষে প্রামে থাকা একপ্রকার সমস্তব। সার বিহারীর সংবাদ লইতে হইলে মহেন্দ্রের সাশ্রয় তাহাকে লইতেই হইবে। মহেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বিনোদিনী গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া সাসিল। বিনোদিনী একদিকে প্রাণপণ বলে মহেন্দ্রের কামনা হইতে সাপনাকে রক্ষা করিবার চেপ্তা করিয়াছে, স্বিনিথার স্পর্শ মাঝে মাঝে লাগিয়া তাহার দেহে যে দক্ষচিহ্ন সঙ্কিত করে নাই তাহা নহে এবং হালদিকে মহেন্দ্রকে সাশ্রয় করিয়াই চহুদ্দিকে বিহারীর অধেষণ করিয়া ফিরিয়াছে। বিনোদিনীর এই শক্তি আসিয়াছিল তুইদিক হইতে একদিকে তাহার 'তুর্দ্লান্ত প্রেম' হালদিকে ভাহাব 'আ্রার্কার একান্ত আকাক্ষাই।

কলিকাতায় পৌছাইয়া বিনোদিনা যখন বিহারীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছে তখন বিহারী পশ্চিমে। মহেন্দ্র সেই পত্র খোলা অবস্থায় বিনোদিনাকে ফিবাইয়া দিতে বিনোদিনী বোধ করিল বিহারী নিশ্চয়ই তাহা স্থায় ফিরাইয়া দিয়াছে, উত্তর দানেরও প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাহাব সঙ্গ পরিহার করিবার জন্মই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে অনুমান কবিয়া বিনোদিনী কী নিশ্মম ভাবেই না আপনাকে পীড়ন করিয়াছে। সে আত্মমানিতে হৃদয় প্রয়ান্ত শুক্ষ ইইয়া উচে। বিনোদিনী সেশ্মতাও জয় করিয়া উঠিয়াছে।

বিহারীর বারংবার ঘূণিত প্রত্যাখ্যান, তাহার সঙ্গ পরিহার করিবার সচেতন প্রয়াস বিনোদিনীর প্রেমাকাজ্জাকে প্রতিহত তো করে নাই বরং উত্তরোত্তর তীব্র করিয়াছে। বিনোদিনী মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্ল করিয়াছে বিহারীকে তাহার সত্য পরিচয় লাভ করিতেই হইবে। বিনোদিনী তাই মহেল্ডের আশ্রয়ে বিহারীর অস্বেষণে পশ্চিম যাত্রা করিয়াছে। বিনোদিনীর এই দীর্ঘ অভিসার ব্যর্থ হয় নাই।

কিন্তু বিনোদিনীর অমন প্রেম বিহারীর সকল মহন্ব ও পৌরুষ সন্থেও সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না। ইহার একটা সাধারণ স্পৃষ্ট কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, সমাজ। বিনোদিনী সবশ্য সেই কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই সমাজে বিধবা বিবাহে পুরুষ ও নারী উভয়েই শ্রদ্ধা হারায়। বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবে বিনোদিনী বলিয়াছে;—

"আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মান রক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোন উপায় নাই।"

রাজলক্ষ্মীর সাধনা বিনোদিনীর সংধনা নয়। বিনোদিনী বিবাহে সম্মতি দান করিতে পারে নাই তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম্মের (স্বামী সম্পর্কে হিন্দু পৌরাণিক বোধ) কথা স্মরণ করিয়া নয় (তাহা হইলে পরজ্বে বিহারীকে স্বামীরূপে লাভ করিবার জন্ম বিনোদিনীর ইহজন্ম তপস্থার কথা উঠিত না ) বিনোদিনী সম্মত হইতে পারে নাই জীবনে অমোঘ বিচার বোধের কথা স্মরণ করিয়া। ইহাই মানবভাগ্য বা নিয়তি।

নহেন্দ্র সম্পর্কে সে যে ভুল করিয়াছে, সেই ভুল তাহার বিবাহিত জীবনে বারংবার স্মৃতির ছায়া জাগাইয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত বিনিজ্ত করিয়া তুলিবেই। মার তাহার এই ভুল ঘটিয়াছে বিহারীর ছই চক্ষের সম্মুখে। বিহারীর দাম্পত্য প্রেনেও কি বারংবার সেই স্মৃতির ছায়াপাত ঘটিয়া যাইবে না ? বিনোদিনী বিহারীকে সেই কথাই বলিয়াছে—

"পরজন্ম তোমাকে পাইবার জন্ম আমি তপস্থা করিব—এ জন্ম আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য দাই। আমি অনেক ছঃখ দিয়াছি, অনেক ছঃখ পাইয়াছি আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবেনা, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব্।"

বিনোদিনী এই পরিণাম মানিয়া লইয়াছে তাহার ইতিপূর্ব্বের সকল কর্ম্মের অনিবার্যা শাস্তি স্বরূপে। তাই সে পশ্চাতে কোন ক্ষোভ রাথিয়া গেল না, সকলের নিকট কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল।

೨

বিনোদিনীর আকর্ষণ মুক্ত হইয়া অন্ততপ্ত মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা তাহাকে এই বলিয়া সাস্ত্রনা দিয়াছে--

"মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া ভোর অহস্কার ছিল, নিজের পরে বিশ্বাস ভোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে ভোর সেই গর্কটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আর কোন অনিষ্ট করে নাই।"

মর্থাৎ উপস্থাসিক যেন ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন, যে মহৎ ছঃখের মাগুনে পুড়িয়া মহেন্দ্রের চরিত্র একটি সত্য পরিণাম লাভ করিয়াছে। ইহা সেই মহাতাপ যে তাপ দগ্ধ না হইলে মানুষ মাগুার শুরু রূপ প্রতাক্ষ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ কোন মহৎ জীবনাদর্শ হইতে মহেন্দ্র যেমন স্থালিত হয় নাই, তেমনি কোন উন্নততর জীবন বোধ আশ্রয় করিয়া সে ওই স্থালিত জীবন হইতে উঠিয়া আসে নাই। তাহার অধঃপতন যেমন তাহার অধ্যাত্ম সংগ্রামও তেমনি অকিঞ্ছিৎকর।

বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ও নাতার সহিত আচরণে তাহার চরিত্রের যে পরিচয় লাভ করা যায়, বিনোদিনীর সহিত আচরণে তাহার বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় না। সামাজিক নীতিবোধের কথা বলিতেছি না, তাহার চরিত্রের অধ্যাত্ম পরিণামের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি। এইদিক হইতে মহেন্দ্রের চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই!

একজাতীয় স্বার্থপের, ভোগ সর্বান্ধ পুরুষ যে-কারণে নিশ্চিন্ত ভোগ স্থাথের জীবনকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে চায়, সেই একমাত্র কারণে মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার জীবনে আর সমস্ত কারণ, আর সমস্ত প্রেরণা গৌণ। মহেন্দ্র সম্পর্কে বিনোদিনীর এই মন্তব্য বড় যথার্থ। তাহার মত সত্য করিয়া মহেন্দ্রকে আর কে চিনিতে পারিয়াছে।

"একসময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ—সেও মিথ্যা। এখন মনে করিতেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ-এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস।"

তাহার চরিত্রে যে ক্রদয়াবেগ মাত্র সম্বল ছিল, ওই সামান্ত বিক্ষোভে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার জীবনে আশ্রয় করিবার মত সকল অবলম্বন পরিশেষে নই হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র আপনার জীবনের এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়া বিহারীকে বলিয়াছে—

"যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্য ভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই—কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোনদিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে।"

অধ্যাত্ম সম্পদে মহেন্দ্র সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে আপনাকে অমন নিয়ত কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে। অন্তরের আশ্রয় যখন থাকে না তখন মান্ত্য বাহিরে অমন করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া মরে। এমনি করিয়া মান্ত্য আপনার নিকট হইতে আপনি পলাইয়া বাঁচিতে চায়।

অন্তর ও বাহির উভয়ের যোগে জীবনের ধীর বিকাশ ঘটে।
অন্তরের ভাব ও ভাবনাই বাহিরে কর্ম আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইতে চায়।
এই প্রকাশ না থাকিলে অন্তর তো বন্ধ্যা। যেখানে এই উভয় সন্তা,
অন্তর ও বাহির দিধা হইয়া যায় সেখানে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি
ঘটে না। ভাব-প্রেরণা শৃত্য কর্মের মধ্যে কোন রূপ নাই, আনন্দ
নাই, ভাহা মানুষের প্রাণ শক্তিকে কেবল ছুটাইয়া ঘুরাইয়া নিঃশেষ
করিয়া দেয়।

নীতি-হর্নীতির প্রশ্ন নয়, মানুষের সমগ্র সন্তার, তাহার দেহ-প্রাণমন মথিত করিয়া সকল নীতি ও ধর্মবোধেরও উর্দ্ধে মানবাত্মার যে চকিত বিহ্যদীপ্ত প্রকাশ, যে প্রকাশে জগৎও জীবনের সকল দৃশ্যপট মুহুর্ত্তের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, প্রাতাহিক জীবনে যে উপলব্ধির স্মৃতি মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিয়া মানুষকে বিহবল করিয়া তুলে মহেন্দ্রচরিত্র স্প্রতির পশ্চাতে জীবন সাক্ষাৎকারের সেই জাতীয় কোন গভীর প্রেরণা নাই।

মানুষ তাহার নৈতিকবোধ, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারবোধ লইয়া জীবনে এক-একটি মূল্য আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু যেখানে মন ও বুদ্ধির সকল আলোক নিভিয়া যায়, যে-লোক হইতে মনুষ্য চিন্তা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, যেখানে আর এক নিয়মে এই জীবন ও জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যে নিয়মে এই সমস্ত কিছুর আর এক অর্থ ধরা পড়ে, তাহার সহিত সাক্ষাতে মানুষের সকল মূলাবোধ কেমন করিয়া মুহুর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়ে হাহা সাক্ষাৎ করিবার মত সেই অতিস্থির, অতিগভীর অন্তর্ভিষ্ঠি মহেন্দ্র-চরিত্র স্থিতির মূলে নাই।

মহেন্দ্র ধনীর সন্তান। দারিন্দ্রে অনিবার্যাভাবে যে সংযম শিক্ষা হয়, যে ইচ্ছার বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়, মহেন্দ্রের জীবনে তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। শৈশবে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার নিকট হইতে অসংযত, অপরিমিত, অভায় স্নেহ ছাড়া আর কোন শিক্ষাই সে লাভ করে নাই।—তাহার আশৈশব এই অশিক্ষার কথা উপভাসিক সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। "বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্রষ্থ পাইয়াছে, এইজভা তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছুগ্রল।"

ইহার পর মহেন্দ্র তৃ:সহ তৃঃখ ভোগের ভিতর দিয়া পরিণামে কেমন করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিল তাহার পরিচয় দান করাই যে উপত্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। এই উদ্দেশ্যের কথা তিনি ভূমিকায় একভাবে উল্লেখও করিয়াছেন।
"নামতে হল মানব সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের
জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্ত্তি জেগে উঠতে থাকে।"

মহেন্দ্রকে জীবনে ছঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার ভিতর হইতে "দৃঢ় ধাতুর (কোন) মূর্ত্তি" জাগিয়া উঠে নাই। মহেন্দ্রের চরিত্রে তাহার কোন সম্ভাবন। ছিল না। অগ্নিতে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা রূদ্ধি পায়, শুষ্ক দারু খণ্ডের কেবল ভস্মাবশেষ থাকে। ওই সামান্ত সংগ্রামে মহেন্দ্রের প্রাণ মনের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

যথেষ্ট বয়স প্রয়ন্ত মহেন্দ্রের অবিবাহিত থাকিবার কোন কারণ ছিল না। ভাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনটাই যুক্তি আশ্রয় করে না। বিবাহে ভাহার সম্মতি ছিল না এই মাত্র।

মহেন্দ্রের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ছিল বলিয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা আতিরেক দৃষ্ট হয়। এই হৃদয়াবেগের একটা প্রধান ধর্ম হইল ঈর্ষা বোধ। এই সমস্ত মান্লুষের জীবনে তাই সামান্ত কারণে কিংবা অকারণেই ঈর্ষার সঞ্চার হয়। হৃদয়াবেগে আবার সহজেই প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। হৃদয়াবেগের সহিত তাই প্রবৃত্তি ও ঈর্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজজ্তি। বিহারীর প্রতি ঈর্ষাই মহেন্দ্রকে আশা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে এবং পরিশেষে আশাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্লবদ্ধ করিয়াছে। পরে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে বিহারীর প্রতি ঈর্ষা তাহার প্রবৃত্তি প্রেরণাকে প্রবলতর এবং তাহার হ্র্বেলতাকে আরও বেশি করিয়া অনাবৃত করিয়াছে। তাহার পর "যেই বিবাহের ব্যাপারে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়য়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধর্ম্য রক্ষা করা হৃঃসাধ্য হইয়া উঠিল।"

রাজলক্ষ্মী পুত্রের প্রকৃতি বুঝিতেন। আশাকে বিবাহ করিতে মহেন্দ্র যখন একবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে তখন কোন বাধাই সে মানিবে না। ঐশ্বর্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রিয়জন যে যেখান হইতে যতটা সুযোগ দিতে পারে আজ প্রান্ত মহেল্র তাহার সমস্ত কিছুই পাইয়াছে। মহেল্রের তাই একপ্রকার ধারণা জন্মিয়াছে যে ইহ সংসারে চাহিলেই সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সংসারে তেমনটি ঘটে না, নিষ্ঠুর আঘাতে জাগিয়া ইচিয়া একদিন মহেল্রকে তাহা বোধ করিতে হইয়াছে।

প্রকৃত মনুষ্যাকের প্রকাশ তথনি ঘটে যথন মানুষ সন্থারের ভিতর হুইতে কামনা তাাগের জন্ম সংগ্রাম করে। সন্থারের মধ্যে নিয়ত কামনা জাগাইয়া তুলিয়া বাহিরে তাহা লাভ করিবার প্রাণেপণ প্রয়াসের মধ্যে কোন মনুষ্যাই নাই। মানুষকে একদিন নিশ্বম সাঘাতে থমকাইয়া দাড়াইতে হয়। এই পর্যান্ত তাহার শক্তির সীমা। তথন হুইতে তাহাব জীবনে সর্থের প্রবিক্তন ঘটে, জীবনেব মান বদলাইয়া যায়। তথন হুইতে মানুষ সঞ্জলে সন্থারের কামনাকে একে একে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে।

মহেন্দ্রের এই চরিত্র বিহারীর অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়।
আশাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিহার না করিলে এই ঘটনা
আশ্রায় করিয়া উভয় বন্ধুর মধ্যে যে অভান্ত ক্ষোভজনক এবং লজ্জাকর
পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বিহারী ভাহার স্থির বৃদ্ধি দিয়া মুহুর্কেই
বোধ করিতে পারিয়াছিল। অন্তর্গের মাত্রেই বিহারী ভাই আশাকে
বিস্ক্তিন দিয়াছে।

এই অসংযত জদয়াবেগ মহেন্দ্র মাতার নিকট ইইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল। তাহার মাতার অসংযম ও অশিক্ষাই মহেন্দ্র লাভ করিয়াছিল। বিবাহ ব্যাপারে রাজলক্ষ্মীর সকল ক্রোধ গিয়া পড়িল অন্নপূর্ণার উপর। তাহার পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পাঠের অজুহাত তুলিয়া আশাকে মহেন্দ্রের নিকট ইইতে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। মহেন্দ্রও মাতার এই ইচ্ছাকে অধিক দিন কার্য্যকরী হইতে দিল না। লক্ষ্য করিতে পারা যায়, বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতে সুরু করিয়া এ পর্যান্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার কোনটাই সুস্থ সবল মনের পরিচয় বহন করে না। মহেন্দ্র বধুকে নিকটে লাভ করিবার বাসনা প্রকাশ করিতে রাজলক্ষ্মী আবার অভিমান করিয়া আশাকে সাংসারিক কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়াছে। আশাকে যতদিন নিকটে রাখিয়াছিল ততদিন রাজলক্ষ্মী তাহাকে আকণ্ঠ কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে এতটুকু অবসর লাভ করিতে দেয় নাই। তাহার পর অভিমান করিয়াই রাজলক্ষ্মী আশাকে সংসার কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর এই মান অভিমানে মারখানে মহেন্দ্র ও আশা উভয়েরই ক্ষতি হইয়াছে। অসংযত যদৃচ্ছা ভাগে মহেন্দ্রের কর্ত্তরে ক্রটি ঘটিতে লাগিল, বালিক। আশাও সাংসারিক কোন শিক্ষাই লাভ করিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী এইরপে মহেন্দ্রের এই অসংযমের জন্ম প্রতাক্ষে না হইলেও পরোক্ষে যে দায়ী ভাহাতে কোন সংশ্র নাই।

বালিকা আশা তাহার স্বাভাবিক জনয় বোধ দিয়া যখন এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হইয়া রাজলক্ষার পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইয়াছে তখনও রাজলক্ষ্মী অভিমান ভুলিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লয় নাই, বরং তিরস্কার করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। একদিকে মহেন্দ্রের অক্তদিকে রাজলক্ষ্মীর অপরাধের জন্ম বালিকা আশার যে অসম্পূর্ণতা তাহা মহেন্দ্র যেনন রাজলক্ষ্মীও তেমনি বিনোদিনীকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।

আশার দিক হইতে মহেন্দ্র যদি কোন গ্রভাব বোধ করিয়া থাকে তাহা পূর্ণ করিতে আশাকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। আশাকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে মহেন্দ্র তাহার মধ্যে কোন অভাব না বোধ করিতে পারে। আশার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার ক্রটি যদি রাজলক্ষ্মীকে পীড়িত করে তবে সেই ক্রটি সংশোধনের জন্ম

রাজলক্ষ্মীকেই আগ্রহশীল হইতে হইবে। তাহা না করিয়া মাতা ও পুত্র উভয়েই সে অভাব অন্য নারীকে দিয়া পূর্ণ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছে! আর সেই কারণে অনিবার্য্যরূপে বিষর্ক্ষে ফল ফলিয়াছে এবং অনিবার্য্যরূপেই মাতা ও পুত্রকে তাহা ভোগ করিতে হইয়াছে।

এককালে মহেন্দ্রের মাতার প্রতি আকর্ষণের অস্ত ছিল না।
বিবাহের পর ওই হৃদয়াবেগ আশার প্রতি ধাবিত হইবামাত্র মুহুর্ত্তে
মাতার দিকটা শৃত্য হইয়া গিয়াছে। চরিত্রই সামঞ্জস্তা সাধন
করে। মহেন্দ্রের সে চরিত্র ছিল না। তাই হৃদয়াবেগ ক্রমে
একান্ত হইয়া তাহাকে কেবল তাহার মাতার নিকট হইতে দ্রে
সরাইয়া দেয় নাই, আত্মীয়-প্রিয়জন হইতে, গৃহের ও সমাজের
সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়াছে। বিবাহের পর
কেবলমাত্র বালিকা আশাকে কণ্ঠলয় করিয়া মহেন্দ্রের দিনরাত্রি
কাটিয়া যাইতে লাগিল।

আশার বয়স অল্প তাহার উপর সংসার অনভিজ্ঞা। পুরুষের ভোগের আবেষ্টনের মধ্যে নারী যদি সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়, তাহা হইলে পুরুষ তো ডোবেই সেই সঙ্গে নারীও আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করে। অন্তরাল ও অগোচরতা সৃষ্টি করিয়া নারীকে পুরুষের সৌন্দর্য্যমোহ জাগাইয়া রাখিতে হয়। ক্ষীণবুদ্ধি অল্পবয়স্কা আশা তাহা জানিত না।

দাম্পত্য প্রেমকে কেমন করিয়া সাংসারিক বিচিত্র কর্ম্মের খাদে প্রবাহিত করিয়া দিতে হয়, ভোগকে এইরপে কর্ম্মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কেমন করিয়া স্থূন্দর করিয়া তুলিতে হয় আশা তাহা জানিত না। তাই দেখিতে পাই বিবাহের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের বাসনায় নানা ভাবে ইন্ধন যোগাইতে যোগাইতে অত্যল্লকালের মধ্যেই আশা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের নিকট তাহার কোন রহস্ত কোন মাধুর্য্যই এই অবস্থায় এই জাতীয় পুক্ষের মন স্বাভাবিক ভাবে অন্ত নারীর প্রতি আকুঠ হয়, কারণ তাহার ওই মোহের প্রয়োজন। মহেন্দ্র তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে বিনোদিনী সম্পর্কে সচেতন ও কৌত্হলী হইয়াছে।

যে নৈতিক বোধের বশবর্তী হইয়া মহেন্দ্র প্রথমে বিনোদিনীকে সংসারের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন—

"সদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে নহেন্দ্রের উচিত অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে নাতার অধিকার লেশনাত্র ক্ষ্ম হয়, এইজন্ম ইতিপূর্বের সে বিবাহের প্রদক্ষ, মাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এনন ভাবে রক্ষা করিতে চায় য়ে, অন্ম স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌত্হলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে য়ে বড়ো খুঁত খুঁতে এবং অতান্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহাব মনে একটা বড় গর্বে ছিল। এমন কি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না।"

ভাবাবেগ সর্বন্ধ পুরুষ কাহারও সহিত একটা সাঁমা রাখিয়া মিশিতে পারে না। তাই স্ত্রাঁ বা একান্ত নিকট আত্মীয়া ভাড়া অভ্য কোন নারীর সহিত তাহারা হৃদয়ের কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না। কারণ হৃদয় সম্পর্কে তাহাদের আচরণ কোথাও সংযত বা সীমিত নয়। তাহারা হয় একান্ত নিকটে লাভ করে নতুবা সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া দেয়। বিশ্ব সংসার তাহাদের নিকট তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাই দেখিতে পাই বিমোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইবামাত্রই মহেল্রের আর সকল হৃদয় বন্ধন ছিয় হইয়া গিয়াছে। সাংসারিক বিচিত্র সম্পর্ককে সেই মানুষই যথাযোগ্য স্থান দিতে পারে যাহার হৃদয়বোধ সম্পূর্ণরূপে নিয়স্ত্রিত ও অনুশীলিত।

নৈতিক প্রেরণা ও পরিণাম বোধ মহেন্দ্রের জীবনে একান্ত ক্ষীণ। যে জীবনে এই প্রেরণা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, আশৈশব মহেন্দ্র সেই জাতীয় জীবন গঠনে কখন প্রয়াসী হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবনে কোন প্রকার পরীক্ষা আসে নাই বলিয়া তাহার তথাকথিত চরিত্র এক প্রকার অক্ষুগ্ধ ছিল।

পুরুষের মোহ কেমন করিয়া সক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় প্রথর বুদ্ধি শালিনী বিনোদিনী তাহা জানিত। মহেন্দ্রের উচ্চুগুল প্রেমকে সে সাংসারিক বিচিত্র কর্ম্মের বন্ধন দিয়া ধীরে ধীরে সংযত করিয়া তুলিল। তাহার পর আশাকে মধ্যবন্তিনী করিয়া মহেন্দ্রের চক্ষে নিত্য নূতন মোহ অঞ্জন পরাইয়া দিতে লাগিল। নারী সেই অফুরন্ত মোহ স্থা করিতে পারে যাহাকে পুরুষ কথন নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না।

উপভাসিক এক্ষেত্রে স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নারীর সামর্থা ও শিক্ষা কেমন করিয়া পুরুষের জীবনকে সংযত ও স্থুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। আশা যাহ। পারে নাই বিনোদিনী তাহা পারিয়াছে।

এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ সার একটি সমস্থার ইঙ্গিত করিয়া-ছেন। যে বিনোদিনী পুরুষের জীবনকে এমন সংযত, স্কুন্দর ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে, একটা স্তব্যুহং সংসারের মধ্যে নিয়ম-শাসন-শৃদ্ধলার প্রতিষ্ঠা করিয়া চতুদ্দিকে কল্যাণ শ্রী পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারে সে বিনোদিনীকে বধ্রূপে সংসারের মারখানে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার চিন্তা সমাজ করিতে পারে না। সমাজের নিকট ইইতে নারীর ওই মর্য্যাদা বিনোদিনী কোনদিন লাভ করিতে পারিবে না। তাহাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতেই ইইবে। সমাজ এমনি করিয়া আপনাকে যে ভাবে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছে তাহাতে একটা পরিণানে উহা অস্তঃসার শৃত্য ইইয়া পড়িবে।

—হইয়াছেও তাই। উহার আত্মবঞ্চনার সহস্র দিকের মধ্যে ইহা

একটি মাত্র দিক।—তাহার অমন ত্র্ল ভ সংখ্যাতীত নারী সম্পদকে সে শুধু নির্ম্মন পায়ে দলিত করিয়। আসিয়াছৈ!

যে কারণেই হোক ইহার পর বিনোদিনী কিছুকালের জন্য আপনাকে দুরে সরাইয়া লইয়াছে। ইহাতে মহেন্দ্র সাময়িক এক প্রকার শৃন্ততা বোধ না করিয়া পারে নাই, কেবল তাহাই নয় বিহারীর স্পষ্ট অভিযোগ মহেন্দ্রকে বিনোদিনী সম্পর্কে আরও সচেতন করিয়া দিয়াছে। মহেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বিনোদিনী সম্পর্কে আপনাকে যে ভুল বুঝাইয়া আসিতেছিল, যে বহুবিধ আত্মপ্রতারণা, বিহারীর অভিযোগের পর তাহার আর কোন স্থযোগ রহিল না। তাহার এবং বিনোদিনীর সম্পর্ক এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল, ছলনা করিবার মত, আপনার মনকে ভুলাইবার মত এখন কোথাও আর কোন অন্তরাল রহিল না। এখন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই হয় ফিরিতে হইবে, নতুবা স্থলনের এক-একটি সোপান নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে বিনোদিনী মহেন্দ্রের জীবনে এতথানি অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার এই আত্মগোপনে মহেন্দ্র আপনার চতুর্দ্দিকে হঠাৎ শৃহ্যতা বোধ করিল।—প্রাবৃত্তি প্রেরণার জম্মই শুধুনয়, সাংসারিক নানা প্রয়োজন ও অভাব-অস্ক্রবিধার ভিতর দিয়া মহেন্দ্র প্রতি মুহুর্ত্তে বিনোদিনীর অভাব বোধ করিয়াছে।

এই মানসিক অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে মহেন্দ্রের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল আশার উপর। আশার শৃত্য পাত্র এতদিন বিনোদিনী পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে। আশার সমস্ত করণীয় এতদিন বিনোদিনী অন্তরালে থাকিয়া নিপুণ ভাবে সমাধা করিয়াছে। আজ বিনোদিনী সরিয়া যাইতে আশা তাই সম্পূর্ণ অনার্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এত তুচ্ছ, এত সামান্য।

তবু ইহাতে আশার যে কোন অপরাধ নাই, এবং আশার সহিত

আচরণে সে যে সম্পূর্ণ অপরাধ করিয়াছে ইহা বোধ করিয়া মহেন্দ্র আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়াছে। আশার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার জন্ম বস্তুতঃ আশা তো দায়ী নয়, দায়ী মূলতঃ সে-ই, কতকাংশে রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী। আশার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহেন্দ্র আপনার অশান্ত মনকে সংযত করিবার জন্ম কিছুকালের জন্ম গৃহ ছাড়িয়া অন্মত্র একাকী বাসা লইয়াছে।

আপনার উচ্ছুঙ্খল প্রবৃত্তি দমন করিতে মহেন্দ্র কখন গৃহের বাহিরে বাসা লয়, কখন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, কখন কাশী ছুটিয়া যায়। ইহার জন্ম যে অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়, মনকে পরিশুদ্ধ করিতে যে দীর্ঘদিনের নির্জ্জনতা ও নিয়ত আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন মহেন্দ্র তাহা জানিত না। ইহা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আত্মজিজ্ঞাসা ও অন্তর্মুখীনতা বলিতে তাহার জীবনে কোন কালেই কিছু ছিল না।

আপনাকে সংযত করিবার মত, ধারণ করিয়া রাখিবার মত মহেন্দ্রের মধ্যে কোন উন্নতত্ত্ব বোধের প্রেরণা ছিল না। তাহার এই অসংযম এবং সাময়িক ভাবে সংযত হইবার চেষ্টা, তাহার সম্পূর্ণ প্রেরণা আসিয়াছিল বিনোদিনীর দিক হইতে।—অর্থাৎ বিনোদিনী যথন আকর্ষণ করিয়াছে তখন মহেন্দ্র আকৃষ্ট হইয়াছে, আবার বিনোদিনী যখন সে আকর্ষণ পাশ কতক্টা শিথিল করিয়াছে, মহেন্দ্রের আবেগকে প্রতিহত করিয়াছে, তখনই মহেন্দ্র আপনাকে ধিক্কৃত করিয়াছে, অমুতপ্ত হইয়া সংযত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। বিনোদিনীর অন্তর্প্ত হেয়া সংযত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। বিনোদিনীর অন্তর্প্ত বাক্ষণ ও বিকর্ষণের সে সামান্ত একটি খেলনা মাত্র।

তাই দেখিতে পাই মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মহেন্দ্র আবার বিনোদিনীর ছলনা-জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। পত্রে আশার নামান্ধিত খাকিলে কী হইবে মহেন্দ্র জানিত এই আহ্বান বিনোদিনীর। মহেন্দ্র সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই পুনরায় গৃহে ছুটিয়া আসিয়াছে। সম্ভাবের গোপন অপরাধ আকাজ্জা বাহিরে এমনি নানা যুক্তির ছদ্মবেশ লইয়া প্রকাশ পায়। এমনি করিয়া মানুষ আপনাকে আপনি বঞ্চনা করে।

গৃহে কিরিয়। মহেল্র বিনোদিনীর সহিত আচরণে সংযম রক্ষা করিতে পারে নাই, আত্মানিতে পুড়িয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে কাশাধামে অন্নপূর্ণার নিকট ছুটিয়া গিয়াছে। পুণ্যময়ী কাকীমার স্বেহজ্ঞায় কিছুকাল কাটাইয়া আসিতে পারিলে তাহার অন্তরের মালিতা হয়ত ধৌত হইয়া যাইবে।

পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া মানুষ প্রথমে এমনি প্রতিহত হয়। এইরপে অন্তরের বিক্ষোভ কতকটা শান্ত হইয়া আসিলে মানুষ ভাবে বোধ হয় অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ওই সুপ্ত অপরাধ প্রবৃত্তি নৃতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া মানুষকে মুহূর্ত্তে অনেকথানি নিমে টানিয়া আনে। মহেন্দ্রের জাবনেও তাই ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। অন্তরের বিক্ষোভ কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করিতে মহেন্দ্র বড় নিশ্চিত্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। আর তাহার কোন ভয় নাই, সকল অপরাধ হইতে সে মুক্ত হইয়া বাঁচিয়াছে, এখন হইতে তাহার পুণায়য়ী কাকীমার আশার্কাদ তাহাকে সকল স্থানন পতন হইতে তাহার পুণায়য়ী কাকীমার আশার্কাদ তাহাকে সকল স্থানন পতন হইতে রক্ষা করিবে। মহেন্দ্র এমনি লঘুচিত্ত, এমনি জীবন বোধ শৃত্য। মনকে সংযত করিতে যে স্থলীর্ঘ কালের নিয়ত অনুশীলন প্রয়োজন মহেন্দ্র তাহা জানিত না। ইহার জত্য মানুষকে কী মরণান্তিক সংগ্রামই না করিতে হয়। গৃহে ফিরিবামাত্র তাই মহেন্দ্রের সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিনোদিনীকে নিকটে লাভ করিতে অখণ্ড অবসর সৃষ্টি করিবার জন্ম মহেন্দ্র কী নির্দ্মম ভাবেই না আশাকে লাঞ্ছিত করিয়া কাশী. পাঠাইয়া দিয়াছে। এই মহেন্দ্রই মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনাকে সংযত করিতে কাশী ছুটিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থাতেও মহেন্দ্র দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া আপনকে সংযত করিবার অভিনয় করে! এই তুচ্ছতার ভিতর দিয়া মহেন্দ্রের নিবীর্য্যতার পরিচয় একাস্ত স্পপ্ত হইয়া উঠে।—সর্থাৎ তাহার ওই নিষ্ঠার অভাব। বড় কোন অপরাধ করিবার মত তাহার প্রাণের কোন শক্তি ছিল না। অথচ অন্থ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইবার মত হীন লোলুপতা আছে। মহেন্দ্রের সম্ভর্মন্দের মধ্যে তাই মহন্দের পরিচয় লেশমাত্রও নাই।

মহেন্দ্রের এই দীন সভাব, লঘুচিত্ততার, নিছক কাম প্রবৃত্তিই বিনোদিনীকে ধিক্কত করিয়াছে। বিনোদিনী তাই আপনাকে পুনরায় সংযত করিয়াছে।

মহেন্দ্রের রাত্রি অভিসারের পর রাজলক্ষ্মী ও আশা সকলের নিকট মহেন্দ্রের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা অনাবৃত হইয়া পড়িল।

ইহার পর বিনোদিনীর পক্ষে মহেন্দ্রের গৃহে থাকা অসম্ভব। অবশ্য মহেন্দ্রের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া যাইবারও প্রশ্ন উঠে না। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছে রাজলক্ষ্মী এবং আশাকে শেষ আঘাত হানিবার জন্ম। অনাবৃত কামনার সেই আদিমলীলার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে দান করিয়াছেন, নর-নারীর জীবনের সেই এক মহা সম্কটময় মুহুর্ত্তের পরিচয় লাভ করিতে আমি নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এখানে মান্তুবের সমাজ নাই, সামাজিক বিচিত্র সম্পর্ক বন্ধন নাই, শিক্ষা নাই, নীতি নাই ধর্ম্মনাই, সৌন্দর্ব্যের ক্ষীণতম অন্তর্গাল পর্যান্ত নাই।

"মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে সর্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

"বলিয়া মহেন্দ্র স্থদৃচ বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, তোমার স্থণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি ভোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই।

"বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

"মহেন্দ্র কহিল, চারিদিকে আগুন জালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না।

"বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল, এমন খেলা কেন খেলিলে বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন ভোমার আমার একই মৃত্যু।

"রাজলক্ষা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, মহিন, কী করছিস্।

"নহেন্দ্রের উন্মন্ত দৃষ্টি এক নিমেষ মাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া অসিল; তারপরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি; বলো তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ?

"বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মূখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিত ভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, যাইব।"

বিনোদিনী সেই দিন রাত্রে একাকী গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উন্মন্ত মহেন্দ্র শেষে বারাসতে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। মহেন্দ্রের ওই প্রকাশ্য ব্যভিচারের পর বিনোদিনীর পক্ষে একাকী গ্রামে থাকা অসম্ভব। গ্রাম-জীবনের সহিত বিনোদিনীর মর্ম্মে মর্ম্মে পরিচয় ছিল। বিনোদিনীকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে হইবেই, অথচ মহেন্দ্রের আশ্রয়ে কলিকাতায় আসিতে পারিলে সে আর একবার বিহারীর আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারিবে। তাহার এমন বিপদে বিহারী ছাড়া আর কে তাহাকে আশ্রয় দিবে। এই আশায় বিনোদিনী মহেন্দ্রের আশ্রয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছে।

নিছক প্রবৃত্তি প্রেরণার একটি রহস্ত এই যে উহা মামুষকে অধিক কাল শক্তি জোগাইতে পারে না। এই সামাত্ত কয়েকদিনের উত্তেজনায়, অনিয়মে মহেল্র ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী ইতিমধ্যেই মহেল্রের জীবনে ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্রের জীবনে কোন গভীরতর জীবন জিজ্ঞাসার কোন গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার কিছুমাত্র পরিচয় আমরা লাভ করি না। মামুষ যে-কোন বোধকে আশ্রয় করুক-না-কেন, তাহার জন্ম যদি ত্যাগ স্বীকার করিতে তুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত হয় তবে সেই বোধ পরিণামে তাহাকে উন্নততর জীবন-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিবেই। মহেন্দ্রের চরিত্রে আদি হইতে অন্ত পধ্যন্ত কোথাও এই ত্যাগের বোধ কিছুমাত্র সত্য হইয়া উঠে নাই।

বিনোদিনীকে সামাজিক সকল মর্যাদা বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া সে কেবল একাকী একটি সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার বহনের কল্পনা করিয়া পীড়িত হইয়াছে। ইহাতে তাহার নিশ্চিন্ত সুখোপভোগটি ক্ষুণ্ণ হইবে। অমন ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কি-না কেবল এই চিন্তা করিয়াছে। বিনোদিনী তাহার এই চরিত্রের কথাই একদিন তাহার মুখের উপর স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল—"কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালবাসিতে, না জান কর্ত্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ। \* \* \* লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক—তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার মুণা জন্মিয়া গিয়াছে।"

মহেন্দ্রের অন্তরের কোন গভীর অধ্যাত্ম পিপাসা যদি ক্ষীণ বৃদ্ধি অসমৃদ্ধমনা আশা আদৌ না পূর্ণ করিতে পারিত এবং ঐ ক্ষুধা প্রবল হইয়া যদি তাহাকে অনিবার্য্য রূপে ঐশ্বর্য্যময়ী বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট করিত তাহা হইলে একদিকে প্রচলিত নীতিবাধ অন্যদিকে গভীরতর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা এই উভয় প্রেরণার সঙ্ঘাতে জীবনের

এক আশ্চর্য্যদিক উদযাটিত হইয়া যাইত। মহেন্দ্র সেই জাতীয় কোন প্রেরণায় বিনোদিনীর প্রতি আকুষ্ট হয় নাই।

প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত বিনোদিনীর প্রতি তাহার মনোভাব কিছুমাত্র প্রদের ছিল না। তাহাকে লইয়া সে যে-কোন অবস্থায় কিছুদিনের জন্ম কামনা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে মাত্র। বিনোদিনীর নারী-জীবনের যে-দিক, তাহার যে নারী-ধর্ম ইহ-পরকাল পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্তহীন রূপে বিরাজিত সেই দিক সম্পর্কে সে কিছুমাত্র চিন্তা করে নাই। তাহার আপনার জীবন যেমন বিনোদিনীর জীবনকে তেমনি সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, বিহারী যখন বিনোদিনীর বিবাহ সম্পর্কে অন্নপূর্ণার সহিত কথাবার্ত্তা বিলিয়াছে তখন মহেন্দ্র বিশ্বিত ও কুন্তিত হইয়া সম্পূর্ণ জোরের সহিত আপনার অসম্মতি জানাইয়াছে। বিধবা বিনোদিনী সম্পর্কে মহেন্দ্রের মনোভাব এই যে, সেই হয় অন্নপূর্ণার মত সংসার ত্যাগ করিবে নতুবা ল্রেষ্ট জীবন যাপন করিবে। বিবাহিত জীবনে তাহার সার্থকতা লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না।

একদিকে মাতা ও পত্নী, গৃহের নিশ্চিন্ত সুখভোগ, সত্যদিকে বিনোদিনী, সেই সঙ্গে সামাজিক সর্ববিধ অসম্মান ও লাঞ্ছনা, মহেন্দ্রকে কোন একটিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এমনি পারম্পরিক ছলনা ও অন্তর্দ্বন্দের মধ্যে মানুষ দীর্ঘকাল কাটাইতে পারে না।

কিন্তু সে কথা নয়, মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া আবার গৃহের সহিত যে কেমন করিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রুগ্না মাতাকে, নিরপরাধিনী জ্রীকে এমন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাওয়া মহেন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহার পূর্কে সে গৃহে ফিরিয়া গেল কেমন করিয়া, আশার সহিত ওইটুকু ছলনাই বা কেমন করিয়া করিতে

পারিল। ইহার একটা কারণ অবশ্য তাহার চরিত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। সেই কথাই সর্বাত্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ওই নিশ্চিম্ভ আরামটাকে সে কোন প্রকারেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। বিনোদিনী যতই ভার হইয়া উঠিয়াছে ততই সে গৃহে বারংবার ছুটিয়া গিয়াছে। ভিই মানসিক অবস্থায় ঘরও তাহার পক্ষে কন্টকময়। আপন গৃহে আপন পরিজনের নিকট সে হেয় হইয়া গিয়াছে। প্রতি মুহুর্ত্তের এই বোধটাও মহেন্দ্রের অসহা। আবার অন্তাদিকে বিনোদিনীও তাহার স্থ্য-সম্ভোগের আকাজ্ঞাকে কিছুমাত্র প্রশ্রেয় দিতে চায় না। এমন অবস্থায় আরও কিছুদিন হয়ত কাটিয়া যাইত, কিন্তু বিহারীর প্রতি ঈয়া বিনোদিনীকে যে-কোন অবস্থায় মানিয়া লইতে মহেন্দ্রকে ব্যাগ্র করিয়া তুলিল। বিনোদিনী পশ্চমে যাইবার প্রস্তাব করিতে মহেন্দ্র তাই বিনা দ্বিধায় সম্মত হইয়াছে।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া গৃহ রচনা করিবার চিন্তা মুহুর্ত্তের জন্মও করে নাই। সামান্ত কয়েকদিন তাহাকে লইয়া সে শুধু তাহার কামনা চরিতার্থ করিয়া লইতে চায়। ইহার পর বিনোদিনীর ভবিন্তাং জীবন কি দাঁড়াইবে, তাহার স্ত্রী পরিবার ইহার পর তাহাকে কমা করিবে কেন, যদি কমা না করে তাহা হইলে সে বিনোদিনীকে চিরকালের জন্ত শীকার করিয়া লইতে পারিবে কি-না এই সমস্ত দিক সে চিন্তা করিয়া দেখে নাই। যে-কোন অবস্থায় মহেন্দ্রের চিন্তা বলিয়া কিছু জাগে না। মহেন্দ্রের বর্ত্তমান ভাবনাটা এইরূপ, যাহা হইবার হইবে এখন স্থুখ-শয্যায় বিনোদিনীকে বক্ষে লইয়া তাহার কয়েকটা দিনরাত্রি আবর্ত্তিত হইয়া যাক। বিনোদিনী জানে মহেন্দ্রের মত পুরুষ নারীকে ভালবাদিয়া কখন চূড়ান্ত ত্যাগ করিতে পারে না। বিনোদিনী তাই তাহাকে বিশ্রাম স্থুখ তো উপভোগ করিতে দেয় নাই, বরং তাহার প্রণয় নিবেদনকে বারংবার স্থানার সহিত কেবলই প্রত্যাখান করিয়াছে।

ইহাতে মহেন্দ্রের মোহের ঘোর দ্রুত কাটিয়া গিয়াছে।
বিনোদিনীকে দিয়া যদি তাহার কামনা চরিতার্থ না হয়, তবে
তাহার এই মিথ্যা ভূতের বোঝা বহিয়া লাভ কী। মহেন্দ্রের বল
প্রয়োগেরও সুযোগ নাই, পরিশেষে বিহারী আসিয়া তাহাকে
আশ্রয় দিয়াছে। মহেন্দ্রকে তাই বাধ্য হইয়া বিনোদিনীর আশা
ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

8

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার ফলে বিহারীর স্নেহের ক্ষুধা যেমন মিটে নাই, তেমনি আশৈশব গৃহ বন্ধন না থাকিবার জন্ম তাহার মধ্যে এক প্রকার উদাসীতা ও নিশ্চেষ্টতার ভাব গড়িয়া উঠে। এই স্নেহের অভাব ছিল বলিয়াই সে যে রাজলক্ষ্মী ও অন্ধপূর্ণার স্নেহের কাঙাল হইয়া ফিরিত তাহাতে কোন সংশয় নাই। শৈশবে স্নেহের অভাব মনের স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করে। পরবর্তী জীবনে বিহারীর আচরণে যে অস্বাভাবিকতা আমরা লক্ষ্য করি তাহার মূল এখানে। শৈশব হইতেই তাহার পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া যথেষ্ট উত্তম ও তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি সত্বেও সে স্থির হইয়া কোন কিছু সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারিত না।

কলেজে ডিগ্রি লইয়া সে শিবপুরে কিছুকাল মনোযোগের সহিত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়াছিল কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা না দিয়াই আবার ডাক্তারি পড়িতে স্থুক করে। "সকলেই জানিত, বিহারী ভালো রকম পাস করিয়া নিশ্চয়ই সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।"

বিহারীর এই অস্থির চিত্ততার কারণ তাহার অন্তরের ওই শৃহ্যতা বোধ। বাহিরের কোন কিছু দিয়াসে ওই শৃহ্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। এই স্নেহের অভাব তাহাকে যেমন উদাসীন করিয়াছে, তেমনি আপনার এই অসহনীয় একাকীত্ব বোধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ম সহস্র কর্ম্মের মধ্যে সে আপনার দিন-রাত্রিকে ডুবাইয়া দিয়াছে।

এই মানসিক অবস্থার কালে বিহারী একদিন অন্নপূর্ণার বারংবার অমুরোধে আশাকে দেখিতে গেল। বালিকা আশাকে দেখিয়া বিহারীর মনে কোন্ ভাবনা জাগিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু আশাকে দেখিবার পর হইতে তাহার স্নেহ বুভুক্কু হৃদয় যে একটি স্নেহনীড় রচনার স্বপ্ন দেখিবে ইহাই স্বাভাবক ;—কারণ বিবাহে এক প্রকার সম্মত হইয়াই বিহারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল। ইহার সহিত পুণ্যময়ী অন্নপূর্ণার প্রতি শ্রদ্ধা বিজড়িত হইয়া তাহার ওই স্বপ্ন সাধকে আরও আকাজ্রিকত, আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

বিহারীর চরিত্র আরুপূর্বিক বিশ্লেষণ করিবার পূর্বের তাহার একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা তাহার চরিত্রকে একদিক দিয়া যেমন সামর্থ্য দান করিয়াছে তেমনি অন্তদিক দিয়া হুর্বল করিয়া দিয়াছে। তাহার চরিত্রের সামর্থ্য ও অসামার্থ্য উভয়ের মূল ওই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। অত্যন্ত স্ক্রাদৃষ্টি, গভীর মানব চরিত্রাভিজ্ঞান, প্রাগাঢ় চিন্তাশীলতা সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে একমাত্র অন্তর্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

আশার জন্ম তাহার গোপন আকাজ্ফা ও শ্রদ্ধাবোধের পশ্চাতে প্রকৃত কারণ কি থাকিতে পারে তাহা সে কোন দিন বিচার করিয়া দেখে নাই। বস্তুতঃ বিহারী কোন দিনই আশার যথার্থ মূল্য বিচার করিতে চায় নাই। আশাকে সে প্রথম দিন হইতেই সম্পূর্ণরূপে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াছে। আশাকে দেখিয়া ফিরিবার পথে অন্তমনস্ক বিহারী মহেন্দ্রের প্রশ্নে একপ্রকার আত্মগত ভাবেই বলিয়াছে, "উহাকে দেখিয়া উহার মাসীমার কথা মনে পড়ে বোধ হয় অমনি পুণ্যময়ী হইবে"। বিহারী কোন কিছুকেই বাস্তবতার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে চায় না। কতকটা অকারণ শ্রুদ্ধা ( এই শ্রুদ্ধার পশ্চাতে সকল ক্ষেত্রে একটি ভাব-প্রেরণা ক্রিয়া করে ) তাহার এই বাস্তব বিচারবোধটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। অন্নপূর্ণার প্রস্তাব মাত্রেই বিহারী তাই সম্মত হইয়াছে। আশাকে প্রথমে দেখিতে যাইতেও সে সম্মত হয় নাই। তাহার এই সময়কার প্রত্যেকটি আচরণ ও প্রত্যেকটি উক্তির মধ্য হইতে বাস্তববোধ শৃহ্যতার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

আদর্শ-লোক হইতে নামাইয়া সানিতে গেলে সকল বাস্তব
দশা ও সমস্তা জড়িত হইয়া ওই বিশেষ সম্পর্ক যে দেখিতে
দেখিতে একান্ত কালো হইয়া উঠিবে বিহারীর মত আদর্শবাদী
পুরুষের পক্ষে তাহা চিন্তারও আগোচর। আশা বন্ধুপত্নী, পরস্রী।
আশাকে সে তাই আপনার অজ্ঞাতেই একটি ভাব-লোকের সামগ্রী
করিয়া তুলিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। আশার প্রতি তাহার
যে মনোভাব তাহার সহিত বাস্তব দশা বিজড়িত ছিল না বলিয়া
বিহারীর জীবনে এই সম্পর্কে কোন সমস্তা দেখা দেয় নাই।

অন্তুরাগ কাহারও প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও বাস্তবদশাকে কোন উপায়ে অস্বীকার করে না। প্রকৃত প্রেম সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিতে বা স্বীকার করিয়া লইতে চায়।প্রেম নর-নারী সমগ্র সন্তার প্রকাশ। প্রেম যেখানে তত্ত্বমাত্র রূপে আপনাকে আপনি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে চায়, বাস্তব সকল সমস্থাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করে, সেখানে জীবনের সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়। আর এই কারণে নর-নরীর অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে। জীবনে ইহার আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ থাকে না। আশার প্রতি তাহার এই

যে বিশিষ্ট মনোভাব, তাহাও আবার সচেত্র নয়, সুতরাং তাহার জীবনে প্রেমের আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভের প্রশ্নাই উঠে না!

বিনোদিনী সম্পর্কেও বিহারী এই একই ভূল করিয়াছে। তাহাকে সেই যে একবার সে অস্তরের মধ্যে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার পর হইতে তাহার বাস্তব জীবনকে কোনদিন বিচার করিয়া দেখিবার, উহার সমস্থা সমাধানের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই।

পরিশেষে দেখিতে পাই বাস্তব জীবনের রুচ্ সংস্পর্শে তাহার সকল আদর্শবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার আদর্শনিষ্ঠ জীবন বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পরিণামে সত্য ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারীর প্রেমে বাস্তব দশা বিজড়িত ছিল না বলিয়া বন্ধুপত্নী আশাকে ভালবাসিতে তাহার জীবনে কোন অধ্যাত্ম সমস্থা দেখা দেয় নাই। জীব-জীবনের সকল দশামুক্ত এই বোধ মামুষের সমগ্র সত্তাকে, তাহার দেহ-প্রাণ-মনকে চরিতার্থ করিতে পারে না বলিয়াই তাহা সত্য নহে।

মহেল্রের রুঢ় অভিযোগে ওই ভাবের মুখোসটি ভাঙ্গিয়া পড়িলে বিহারী তাহাকে আবার বাস্তব দশা মুক্ত করিয়া অত্যুচ্চ ভাব-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে হুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হয় নাই। প্রেমের এই জাতীয় সাধনা বিহারীর মত পুরুষের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে নৈতিক সংস্থার এত প্রবল যে ওই বোধটা সম্পর্কে সচেতন হইবামাত্র সে শুধু বিহুবল হইয়া আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়াছে। যাহা অন্তর্লোকে মাণিক্যের স্মিশ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিত, তাহার সমস্ত অন্তরাল ভাঙ্গিয়া দিয়া মহেল্র তাহাকে প্রথর দিবালোকে টানিয়া আনিয়া একান্ত কালো করিয়া তুলিয়া এমন ভাবে লাঞ্চিত করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দিল!

যে বোধ বিহারীর সচেতন মনের অতীতে থাকিয়া তাহার সকল প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, যাহা তাহার জীবনে নিয়তি রূপে লীলা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দান করিতে গিয়া লিখিতেছেন—

"কন্তা দেখিবার উপলক্ষ্যে সেই যে একদিন সূর্য্যান্ত কালে বাগানের উচ্ছুসিত পূষ্পগন্ধ প্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সূকুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অমুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বারবার মনে পড়িতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যান্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ রাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ির সম্মুখের পথে ক্রতপদে পায়চারি করিতে করিতে যাহা একদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া রইল। যাহা সংযত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া রইল। যাহা কংযত ছিল তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল; নিজের কাছেও যাহার কোন প্রমাণ ছিল না, মহেক্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অম্বর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।"

আশার প্রতি বিহারীর মনোভাবের স্বরূপ যেমনই হোক, আশা।যে বিহারীর আকাজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। রাজলক্ষ্মী আশাকে পরিত্যাগ করিবার অন্থরোধ করিলে বিহারী তাই নিঃসঙ্কোচে অসম্মতি জানাইয়াছে। অনুরের ক্ষুধাকে বিহারী সেই প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল বলিয়া অমন জোরের সহিত সে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। বিহারী চিরকাল মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছাকে, তাহা যেমনই হোক-না-কেন, আপনার জীবনে জয়ী করিয়া বন্ধুপ্রীতির গৌরব বোধ করিয়াছে। কিন্তু আজ সে এমন একটা কিছুর আস্বাদ লাভ করিয়াছে, যাহা লাভ করিলে আর সমস্ত কিছু

অন্নপূর্ণার অনুরোধকে বিহারী কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

আশাকে সে দেখিয়াছে অন্নপূর্ণার বোনঝি রূপে। অন্নপূর্ণার প্রতি শ্রদ্ধা, তাহারই স্মৃতি বিজ্ঞাভিত হইয়াই আশা তাহার নিকট বহু আকাজ্ঞার সামগ্রী হইয়াই উঠিয়াছিল। অন্নপূর্ণার অমুরোধে (ইহা যেন আশারই অমুরোধ) তাহার অমন প্রেমটাই যে তুচ্ছ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার এই আচরণে বিহারী যে কতদ্র মন্মাহত হইয়াছিল তাহা তাহার এই সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। "কিন্তু আমাকে আর কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্ম অমুরোধ করিয়ো না।"

আশাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার জীবনে মাত্র এই কয়েকটা দিনের ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহার পর দীর্ঘকাল বিহারীর আর কোন সংবাদ আমরা পাই না। আশার প্রতি বিহারীর গোপন আকাজ্ক্ষা ইহার পর হইতে তাহার অবচেতন মন আশ্রয় করিয়া তাহার জীবনের সকল চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এই অজ্ঞাত প্রেরণাই ইহার পর হইতে তাহার জীবনে নিয়তিরূপে লীলা করিয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর সহিত বারাসতে বেড়াইতে গিয়া বিনোদিনীর সহিত বিহারীর সেই প্রথম পরিচয়। বিনোদিনী যে সাধারণ গ্রাম্য নারী নহে বিহারী তাহার নান। পরিচয় লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই পরিচয়কে আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরে বিশেষ কোন বোধ গড়িয়া উঠে নাই। আশা বিহারীর সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল বিলয়া বিহারী যে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে। এখনও পর্যান্ত বিহারীর অন্তরে সেই জাতীয় কোন ক্ষুধা জাগে নাই। জীবনের সত্য পিপাসায় সচেষ্ট বা নিশ্চেষ্ট, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে-কোন ধ্যান-রূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে ধ্যান-রূপ প্রাণ-মন মথিত করিয়া গড়িয়া উঠে না, তাহাতে জীবনের কোন পিপাসাই মিটে না।

প্রেমোপলব্ধিতে নর-নারীর সন্তা স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া যায়—একটি অস্কর্জীবন, একটি বহিজীবন, একটি অধ্যাত্ম, একটি জাগতিক। প্রেম যতই গভীরতা লাভ করে, বহিজীবন ততই গৌন হইয়া যায়, সেই সঙ্গে অস্তর্জীবন সমৃদ্ধ হইয়া নর-নারীর চেতনাকে ক্রমাগত উদ্ধিপরিণাম, এবং বিশ্বের সহিত মিলন বোধকে ততই গভীরতা ও ব্যাপ্তি দান করিতে থাকে। প্রেমের ইহাই অধ্যাত্ম ফল লাভ।

আশার প্রতি তাহার মনোভাব তাই সর্বব্যকার অধ্যাত্ম ফল লাভ শৃশু কেবল আত্ম বঞ্চনা মাত্র। বিহারী এমনি করিয়া আত্ম বঞ্চনা করিয়া চলিয়াছিল বলিয়া বিনোদিনীর অমন প্রেমকেও কোনদিন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

বিহারীর মত প্রবল নৈতিক সংস্কার সম্পন্ন আদর্শবাদী পুরুষের দৃষ্টিতে জীবন সমগ্র স্বরূপে প্রকাশ পায় না। তাহার ওই বোধ জীবনকে দিধা করিয়া উহার বাস্তব দিকটাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া একটি ভাবের মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে। ইহা পূর্ণ মন্ত্রমুঘ বিকাশের সাধনা নয়। আশাকে যেমন, বিনোদিনীকেও তেমনি সম্পূর্ণ আদর্শায়িত করিয়া বিহারী নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। জীবন-পিপাসা সত্য করিয়া অন্তুত্ত হইতে তাহার এই জীবন-বোধ একদিকে যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তেমনি অন্তদিকে ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে সে আবার সচেষ্ট হইয়াছে।

একদিকে বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ, অন্যদিকে অন্নপূর্ণার কাতর অনুরোধ এই উভয় প্রেরণায় বিহারীর গোপন অনুরাগ কর্ত্তব্য বোধ রূপে প্রকাশ লাভের স্থ্যোগ পাইয়াছে। বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারী মহেন্দ্রকে যেমন, তেমনি আশাকেও বারংবার সতর্ক করিয়াছে। এই সতর্কতায় লাভ যে বিশেষ কিছু হইবে না তাহাও অবশ্য বিহারী বৃষ্ধিত। মহেন্দ্রের মত ছর্কল চিত্তেব পুরুষের সঙ্গে বিনোদিনীর মত রূপেনী বৃদ্ধিমতী, গুণবতী নারীর আকর্ষণ জয় করিয়া উঠা অসম্ভব না হইলেও সহজ্ব সাধ্য নয়। সেখানে উচিত বিনোদিনীকে অন্য কোথাও রাখিবার বন্দোবস্ত করা। বিনোদিনীর মত নারীকে গ্রামে চিরকালের ক্রম্ম পাঠাইয়া দিবার চিন্তা করিতেও বিহারীর বিবেকে লাগিয়াছে।

এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে বিহারীর দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারীর আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক। শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে যে নীতিবোধ জাগে এবং ওই নীতিবোধ আশ্রয় করিয়া যে বিশিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিচার বোধ গড়িয়া উঠে বিহারীর জীবনে তাহার অধিক কোন সঞ্চয় ছিল না।

আদর্শ জীবনাপ্রয়ী না হইলে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। নীতি-শাস্ত্র আহ্নত আদর্শ একাস্ত হইয়া কোথাও জীবন ও জগতের রহস্যানুসন্ধানের সর্ব্বাধিক আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতাকে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়।

বিহারী লক্ষ্য করিয়াছে মহেন্দ্রই কেবল বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় ন।ই, বিনোদিনীও সচেতনভাবে তাহার এই চিত্ত তুর্বলতাকে প্রশ্রম দিতেছে। আর আশার মূঢ়তা তাহাদের উভয়ের ব্যবধানকে দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছে।

বিহারীর নিকট বিনোদিনীর ছলনা গোপন না থাকিলেও বিনোদিনীর মন্থয় চরিত্রাভিজ্ঞান অসাধারণ। বিহারী মহেন্দ্রের মুখের উপর অভিযোগ করিয়া বলিয়াছে, "বিনোদিনী তোমায় ইচ্ছা করিয়া অধর্মের পথে টানিতেছে এবং ভূমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইডেছ।" বিহারী জানিত এই অভিযোগ একটা প্রবল সজ্যাত জাগাইয়া বিনোদিনীকে অনিবার্য্যভাবে ওই পরিবেশ হইতে দ্রে, সরাইয়া দিবে। এই স্থির সঙ্কল্প ছিল বলিয়া বিহারী তাহার অভিযোগের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও শালীনতার কিছুমাত্র অস্তরাল রাখে নাই। কিন্তু এই বিনোদিনীই পরিশেষে বিহারীকে দিয়া মহেন্দ্রের গৃহত্যাগ না করিবার জন্ম অমুরোধ করাইয়া লইয়াছে! বিনোদিনীর মত চতুরা নারীর ছলনায় বিহারী এমনি করিয়া বারংবার পরাভৃত হইয়াছে।

দমদমে চড়িভাতি করিতে গিয়া বিহারী বিনোদিনীর আর এক পরিচয় লাভ করিয়াছে।

নারীর এই উভয় পরিচয়ই সত্য। বিনোদিনীর সেবাভুরা কল্যাণী
মূর্ত্তি যতথানি সত্য, মহেন্দ্রের প্রতি তাহার আকর্ষণ, তাহার প্রেম
লাভের ব্যাকুল আকাজ্ফাও ঠিক ততথানি সত্য। এই উভয় প্রেরণা
একই জীবনে কেমন করিয়া সত্য হইতে পারে, ইন্দ্রিয়-প্রাণের
নিশীড়নে মনের ঐশ্বর্য্য ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ম্লান হইয়া যায়,
মনের ঐশ্বর্য্যই যে অমনি ইন্দ্রিয়-প্রাণ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ
করিতে চায় বিহারী তাহা জানিত না।

বিনোদিনীর এই পরিচয় লাভের পর হইতে বিহারী ভাহাকে দেবীরূপে অস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই সঙ্গে বিনোদিনীর অস্ত পরিচয়কে ভ্রমবোধে পরিত্যাগ করিয়াছে। বিহারীর জীবনবোধে নারীর এই উভয় প্রকাশ এক যোগে সত্য হইতে পারে না। একটি সত্য হইলে আর একটিকে মিথ্যা হইতেই হইবে।

ইহার কয়েকদিন পরে বিহারী মহেন্দ্রের থোঁজে আসিয়া দেখিল প্রায়ান্ধকার গৃহে বসিয়া "আশা কাঁদিতেছে এবং বিনোদিনী ভাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে।"

এই দৃশ্য দেখিয়া বিহারীর অন্তর বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতায় বিগলিত হইয়াছে, আর ভাবিয়াছে, বিনোদিনীকে ভারী ভূল বুঝিয়াছিলাম। "সেবায় সাস্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সধী প্রেমে সেমর্ত্তাবাসিনী দেবী"।

এই বোধ হইতে বিহারীর আশ্চর্য্য সারল্যের পরিচয় লাভ করা যায়। সংসার ও মন্থ্যু তরিত্র সম্পর্কে সে এমনই অনভিজ্ঞ। বিনোদিনী তো বিহারীর ওই গুণে মুগ্ধ হইয়াছে, কী আশ্চর্য্য পবিত্র ভাহার অন্তর্ম, কী আশ্চর্য্য সারল্য, কী নির্লোভ ঔদাসীশু।

বিনোদিনী যে তাহাকে ভালবাসে, তাহার প্রেম প্রত্যাশায় সে

যে উন্মুথ, তাহা বিহারী বৃঝিতে পারে নাই। শুধু শ্রদ্ধায় নারী হৃদয়ের
কুধা মেটে না। বিহারীর শুধু শ্রদ্ধা লইয়া বিনোদিনী কী করিবে।

বিহারী বিনোদিনীর এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহার জন্ম তাহার সামাজিক সংস্কারবাধই একমাত্র দায়ী নয়। সামাজিক সংস্কার বলিতে বিধবা নারী সম্পর্কে তাহার মনোভাবের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি, কারণ এই সমাজ বিধবার প্রেমাকাজ্জাকে কেবল অস্বীকারই করে নাই, তাহার চিন্তামাত্রকে দমিত করিতে চাহিয়াছে। বিধবা রমণীর নিকট তাহার দাবী একমাত্র ত্যাগের বৈরাগ্যের। ইহার বিপরীত যে-কোন আচরণকে দলিত করিতে সমাজ সর্কবিধ সুস্থ অসুস্থ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘদিনের প্রয়াস একদিন সংস্কাররূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

প্রাণ শক্তির প্রাচুর্য্য যেখানে অমন সংস্কারের পাষাণ ভারকেও উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহির হইয়া আসে সেখানে উহা জীবনে স্বাভাবিক ভাবে লীলায়িত হইবার স্থযোগ না পাইয়া এবং কতকটা আতিরেক বশত নানা ভয়াবহ বিকৃত পরিণাম লাভ করে। উভয়ের চারিত্রিক ও ঘটনাগত নানা কারণও এই উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাই মানবভাগ্য বা নিয়তি। উভয়ের জীবন আশ্রয় করিয়া সেই ছজ্জের্য় নিয়তি লীলার স্বরূপ আমাদের বৃঝিয়া লইতে হইবে।

মহেল্রকে সংযত করিতে আসিয়া বিহারী মহেল্রের নিকট হইতে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে আঘাতে বিহারীর জীবন-গ্রন্থি পর্যান্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। কেবল মহেল্র নয়, ইহার পর হইতে আশাও তাহাকে ভূল বুঝিতে হারু করিয়াছে। যে অন্নপূর্ণাকে বিহারী মাতার অধিক প্রদা করিত তিনি আশীর্কাদের পরিবর্ত্তে তাহাকে ধিক্কার দিয়া তাহার গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন।

বিহারী সম্পর্কে রাজলক্ষ্মীর মনোভাব কোনদিন শ্রহ্মান্বিত ছিল না। বিহারী সম্পর্কে তাহার মনোভাবের স্বরূপ উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ষ্টিমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মত দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।"

তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন, "বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেল্পের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেন না—সে তাহাদের বিনা-মূল্যের বিনা-যত্নের, বিনা-চিস্তার অনুগত লোক ছিল।" তাই রাজলক্ষ্মীর স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবার উল্লেখ আর নাই বা করিলাম। বিহারীর সহিত মহেল্রের পারিবারিক সম্পর্ক যে আদৌ শ্রদ্ধার ছিল না তাহা আশার বিবাহ সম্পর্কিত একটিমাত্র ঘটনা হইতেই নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

বিহারীর জীবনে আজ সকল বন্ধন একে একে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, মহেল্র-আশা-অন্নপূর্ণা-রাজলক্ষ্মী। এমনি করিয়া বিহারীর অন্তর শৃত্য করিয়া একে একে সকলে যখন সরিয়া গিয়াছে তখন কি মুহুর্ত্তের জন্মন্ত বিনোদিনীর কথা তাহার মনে পড়ে নাই ? হয়ত একমাত্র বিনোদিনীকে দিয়াই তাহার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে! হয়ত বিনোদিনী তাহাকে ভুল বুঝিবে না।

মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিঃশেষে বিদায় লইতে আসিয়া সে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে এমন একটা অবস্থায় দেখিল যাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বিনোদিনীর সে পরিচয়ে বিহারী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এই সেই বিনোদিনী যাহাকে এতকাল সে অন্তরে দেবীর আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসিয়াছে! তাহার দেবীর আবরণ উদ্ভিন্ন হইয়া আজ তাহার ভিতরকার খড়মাটি বাহির হইয়া পড়িতে বিহারী ঘূণায় তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, বাক্যালাপ তোদুরের কথা বারেকের:জন্ম পশ্চাতেও ফিরিয়া তাকাইল না।

বিহারীর জীবনে আর কোথাও কোন বন্ধন রহিল না। কক্ষ্চ্যুত গ্রাহের মত বিহারী তখন আপনার হৃদয়াবেগকে নিঃশেষ করিয়া দিবার জ্বন্য উদ্ভাস্ত হইয়া চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিহারী চরিত্রের পরিণামের, জন্ম এতবড় আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ইহার ভিতর দিয়া বিহারী অপনার সম্পর্কে যেমন সচেতন হইয়াছে, তেমনি অভাববোধের ভিতর দিয়া একে একে সকলেই বিহারীর প্রয়োজন তীব্রভাবে বোধ করিয়াছে।

বিনোদিনী এই বোধকে আরও গভীর করিয়া দিয়াছে। বিনোদিনী সাংসারিক প্রত্যেকটি অভাব অস্থবিধাবোধের ভিতরাদিয়া তাহাদের প্রতিমুহুর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে বিহারী তাহাদের পরিবারে কতথানি নির্ভরম্ভল ছিল। তাহার সামর্থ্য ও মহন্ত সম্পর্কে বিনোদিনীই তাহাদের বারংবার সচেতন করিয়া দিয়াছে।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে দিয়া বিহারীকে পুনরায় সেই উপক্ষিত গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছে। সকল সেবা ও যত্নের বিনিময়ে বিনোদিনী সেদিন বিহারীর নিকট হইতে শুধু দ্বাগণ ও উপেক্ষা লাভ করিয়াছে। হায় বিনোদিনীর ভাগ্য এমনি বিভৃত্বিত! বিহারী যাহাদের কণামাত্র স্নেহ লাভের জন্ম ব্যাকুল, যাহাদের কল্যাণ কামনায় তাহার চক্ষে ঘুন নাই, তাহারা তাহাকে বারবার অশ্রদ্ধা করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে, বঞ্চিত বলিয়া একপ্রকার করুণা করিয়াছে; অথচ যে তাহার অস্তরের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া দিবার জন্ম প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, যে তাহার জীবনকে সকল দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে পারে, তাহার প্রতি তাহার ঘুণা ও উপেক্ষার অন্ত নাই। তবু বিহারীকে ওই পরিবারের মধ্যে তাহার পূর্ব্ব মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া বিনোদিনীর অন্তর ভরিয়া গিয়েছে। তাহার শৃন্ম জীবনে ওইটুকুই শুধু সান্ত্রন।

মহেল্রের সহিত গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্ল করিয়া বিনোদিনী তাহার পূর্ব্বরাত্রে এই আত্মবিস্মৃত মামুষটার অন্ধতা ঘুচাইয়া দিতে শেষবারের মত চেষ্টা করিয়াছে। কারণ বিনোদিনী জ্ঞানে একমাত্র বিহারী তাহাকে নারী জাবনের এই চরম লাঞ্চনা হইতে রক্ষা করিতে পারে। সেদিন রাত্রে বিহারীর সহিত বিনোদিনীর যে কথোপকথন হইয়া-ছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।
"বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুর পো। কিন্তু বৃঝিলেই যদি,
শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে
ভালবাসিতে তোমার কি বাধা ছিল। \*\* আমার পোড়া কপাল। তুমিও
কিনা আশার ভালবাসায় মজিলে। \*\*\* তুমি যে আশাকে ভালবাস
সেকথা তুমি যথন নিজে জানিতে না, তখনও আমি জানিতাম। আশার
মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বৃঝিতে পারি না।
ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের
দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্গ দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কভটুকু
দেখিয়া ভোল। নির্বোধ। অন্ধ।"

এই নিরতিশয় নির্দান, অসংবৃত ও অসঙ্কোচ অভিযোগের প্রয়োজন ছিল। সেই আঘাতে বিহারীর প্রযুপ্ত যৌবন প্রথম যুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রবল ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছে।

ইহাই বিহারীর জীবনে প্রথম অধ্যাত্ম জাগরণ। জাগ্রত প্রাণের স্পর্শে মনুষ্য-সত্তা কেমন করিয়া মুহুর্ত্তে দ্বিধাহইয়া যায় এবং অন্তর্লোকটি গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমগ্র সত্তা কেমন অন্তর্মু খীন হইয়া কেবল উহার মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করে নিমের উদ্ধৃতিটির মধ্যে তাহারই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"চারিদিকের সংসারকেই সে নিজের চেয়ে প্রাধান্ত দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারিদিক যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল; প্রলয়ের অন্ধকারে অভ্রভেদী বেদনার গিরিশৃঙ্গে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হুইল।"

প্রাণের এই ক্ষ্ধার ভিতর দিয়া পরিণামে বিহারীর সমগ্র সন্তার অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের মধ্যে একদিন পূর্ণ সামঞ্জস্ম সাধিত হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মায় মামুষকে অমন দ্বিধা করিয়া দিবার কোন উপায় নাই। আত্মার সকল লীলার অধিষ্ঠানভূমি দেহ। একের রহস্তের সহিত অন্তোর রহস্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। তাই কোন একটিকে অস্বীকার করিলে জীবনই অস্বীকৃত হইয়া যায়।

এমনি করিয়া গভীর বেদনায় একবার বিশ্বের সমস্ত কিছু হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আবার আনন্দে ওই সমস্ত কিছুকে পুনরায় ফিরিয়া লাভ করিতে হয়। প্রথমে ব্যক্তিত্ববোধের পূর্ণ বিকাশ, (বহিবিশ্বের সহিত নিয়ত সঙ্ঘাতে এই বিকাশ ঘটে এবং সঙ্ঘাত জাগাইয়া রাখিতে হয় বলিয়া ইহা পরম বেদনার) তাহার পর বিশ্বের সহিত ধীর মিলন বোধের ভিতর দিয়া ওই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিলুপ্তি। এই বেদনাবোধ, হুংসহ একাকীত্ব বোধের ভিতর দিয়া বিহারীর ব্যক্তিত্বের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিবে।

বিশ্বের সহিত মিলন ঘটে অন্তংশ্চেতনায়, ধ্যান অশ্রয় করিয়া। প্রাণ-সমুদ্র মথিত করিয়া বিহারীর চিত্ত-লোকে সেই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী ভাসিয়া উঠিয়াছে। উহা একটা পরিণামে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া যায়।

আজ বিহারী যাহা লাভ করিয়াছে তাহা ভাব মাত্র নয়, তাহা তাই বিহারীকে প্রতি মুহুর্তে নৃতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছে। তাহার প্রাণের ওই ক্ষুধায় সকল সংস্কার সকল নৈতিক জিজ্ঞাসা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। সকল নীতি ও সংস্কারের উদ্ধিতর সত্যের অলোক নামিয়া আসিয়া আজ তাহার হৃদকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। বিনোদিনীর প্রতি তাহার প্রবল ঘুণা ও বিদ্বেষকেও তাহার প্রাণ বারংবার ভূলাইয়া দিয়াছে।

"সেই পরমা স্থল্দরী প্রহেলিকা তাহার ঘন রুঞ্চ অনিমেষ দৃষ্টি -লাইয়া রুঞ্চ পক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছুসিত দক্ষিণ বাতাস তাহারই ঘন নিশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই
পলকহীন চক্ষুর জালাময়ী দীপ্তি মান হইয়া আসিতে লাগিল, সে
তৃষ্ণা শুষ্ক খর দৃষ্টি অঞ্চজলে সিক্ত স্লিশ্ম হইয়া গভীর ভাব রসে
দেখিতে দেখিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; মুহুর্ত্তের মধ্যে সেই মূর্ত্তি
বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার ছই জায়ু প্রাণপণ বলে বক্ষে
চাপিয়া ধরিল—তাহারপরে সে একটি অপরূপ মায়ালতার মতো
নিমেষের মধ্যেই বিহারীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সভোবিকশিত
স্থান্ধি পুষ্প মঞ্জরী তুল্য একখানি চুম্বনোম্মুথ মুখ বিহারীর ওঠের
নিকট আনিয়া উপনীত করিল।"

এমনি করিয়া অনল রেখায় অন্তরের মধ্যে ধ্যান-রূপ চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। অন্তলে কিটি উদ্যাটিত হইয়া যাইতে বিহারীর নিকট সকল প্রয়াস নিরর্থক, মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমকে জীবনে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইতে বিহারীকে যে নৈতিক ছন্দ্রের সম্মুখীন হইতে হয় নাই তাহা নহে, তবে অত্যন্ত্র কালের মধ্যেই বিহারী উহা জয় করিয়া উঠিয়াছে। অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য নীতি-ছুর্নীতির ছন্দ্র শেষে বিনোদিনী বিহারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ বিনোদিনী তাহার হৃদয়-প্রতিমা, তাহার ধ্যানের অগম পারের আনন্দ দৃতী, তাহার সর্ব্বার্থ সাধিকা।

অধ্যাত্ম প্রেরণা মানুষকে কর্ম বিমুখ করে না। কিন্তু কর্ম্মের সহিত যেখানে অন্তক্ষেত্তনার নিবিড় মিলন নাই, কর্ম যেখানে অন্তরের আনন্দকেই বাহিরে মূর্ত্ত্য করিয়া তুলে না, সেখানে উহা পাষাণ ভার হইয়া উঠে।

বিহারী কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চায় কিন্তু নিরানন্দময় কর্ম্মে মুহূর্ত্তে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। ঐপক্যাসিক বলিতেছেন, "কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনও ইতিপুর্ন্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।" কারণ ইতিপূর্কে তাহার আনন্দ ও কর্ম্মের মধ্যে এমন ব্যবধান গড়িয়া উঠে নাই।

অধ্যাত্ম-চেতনা বিকাশের প্রারম্ভে অন্তরের আনন্দে এবং বাহিরের কর্ম্মে এমনি ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া যায়। তাহার পর উহা যতই বিকাশ লাভ করিতে থাকে, যতই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এই ব্যবধান সীমা ততই সঙ্কার্ণ হইয়া আদিতে থাকে।—পরিণামে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ যোগ স্থাপিত হয়। অন্তরের আনন্দে এবংবাহিরের কর্ম্মে তখন আর কোন পার্থক্য থাকে না। স্রষ্টার আনন্দের যোগে 'তাঁহার সৃষ্টির অন্তহীন কর্ম্মণ্ড আনন্দরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার আনন্দের যোগ না থাকিলে এই অন্ত সৃষ্টি মুহুর্তে আপনার ভারে আপনি গুঁড়াইয়া যাইত, তখন কোথায় থাকিত এই অন্তহীন আনন্দ ও সৌন্দর্যার অনিংশেষ প্লাবন।

পশ্চিমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াও বিহারী যখন আপনার অন্তরগুণ বাসী সেই মহাপ্রাণীর মহৎ ক্ষুধার নিপীড়ন, তাহার নিয়ত আর্ত্তনাদ মুহুর্ত্তের জন্ম ভুলিতে পারিল না তখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। যেমন করিয়া হোক তাহাকে কাজ করিতেই হইবে নহিলে অন্তরের অতলম্পর্শ শুন্থতার মধ্যে সে যে তলাইয়া যাইবে।

কিন্তু তাহার আর কাজে মন বসে না। মন কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া অজ্ঞাতে বিনোদিনীর চিন্তা করিয়া চলে। তখনও পর্যান্ত বিহারী বিনোদিনীকে নিকটে লাভ করিবার কোন চিন্তা করিছে পারে নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় এই প্রেমের ব্যাপারে বিহারীর জীবনে সকল অধ্যাত্ম সমস্থার নিরসন তখনও পর্যান্ত হয় নাই।

বিনোদিনী বিধবা বলিয়া তো সমস্থা নয়, বিনোদিনীর জন্ম মহেন্দ্র তথন উদ্ভান্ত হইয়া চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিনোদিনীকে লইয়া উভয় বন্ধুর মধ্যে যে অত্যন্ত গ্লানিকর সংঘর্ষের সৃষ্টি হইকে তাহাতে এই প্রেমের সকল ঞী মলিন হইয়া উঠিবে।

এমনি অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া নির্জ্জন গঙ্গাতীরে বিনোদিনীর ধ্যানে বিহারীর মন্থর দিনগুলি একটির পর একটি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই সৌন্দর্য্যস্রোতে বিহারীর মানস-ভেলা ছলিয়া ছলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে কোন এক অপূর্ব্বের কূলে।

এমনি করিয়া বিনোদিনীর ধ্যানে যখন বিহারীর একটির পর একটি দিন কাটিয়া চলিয়াছে তখন অন্ধপূর্ণা কোথা হইতে তাহার খোঁজ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্ম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্ধপূর্ণার মুখে বিহারী সংবাদ পাইল যে বিনোদিনী-মহেন্দ্র পশ্চিমে নিরুদ্ধিষ্ট হইয়া আছে।

বিহারীর চোথে মুহুর্ত্তে জল-স্থল-আকাশের সমস্ত রঙ্গ বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা ভাগুরের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহুর্ত্তে তিক্ত হইয়া গেল। এমনি তাহার ভাগ্য! সে যাহাকেই আশ্রয় করিতে চায় ভাগ্য বিজ্পনায় সেই কন্টক হইয়া উঠিয়া একেবারে তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে। আর্ত্তনাদে তাহাকে একদিন হৃদয় হইতে সরাইয়া ফেলিতে হয়। অস্তরের সেই রক্তক্ষরা আর্ত্তনাদে তাহার দিন রক্ষনী উদ্ভাস্কঃ হইয়া কোথায় হারাইয়া যায়।

পশ্চিমে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিহারী শেষে এলাহাবাদে এক বাগানবাড়িতে উভয়ের সন্ধান পাইয়াছে। এমন সর্বনাশের পরেও বিহারীর অনুসন্ধান তৎপর হইবার ছটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ মহেন্দ্রকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ বিনোদিনীর সেই ছলনাময়ী রহস্তময়ী মূর্তিটিকে শেষবারের মত একবার দেখিয়া লওয়া। এই সত্যটিকে সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়া লইতে চায়, যে জীবনে বিশ্বাস করিবার মত, নির্ভর করিবার মত কিছু নাই। একটা সম্পূর্ণ মিথ্যাকে আঞ্রয় করিয়া যদি জীবনে এমন নিবিড়বোধ গড়িয়া উঠিতে পারে, তবে

জ্ঞাৎ ও জীবনের এতবড় প্রকাশ, এমন সত্য, এমন প্রত্যক্ষ, এমন নিবিড়, কোন এক বৃহৎ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া আছে !

এই নাস্তিক্য বোধ হইতে বিহারী রক্ষা পাইয়াছে। বিহারী বিনোদিনীর সত্য পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই পরিচয় লাভে বিহারী যে কত বড় মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়াছে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

মিথ্যা এক জীবনবোধ আশ্রয় করিয়া এ পর্যান্ত সে যে ভুল করিয়া আসিয়াছে তাহাকে সমন করিয়া শুধরাইয়া লইতে পারা যায় না। কারণ জীবনের সমস্ত অতীতকে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। বিনোদিনী তাহার জীবনে এ কোন্ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। বিনোদিনীকে শাস্তি দিবার সে কত না চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পরিশেষে বিনোদিনী তাহার মস্তকে এ কোন্ শাস্তির বোঝা চাপাইয়া দিয়া গেল। সমস্ত জীবনভোর এ বোঝা সে কেমন করিয়া বহিয়া বেডাইবে।

পরিশেষে বিহারীর সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি। "এ পর্যান্থ যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু সহা করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্ত্তন, সমস্ত অন্দোলন শাস্ত করিতে না পারিলে জীবনের সমাপ্তির জন্ম প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অমুকৃল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত—এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন আর স্থের জন্ম চেষ্টা রুথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

## 

٥

যে তুর্ল ভ মুহুর্ত্তে প্রাণের কোন গভীর জিজ্ঞাসা, কোন আশ্চর্যা উপলব্ধি বাহিরের উপাদান আশ্রয় করিয়া মূর্ত্ত্য হইয়া উঠিতে চায়, নৌকাডুবির মধ্যে সেই সমস্ত অভাবনীয় মুহুর্ত্তের একান্ত অভাব। সৃষ্টি প্রেরণা যদি অব্যাহত থাকে এবং প্রাণের ওই জিজ্ঞাসা অভন্তিত হইয়া কোন একটা উত্তর লাভের জন্ম যদি ব্যাকুল হইয়া উঠে তবে কোন এক আকাজ্জিত আবিষ্ট মূহুর্ত্তে উভয়ের মধ্যে মিলন সাধিত হইয়া ওই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা একটা সৃষ্টিরপ লাভ করিয়া ধন্ম হয়, কারণ সৃষ্টিই উত্তর অর্থাৎ সত্য।

উপত্যাসিকের জীবনে জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির যে একটি ধারা পূর্ব্বাপর কোন-না-কোন ভাবে অব্যাহত থাকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে নৌকাডুনির ভাব-প্রেরণাটি বৃঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। জীবনের এই সাক্ষাংকার কোথাও সার্থক রূপ লাভ করে, কোথাও ব্যর্থ হইয়া যায়।

কমলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি-না যাতে অজ্ঞান জনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।"

কিন্তু ( সাধারণ ) হিন্দুনারীর সতীত্ব সংস্কারের গভীরতা ও শক্তি পরিমাপ করিতে যে মান দ-বলের পরিচয় দান করা উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তাহা দান করেন নাই। এই পরীক্ষায় কিছু দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া তিনি আশক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ওই মন্থনে যে পরিমাণ বিষ উঠিবে সেই পরিমাণ বিষের জালাকেও প্রশমিত করিবার মত অমৃত পরিণামে আহরণ করিতে পারিবেন কি না এই সংশয় তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে তিনি এই সর্ব্বনাশা পরীক্ষা কার্য্য হইতে কতকটা সভয়ে নির্প্ত হইয়াছিলেন।

জীবনে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি, পাপ-পুণ্য, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, সকল নীতি ও সংস্কারবোধের উর্দ্ধে এক শাশ্বত ভাব-ভূমি আছে। স্রষ্টা এই সমস্ত কিছু আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত কিছুর অতীত সেই চিরম্ভন বোধের সহিত মান্থ্যের পরিচয় করাইয়া দেন।

পরীক্ষা যেখানে শুধুমাত্র কৌতৃহল, পরীক্ষার আকাজ্জা যেখানে গভীরতর জীবনবোধ প্রস্তুত নয় জীবনে তাহার ফল লাভ কিছু নাই। এই জাতীয় মনোবৃত্তিকে তাই পরিহার করাই শ্রেয়, উহা জীবন সৃষ্টির জীবন ধর্ম্মের বিপরীত প্রোরণা।

আত্মীয়গৃহে অযত্ন পালিতা, সর্ব্ব স্থেষ স্থুখ বঞ্চিতা বালিকা কমলার যখন বিবাহ হইয়াছে তখন তাহার বয়স চোদ। এই বয়সে নারী আপন হৃদয়ের নিগৃত্ বেদনার স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবল তাহাই নয়, এই বয়সে নারীর আপন সম্পর্কে সচেতনতা বোধ পর্যান্ত জাগে না। প্রারম্ভে কমলার এই বয়সের উল্লেখ করিলাম এইজন্ম যে, যে-হৃদয়ের সংস্কার শক্তি পরিমাপ করা হইয়াছে, তাহা এমনি একান্ত অপরিণত।

দ্বিতীয়তঃ রমেশের স্নেহ-কিরণ স্পর্শে কমলার হৃদয়-কলিকা তখন সবে একটি কি আধটি দল মেলিতে স্কুক্ত করিয়াছে কি করে নাই, এমন সময় রমেশের মোহ ভঙ্গ হইয়াছে। বিবাহের তিন মাসের মধ্যেই রমেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে কমলা তাহার স্ত্রী নহে।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে রমেশ আপনার হৃদয়াবেগকে প্রাণপণ বলে
নিরুদ্ধ করিয়াছে, অস্তরের সকল স্নেহ-মমতার দার রুদ্ধ করিয়া
দিয়াছে। ইতিমধ্যে বালিকার হৃদয় অমুরাগে যদি কিছুমাত্রও

আরক্তিম হইয়া গিয়া থাকে তবে তাহা একাস্ত বিবর্ণ। বক্ষস্থল পূর্ণ করিয়া আত্মাণ লইবার পূর্ব্বে সে প্রোম-মুকুল বাতাসে মৃত্ সৌরভ ছড়াইয়া দিয়া কখন অলক্ষ্যে ঝরিয়া গিয়াছে।

এই জিজ্ঞাসাটিকে স্বস্পষ্ট করিয়া উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। যদি রমেশের ভুল আরও কিছু পরে ভাঙ্গিত, ইতিমধ্যে কমলার অপরিণত দেহ-মন রমেশের স্নেহ ধারায় ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিত এবং সেই প্রেম পূজায় কমলা যদি তাহার সমগ্র সত্তাকে অধ্যন্তরূপে উৎসর্গ করিয়া দিত, তখন কমলা সতীত্বের সংস্কারবোধ দ্বারা নারী জীবনের অমন বন্ধনকেও কাটাইয়া উঠিতে, হুমন গ্লানিকেও জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইত কি-না এবং এই দ্বন্দের ভিতর দিয়া নারী জদয়ের চিরন্তন কোন রহস্ত উদযাটিত হইয়া যাইত কি-না। কারণ এ সংগ্রাম ভাহার দেহ-প্রাণ-মনের বিরুদ্ধে। মামুষ ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মনের এবং তদাশ্রয়ী বিচিত্র সাধন ফলের ভিত্তি-ভূমির উপর দাড়াইয়া। সেক্ষেত্রে কমলার মনের আশ্রয় পর্যাস্থ্য থাকিত না। মনেরও উদ্ধিতর কোন তত্ত্বের সহায়তায়, উহাকেই নিয়ত ধ্যান করিয়া পরিণামে ওই স্বরূপতা লাভ করিয়া প্রাণ-মনের সকল বোধ জয় করিয়া উঠা সম্ভব হইলেও ওই দেহ-প্রাণ-মন দিয়া তাহার পক্ষে আর স্বামী সেবা সম্ভব হইত না। কারণ এই পূজায় দেহ-প্রাণ-মনের উপচার প্রযোজন।

প্রপন্থাসিকের জীবনে এই জাতীয় শক্তি সাক্ষাংকার যদি থাকিত, যদি তিনি আপনার জীবনে ওই সত্যকে অপরোক্ষ করিতেন, এই রহস্থের আদি অস্তু পরিণাম যদি তাঁহার ধ্যান-নেত্রে কোন এক আলৌকিক মুহুর্ত্তে উদ্যাটিত হইয়া যাইত তাহা হইলে তিনি কমলাকে দারুণতম পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া ওই জাতীয় সংস্কারের শক্তি ও অশক্তির সীমা পরিমাপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। ş

বিবাহের পর প্রথম তিনমাস কমলা রমেশের নিকট হইতে যে সাচরণ লাভ করিয়াছে, পরস্পরের আত্মসমর্পণের যে অপূর্ব্ব অফুভূতি, পরস্পরের জন্ম যে ব্যাকুলতা, নানা তুচ্ছ বাক্য বিনিময় ও নানা সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরস্পরের হৃদয়ের যে স্থ্য স্বর্গ লাভ তাহার মধ্যে সেই প্রথম বেস্কুর বাজিল যখন রমেশ তাহাকে এক প্রকার জার করিয়া বোর্ডিং-এ রাখিয়া আসিল।—তাহার পাঠের প্রতি সাত্যন্তিক মনোযোগের জন্ম যে নিশ্চয়ই নয় তাহা কমলা একপ্রকার অনুমান করিতে পারিয়াছিল যখন দেখিল দীর্ঘ কয়ের মাস পরেও পূজার ছুটিতে রমেশ তাহাকে বোর্ডিংএ বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। রমেশের এখনকার এই আচরণের সঙ্গে মাত্র কয়ের মাস পূর্বের আচরণের পার্থক্য এত বেশি যে কমলা বালিকা হইসেও তাহা বোধ না করিয়া পারে নাই। তবে কোন কিছু সম্পর্কে গভীর করিয়া ভাবিবার মত বয়স তাহার নয়। রমেশের এই আচরণ বৈষম্যের সে তাই সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কোন কারণই খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই, কেবল অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া গেছে।

স্কুল ছুটির পর দর্জিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে আনিয়া রাথিয়াছিল মাত্র এক রাত্রের জন্ম। কোন কিছু সম্পর্কে তলাইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত বয়স কমলার ছিল না। রমেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন, তাহার আচরণ বৈসাদৃশ্য সে তাই প্রথম দিন কিছু মাত্র বোধ করিতে পারে নাই। রমেশকে এতদিন পরে নিকটে লাভ করিয়া তাহার মন সকল অভিমান ভূলিয়া আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আনন্দে বিভোর হইয়া সে আর সব কিছু ভূলিয়া গেল।

ইহার পরদিনই রমেশ কমলাকে লইয়া গন্তব্যস্থল ঠিক না করিয়াই কাশী যাত্রী এক স্টীমারে উঠিয়া বসিয়াছে। এই ব্যস্তভার মধ্যে কমলা আপনার মনকে যেমন রমেশের মনকেও তেমনি বুঝিবার কোন অবকাশ পায় নাই।

তাহার আশৈশবের বদ্ধ, নিরানন্দময় জীবন, শোক-মলিন শুশুর
, গৃহ বাস, তাহার পর স্কুল বোর্ডিংএর এই কয়েকটা মাসের বন্ধনময়
জীবনের পর কমলা সেই প্রথম বুক ভরিয়া মৃক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।
স্বামীর আসঙ্গ লাভের নিবিভূ সুখের আনন্দে কমলা মুক্ত বিহঙ্গিনীর
মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর প্রেমে নিঃশেষে আত্ম সমর্পণ
করিবার মধ্যে নারী জীবনের যে চরম সার্থকতা এতদিন পরে কমলা
আজ্ম তাহাই লাভ করিতে চলিয়াছে।

ফীমারে উঠিয়া কমলা সমস্ত দিন ধরিয়া জিনিস পত্র গুছাইয়াছে, রান্নার আয়োজন করিয়াছে। তাহার সকল কর্ম্মের মধ্যে গৃহিণীর কী আত্মপ্রত্যয়, কী পরিতৃপ্তি, কী নিপুণ তৎপরতা,—আর সমস্ত কিছু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে একটি পরিব্যাপ্ত মাধুর্য্য। রমেশের চতুর্দিক ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই সে একটি সুধা জাল বুনিয়া চলিয়াছে। কমলার বালিকা হৃদয়ে কত সাধ, কত কল্পনা, ভাবী জীবনের আস্বাদট্টকু সে এখন হইতে কিছু কিছু পাইতে সুক্ল করিয়াছে। হতভাগ্য, বিতাড়িত বালক উমেশের মাতৃ সম্বোধনে বালিকার অন্তরের স্থপ্ত মাতৃত্ব সাড়া দিয়াছে। তাহার এই বধু জীবনের সেইখানেই তো পূর্ণতা।

সারাদিন এমনি করিয়া নানা কাজে অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে বিরাট বিশ্বে প্রসারিত মান্তবের সমস্ত মন গুটাইয়া আসে একটি কোথাও সমর্পণ করিয়া দিবার জন্ম। কমলা তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত ছড়াইয়া পড়া মনকে গুটাইয়া আনিয়া একটি কুমুম অর্ঘ্যের মত স্বামীর চরণে সমর্পণ করিয়া দিবার জন্ম জনশূন্ম অন্ধকারে ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। নানা কথা, নানা গল্পও হইল ( এই সমস্ত কথা ও গল্পের মধ্যে হৃদয়ের সেই সুর্টুকু কমলা কোথাও শুনিতে

পাইল না, যেমনটি সে শুনিতে পাইত তাহার শশুর গৃহে ), কিন্তু রমেশ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া লইল না। রুদ্ধ অভিমানে কমলার বুক ভরিয়া গেল। অবশেষে কমলা একাকী শয্যায় সমস্ত দিনের ক্লাস্ত দেহভার এলাইয়া দিয়া যুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া কমলা তাহার বুকের মধ্যে এক বেদনাভার বোধ করিল। মাত্র কালও তো তাহার বুক ভরিয়া সমস্ত কিছু ছিল। তাহার আত্মীয় নাই, পরিজন নাই, শশুর শাশুড়ী নাই, সঞ্জিনী নাই, তবু দূর বিদেশ যাত্রায় বারেকের জন্ম সে নিঃসঙ্গ বোধ করে নাই। কিন্তু আজ সে অসহায় বোধ না করিয়া পারিল না। এই অপরিচিত বিরাট বিশ্বে কমলা আপনাকে সেই প্রথম বড় একা, বড় নিঃসহায় বড় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করিল। একা রমেশকে আজ প্রথম তাহার নির্ভর স্থল বলিয়া বোধ হইল না।

কাল রমেশ তাহাকে শয্যায় ডাকিয়া লয় নাই এই জন্মই যে কমলা আজ এমন একাকী বোধ করিয়াছে তাহা নহে, কমলা একাকী বোধ করিয়াছে তাহা নহে, কমলা একাকী বোধ করিয়াছে অন্তরে শৃন্মতা বোধের জন্ম। তাহার প্রতি যে রমেশের ফ্রন্ম নাই তাহা কমলা একপ্রকার বোধ করিয়াছে। তাহার এই উপলব্ধি বঞ্চিত জীবন মুহুর্ত্তেই তাই ভার হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজ তাহার সকল কর্ম্ম নিরানন্দময় বলিয়া মনে হয়। অন্তরের মধ্যে পূর্বতার সেই আম্বাদ নাই বলিয়া কমলা আজ প্রথম আত্মীয় ও পরিজনের অভাব বোধ করিয়াছে।

পুরুষের অন্তরে এই প্রেম আছে কি-না তাহা প্রেমের আলোকে নারী সহজ্ঞেই বোধ করিতে পারে, এখানে কোন ফাঁকি চলে না। প্রেম নারীর সমগ্র সন্তা বলিয়া নারী প্রেম-বঞ্চনা দিবালোকের তায় স্পত্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই প্রেমের আলোকে কমলা রমেশের হৃদয়ের গভীরতম তল পর্যান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দেখানে

কোন প্রেম নাই, সে হাদয় নিকটের নহে বড়ো দূরের, সে হাদয়ও ভয়ানক একলা।

রমেশের কুশল জিজ্ঞাসায় কমলা তাই সঙ্কৃচিত হইয়া নিরুত্তর রহিয়া ছিল। পুরুষের প্রেম শৃত্য সেবা যত্নে, সুখ বিধানে নারীর কোন প্রয়োজন নাই। নারীর জীবনে ইহার অধিক বঞ্চনা, ইহার অধিক লক্ষা ইহার অধিক অসম্মান আর কি হইতে পারে।

রমেশের সামিধ্য আজ তাহার অন্তরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে লক্ষার উদ্রেক করিয়াছে। নারী প্রেমে আপনাকে প্রকৃতিত কুসুমের মত সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া দেয়।—তাহার অন্তরের সকল মাধুর্য্যের সম্পদ। নারীর এ-যে সর্ব্বাধিক লক্ষার, সর্ব্বাধিক পবিত্রতার ধন। একমাত্র পুরুষের প্রেম অবগুঠনের মত বিশ্বের কৌতৃহলী দৃষ্টি হইতে নারীকে রক্ষা করে। আজ কমলা রমেশের কোন্ প্রেমে আপনাকে গোপন করিবে।

রমেশ কমলার শৃত্য অস্তর পূর্ণ করিবার জত্য বাহিরে সহস্র সম্পদ ঢালিয়া দিলে কী হইবে তাহাতে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, তাহা কেবল ভার, কেবল বোঝা, কেবল লজ্জা। পুরুষের এই সোহাগে নারীর অস্তর ভরিয়া ধিক্কার জাগে।

কোন কিছু বোধ অন্তরে স্থায়ী হইয়া যাইবার মত বয়স কমলার নয়। আর ওই বয়সে প্রাণ-মনের ক্ষুধা কোন অবস্থাতেই একান্ত হইয়া উঠে না। তাই প্রতিঘাতের বেদনাও তত গভীর হয় না। সেদিন, তাই নানা কাজে ও হাস্ত কৌতুকে কমলার হৃদয়-ভার লঘু হইয়া কখন যে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গেল তাহা কমলা বোধ করিতে পারিল না।

সাংসারিক কাজে কর্ম্মে দিনটা একরকম করিয়া কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রি হঃসহ হইয়া উঠে। সমস্ত দিবসের কর্ম্মের পর ধরিতী যেমন করিয়া রক্তনীর অঞ্চল মুখের উপর টানিয়া দিয়া শ্রাস্ত দেহ ভার এলাইয়া দেয়, নিবিড় উপলব্ধির মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া আনে, তেমনি মানুষও চায় দিবসের বিচিত্র কর্ম্ম শেষে প্রেমে আপনাকে একাস্ত করিয়া অনুভব করিতে, সকল শ্রাস্তি সমর্পণ করিয়া দিতে। হাদয় সম্পর্কে মানুষ তথনই সচেতন হয়, তথনই মানুষ আপনার একাস্ত পার্শ্বে হাদয়ের জনকে খুঁজিয়া ফিরে।

রমেশের পূর্ব্ব রাত্রির আচরণকে কমলা কোন সাময়িক মানসিক অশান্তি প্রস্তুত বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাই সে আজও রাত্রে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে রমেশের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিল। অধিক রাত্রি পর্যান্ত অপেক্ষা করিয়াও কমলা যখন দেখিল যে রমেশ আসিতেছে না তখন সে তাহার খোঁজে জাহাজের ছাদে আসিয়া দেখিল রমেশ চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। "চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপর পড়িয়াছিল সে মুখ যেন দূরে বহু দূরে; কমলার সহিত্ত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্মা উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওপ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাথিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।"

রমেশের এই হাদয় বোধ শৃশুতার, এই বিসদৃশ, অস্বাভাবিক আচরণের নানা কারণ থাকিতে পারে। হয়ত সে অশু কোন নারীকে ভালোবাসে, তাহারই স্মৃতিভারে তাহার হাদয় পীড়িত, হয়ত সে কোন কারণে তাহাকে ভালবাসিতে পারে নাই, কিংবা অশু কিছু, কিন্তু কমলা ইহার কোনো কিছু চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহার কারণ প্রথমতঃ হাদয়ের এই সমস্ত জটিল বোধ লইয়া চিন্তা করিবার মত বয়স ও মানস গঠন কোনটাই তাহার ছিল না। দ্বিভীয়তঃ স্বামী সম্পর্কে এই জাতীয় চিন্তা করাকে কমলা তাহার আশৈশবের সংস্কার দিয়া অপরাধ বলিয়া বোধ করে। কমলা

যাহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে তাহার প্রেম হইতে সে স্ত্রী হইয়া কেন বঞ্চিত হইবে কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাত্র ছই দিনের মধ্যেই কমলা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া।

একাকী বিছানায় শুইয়া তাহার আজ আর কিছুতেই ঘুম আসিল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার যথন সে ছাদে আসিয়াছে তখন রমেশ তাহার শয্যায় স্থপ্তি মগ্ন।

"তুই ধারের শস্তক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ অদৃশ্য ইইয়া গেছে সেদিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল, এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়। ঘর! ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একট্থানি মাত্র ঘর—সে ঘর কোথায়! শৃশ্য তীর ধু ধু করিতেছে—প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যান্ত স্তর্ন। অনাবশ্যক আকাশ— অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক—কেবল তাহার একটিমাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।"

কমলার এই নিঃসহায়তা, এই বিদ্রোহী মন তাহাকে যে খুব শীঘ্রই ভয়াবহ কোন পরিণামের দিকে টানিয়া লইয়া যাইত তাহাতে কোন সংশয় নাই। কমলা যদি তাহার শশুরগৃহে অনাদর বা উপেক্ষা লাভ করিত তাহা হইলে সে এত সহজে এত শীঘ্র এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিত না। তাহার শশুর গৃহে থাকিবার কালে সে রমেশের নিকট হইতে যে নিঃসঙ্কোচ নৈকট্য, যে স্নেহ ও প্রীতি, যে আচরণ লাভ করিয়াছে তাহার সহিত রমেশের বর্ত্তমান আচরণের পার্থক্য এত বেশি যে কমলা তাহা গভীর ভাবে অমুভব না করিয়া পারে নাই।

এমন সময় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী আসিয়া কমলাকে আশ্রয় দিল। কমলার অসহায়তা বোধ এত প্রত্যক্ষ অনুসূত্র গম্য, তাহার সকল আচরণের মধ্যে তাহা এমনি পরিকুট যে বালক উমেশ পর্যান্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী হয়ত দূর হইতে কমলার এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। বৃদ্ধ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী সরল আমুদে সামাজিক মামুষ হইলেও বৃদ্ধিমান যে তাহাতে কোন সংশয় নাই। রমেশের প্রত্যেকটি আচরণকে সে যে দূর হইতে মনে মনে বিচার করিয়া দেখিত, উভলের সম্পর্কের মধ্যে কোন একটি রহস্য উদ্যাটনের যে চেষ্টা করিত তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কমলাকে সংশয় করিবার কিছু নাই. তাহার স্কন্ম গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া যতদ্র গভীরে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব ততদূর গভীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছে সে অন্তরে কোনোও লেশমাত্র ছায়া নাই। বাধা যে একমাত্র রমেশের দিক হইতে তাহা বৃদ্ধ নিঃসংশয়ে বৃঝিয়া লইয়াছিল। রমেশের আচরণে অস্বাভাবিকতা ও বৈসাদৃশ্য থাকিলেও গোপনতার কোন চেষ্টা ছিল না। রমেশ সম্পর্কে তাহার সংশয় তাই উত্তরোত্তর বাডিয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া আরও কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল। তৈলোক্য চক্রবর্তীর স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া কমলা আপনার সম্পর্কে আর কোন চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল না। কমলা এখন কতকটাঃ স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন প্রভাত হইতে শৃত্যে জলে স্থলে প্রকৃতি যেন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। বাতাস স্থদীর্ঘ কালের নিয়ম সংযমের বন্ধন ছিল্ল করিয়া অন্তরের বেদনাকে যেন হাহা রবে সর্ব্বদিকে ব্যক্ত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই অসংযমের দিন কমলার অন্তরের সমস্ত সাস্ত্বনা-বন্ধন, সমস্ত নিয়ম-সংযমকেও উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

কমলা একদিকে তাহার হৃদয়াবেগকে আর যেমন সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তাহারই ভারে সে প্রতিমৃহুর্দ্তে যেমন দলিত পিষ্ট হইতেছিল অশুদিকে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী রমেশ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছে। উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যে কোন একটা সর্বনাশ আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা যে-কোন মুহুর্প্তে জাগিয়া উঠিয়া বিষধর সর্পের মত ফণা বিস্তার করিয়া উভয়কেই দংশন করিবে তাহা ত্রৈলোক্য রমেশের এই পৃথক শয্যা রচনা হইতে ব্ঝিতে পারিয়াছিল। তাহা না হইলে অমন হুর্য্যোগময়ী ঝটিকা বিক্লুকা রজনীতে বালিকা কমলাকে একাকী পৃথক গৃহে পৃথক শয্যায় রাখিবার অমন নিষ্ঠুর চেষ্টার আর কী অর্থ হইতে পারে।

মনে মনে কমলাকে রক্ষা করিবার একটা সম্বল্প ছিল বলিয়া বৈলোক্য চক্রবর্তী যে গাজিপুরে তাহাদের উভয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনে এমন একটা অনুমানও করা যাইতে পারে।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর স্নেহচ্ছায়ায় নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভ করিবার আশায় কমলা এমন কি রমেশের ইচ্ছাকেও মানিয়া লয় নাই। কমলা. যে আপনার নিঃসঙ্গতা বোধকে আর কোন উপায়ে সহ্য করিতে পারিতেছিল না, এমনি করিয়া সে যে আপনার নিকট হইতে আপনি পলাইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল তাহা তাহার এই আচরণ হইতে স্পষ্টই অমুমান করিতে পারা যায়।

কমলা আজকাল রমেশকে কেমন যেন ভয় করিতে স্কুক্ন করিয়াছে। এমন একজন সম্পূর্ণ নিম্পূহ মানুষকে নারী দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে পারে না। রমেশ যে তাহাকে ভালবাসে না ইহাকমলা আপনার হৃদয় দিয়া বোধ করিয়াছিল, অথচ সে হৃদয়হীনও নয়, তাহার উপর সে অত্যাচারও করে না (বিকৃত হইলেও তাহা হৃদয়বোধেরই প্রকাশ)। উভয়ের মাঝখানে দূর গ্রহের ব্যবধান স্পৃষ্টি করিয়া এক অন্তহীন প্রহেলিকার মত কে সে তাহার সঙ্গে যুরিয়া বেড়াইতেছে! সে কি তাহার স্বামী, তাহার জন্ম জন্মান্তরের সাধনার ধন!

কমলার জন্ম রমেশের এতটুকু স্নেহ ও মমতাও যে বিচিত্র অস্তর্জন্ম বিক্ষত জনুমের রক্তিমা বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পাইত তাহা আমরা অনুমান করিতে পার। হাদয়ের এই সংশয়, সঙ্কোচ ও
গ্লানি বিজ্ঞভিত থাকিবার জন্ম রমেশের সকল স্নেহের দান আজকাল
তাহার অন্তরে কেমন যেন অশুচি বোধ জাগ্রত করে। রমেশের
অন্তর্জন্দ বিক্ষত অন্তর কমলার অবচেতন মনের উপর পড়িয়া যে
প্রতিক্রিয়া স্পৃষ্টি করিবে ইহাই স্বাভাবিক। অথচ কমলা ইহার কোন
কারণ খুঁজিয়া পায় না। ইহা সে শুধু বোধ করিয়াছে কেমন করিয়া
কাহার অভিশাপে উভয়ের সম্পর্ক ধারে ধারে শ্লান হইয়া পড়িতেছে।
তাহার সভী প্রেমের কেমন যেন অবমাননা। একটা রাছর ছায়া
তাহার সীমন্তের উজ্জল সিন্দ্র বিন্দ্র উপর পড়িয়া তাহাকে
ধারে ধারে কেমন শ্লান করিয়া ফেলিতেছে। তৈলোক্য চক্রবর্তীর
স্নেহচ্ছায়ায় তাই সে অমন করিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছে।
একা রমেশকে তাহার কেমন যেন ভয় হয়, অকারণ এক গ্লানি
বোধ জাগে।

গাজিপুরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর গৃহে কমলাকে লইয়া আনিবার প্রয়োজন নানা দিক হইতে ছিল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী এবং কমলার দিক হইতে যে প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ঔপত্যাসিকের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহাই মুখা উদ্দেশ্য।

কমলা তাহার বিবাহের পর তিনমাস শশুর গৃহে থাকিবার স্থোগ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই শোক সম্বপ্ত পরিবারের মাঝখানে থাকিয়া তাহার নবক্ষ্ট যৌবন যতটা বিকশিত হইয়া উঠা সম্ভব ততটা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার বিবাহ পূর্বে জীবনের কথা আর নাই বা উল্লেখ করিলাম। মাতুলালয়ে অনাদরে, অতিরিক্ত শ্রমে তাহার যৌবন সমাগম একান্ত কুষ্ঠিত হইয়াছিল। তবু কমলা জীবনের যতটুকু আস্বাদ পাইয়াছে তাহা তাহার ওই শশুর গৃহবাসের মাত্র ভিন মাসের মধ্যে। কমলার প্রাণ-

মনের শক্তির প্রাচ্র্য্য ছিল অনেকথানি, তাই অমুকুল এতটুকু পরিবেশ লাভ করিবামাত্রই তাহার প্রাণ-মন অত্যস্ত ক্রেত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মানসিক এই বিকাশে আকস্মিক একটা বাধা আসিয়াছিল তাহার বোর্ডিং বাসের জন্ম। তাহার শুশুর গৃহ বাসের সামান্য স্মৃতি, তাহার ওই প্রয়প্ত যৌবন যে ওই অবস্থাকে কতকটা সহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আমরা অমুমান করিতে পারি।

তাহারপর স্টামার যাত্রার প্রায় একসপ্তাহ কাল সে শুধু রমেশের হৃদয় দ্বারে বারংবার আঘাত করিয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু দ্বার খোলা পায় নাই। কমলা অভিমান করিয়াছে, আপন ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, আপনার হৃদয়কে আপনি নানা ভাবে নিপীড়িত করিয়াছে। স্টামার যাত্রার ওই কয়েকটা দিনে তাহার হৃদয়ের ঐশ্বর্যা বিকাশ লাভ তে। করে নাই, বরং বারংবার প্রতিহত হইয়া কতকটা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই জীবনটাই যেন সত্য, তাহার স্বামী গৃহ বাসের সেই কয়েকটা মাসের শ্বুতিই যেন মিথ্যা।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে এবং রমেশের মানসিক অবস্থা একই রূপ থাকিলে কমলা হয়ত ইহাকেই স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বলিয়া মানিয়া লইত। এমনি ভাবে কমলা হয়ত তাহার কুষ্ঠিত জীবন লইয়া ধীরে ধীরে এক শৃশুতার মধ্যে তলাইয়া যাইত।

স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধটা যে কী, প্রেমের দে সম্পর্কে স্ত্রীর জীবন-যৌবন-তাহার ইহকাল পরকাল কেমন করিয়া সফল হইয়া উঠে তাহা এই পরিবেশের মধ্যে না পড়িলে কমলা এত ক্রত গভীর করিয়া অমুভব করিতে পারিত না।

হরিভাবিনীর নারী স্থলভ নানা কৌতৃহলী প্রশ্নে কমলা সেই প্রথম আপনার সম্পর্কে বিশ্মিত হইয়া ভাবিয়াছে। রমেশ তাহার স্বামী এবং তাহার বিবাহ ব্যাপারও দীর্ঘ ছয় সাত মাসের ঘটনা, অথচ রমেশ সম্পর্কে তাহার জ্ঞান যে কত অল্ল হরিভাবিনীর প্রশ্নে তাহা সে না বোধ করিয়া পারে নাই। স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর অজ্ঞতা অত্যম্ভ অসঙ্গত, লোক-সমাজেও লজ্জার বিষয়। এইদিক হইতে সে কোনদিন তাহাদের উভয়ের সম্পর্ককে বিচার করিয়া দেখে নাই। যাহার সহিত তাহার হৃদয়ের নিকটতম সম্পর্ক তাহার সম্পর্কে এই অজ্ঞানতা অত্যের নিকট অদ্ভুত বলিয়া তো বোধ হইবেই স্বয়ং কমলাও ইহাতে লক্ষ্যা না বোধ করিয়া পারে নাই।

ইহার পর শৈলজা তাহার স্বামী সম্পর্কে তাহার সংসার সম্পর্কে উভয়ের অনুরাগ সম্পর্কে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত কথা কমলাকে বলিয়াছে। তাহা হৃদয়ের উত্তাপে উত্তপ্ত, ভাবে রঙ্গিন, মধুর কল্পনা ও স্বপ্প বিজড়িত। কতদিন গল্প করিতে করিতে বেলা পড়িয়া আদে। সকল কর্ম্মের মাঝখানে শৈলজার একটি হৃদয় যে নিয়ত কোথায় পড়িয়া থাকে কাহার পদশব্দ শুনিবার আশায় তাহা কমলা স্পষ্টই বোধ করিতে পারে। কিন্তু তাহার জীবনে তো এমন কোন অনুভূতির স্মৃতি নাই। সুদীর্ঘ কয়েক মাস তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, পরম্পরকে নিকটে লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন ভাবময় সূক্ষ্ম আর কোন সন্তা তো গড়িয়া উঠে নাই।

শৈলজার এই বোধের জগৎ কমলার সম্পূর্ণ অনুভূতি অগম্য নয়।
শশুর গৃহে থাকিতে ইহার যেন একটা আভাস তাহার অন্তরের মধ্যে
ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, এমনি একটা রাগিনী যেন শ্রুত হইতেছিল।
স্কুল হইতে ফিরিয়া এ পর্য্যন্ত এই কয়েকদিনের মধ্যে এমন কোন
স্কুর, এমন কোন ছবি ছিল না যে সময় বিশেষে ফুটিয়া উঠিতে চায়
নাই, কিন্তু সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্কুর, সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ছবি
কোন একটা পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে
কোন সমগ্রতা নাই, ধারাবাহিকতা নাই, সমস্ত কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন,

ভাঙাচোরা।— অবসান লাভের মাঝখানে কোথায় যেন প্রতিহত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া আবার ছড়াইয়া পড়ে।

কমলা মনকে গুছাইয়া লইয়া সমস্ত দেহ-প্রাণ-মনকে পৃজার উপচারের মত সাজাইয়া মাঝে মাঝে সমর্পণের জন্ম প্রস্তুত হয়, কিন্তুরমেশ যে গ্রহণ করিতে পারে না, (প্রেমের অর্চ্যকে যে একমাত্র প্রেম দিয়া গ্রহণ করিতে হয় রমেশের অন্তরে সে প্রেম ছিল না) তাই তাহা বারংবার অমন স্থালিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। "কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আসিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিসটি যে কী তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্প দিনেই যেন স্পপ্ত ব্রিতে পারিয়াছে।" কমলা নারী হইয়া সেই আসল জিনিসটির অভাব না বোধ করিয়া পারে নাই।

ইহার পর দীর্ঘ প্রায় একমাস রমেশের অন্ত্রপস্থিতির কালে কমলার ক্রেত মানসিক পরিণতি ঘটিয়াছে। উষার দিবসে পরিণাম লাভের মত কমলা যেন অত্যস্ত ক্রেত কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণকে নিঃশেষে অতিক্রম করিয়া নারীর পূর্ণ মহিমা লাভ করিয়াছে।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গার ধারে একটি বাংলার ব্যবস্থা করিয়াছেন।
রমেশ ও কমলা দূর বিদেশে সেইখানেই তাহাদের সংসার রচনা
করিবে। কমলা তাহারই স্বপ্নে বিভোর। রমেশের মনও যেন একট্ট্
অমুকূল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাখানিকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিতে
আরও কয়েকদিন সময় লাগিবে। মিলন উৎস্কুক রমেশ এদিকের
সমস্ত আয়োজন করিয়া এলাহাবাদ চলিয়া গেল তাহার আইন ব্যবসা
সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে। এলাহাবাদ হইতে রমেশের ফিরিতে সপ্তাহ
কাল লাগিবে। আসিবার দিন স্থির করিয়া রমেশ পূর্ব্বে পত্রে
কমলাকে জানাইবে। সেইদিন কমলা যেন তাহার নূতন পাতা
সংসারের মাঝখানে কেবল তাহারই জন্ম প্রতীক্ষায় থাকে।

কমলার আজকাল দেহ-প্রাণ-মন ভরিয়া প্রিয়-মিলনের রাগিনী

বাজে। কতদিন পরে সে তাহার স্বামীকে তাহার একাস্ত বুকের মাঝখানে লাভ করিবে। আনন্দে কমলার সমস্ত দেহ-ভার সকল কর্ম্ম ভার লঘু হইয়া গেল। উজ্জ্বল আনন্দ মুখর দিনগুলি সোনার থালায় ভরিয়া একটির পর একটি ক্রভ কাটিয়া যাইতে লাগিল। রমেশের ফিরিতে তখনও প্রায় তিন চারদিন বাকি এমন সময় কমলা আকস্মিক ভাবে রমেশের হেমনলিনীর নিকট লিখিত পত্র কুড়াইয়া পাইল। তাহাতে কমলার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া ছিল।

কমলার সংসার রচনার সব সাধ মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গেল। তাহাকে জ্ঞোর করিয়া স্কুলে রাখিবার চেষ্টা, স্টীমারে তাহার সহিত রমেশের সকল আচরণের অর্থ এখন কমলা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

কমলা এই মুহুর্ত্তে যে কী করিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই পরিচয়ে তাহার বোধ শক্তি পর্যান্ত লুপ্ত হইয়া গেছে। চীৎকার করিয়া কাঁদিবারও তাহার স্থযোগ নাই। কাহাকেও এই কথা খুলিয়া বলিয়া সে যে আপনার হৃদয় ভার লঘু করিয়া লইবে তাহারও উপায় নাই। নারীর জীবনে এমন বিভূমনাও ঘটে! সে যাহাকে স্বামী বলিয়া জানিয়া তাহার প্রেম লাভের জন্ম নিয়ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, যাহার সকল স্থুখ হুঃখকে সে আপনার বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্ম নিয়ত অতন্ত্রিত হইয়া কাছে কাছে ফিরিয়াছে, যাহার কল্যাণ চিন্তায় তাহার অন্তর সদাজাগ্রত সে তাহার স্বামী নহে! নারীর জীবনে ইহার অধিক লক্ষা আর কি থাকিতে পারে।

এই নিদারুণ আঘাত সামলাইয়া উঠিতে কমলার আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে রমেশের নিকট হইতে চিঠি আসিল। রমেশ কাল সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেছে। মাঝখানে মাত্র একটি দিন। তাহার পর! ভাবিতেই কমলা শিহরিয়া উঠিয়াছে! রমেশ, রমেশের গৃহ সংসার একটা বিভীষিকার মত তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া। ইহার পর তাহার জন্ম মৃত্যু একাকার হইয়া যাইবে. কোন্ শৃহ্যতার মধ্যে সে যে চিরকালের জন্ম উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে কে জানে।

কমলা একপ্রকার অনৈসর্গিক ভয়ে ভীত হইয়া যেন প্রেত দৃষ্টের স্থায় একাকী গোপনে রমেশের গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিপুল সংসারের মাঝখানে আসিয়া সে ধ্য কোথায় যাইবে তখন তাহার কোন ভাবনাই তাহার মনে উদিত হয় নাই। তাহার অস্তরের গ্লানি ও লজ্জা তাহাকে কেবল রমেশের গৃহ ও তাহার পরিচিত জগৎ হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্রমাগত দূরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। একপ্রকার ত্রাস গ্রস্ত হইয়া কমলা কেবল সম্মুখ পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

এ পর্য্যস্ত আমরা কমলার যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে তাহার অস্তরে প্রেম, যাহার মূল দেহে, যাহার শাখা-প্রশাখা মানস-লোক ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধে অরূপ ফুলের সৌন্দর্য্য বিস্তার করে সেই কাম-শোধিত প্রেমের প্রকাশ তো দ্রের কথা তাহার তৃষাতপ্ত হৃদয়ের সঞ্চিত অভিমান তাহার চিত্তকে একপ্রকার বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল।

যে তরণী বাহিয়া কমলা ধ্যানের নিত্য মিলন-লোকে পৌছাইয়াছে, তাহা স্বামীর 'নাম'-তরণী। কমলা রমেশের পত্তে তাহার স্বামীর নামটুকু মাত্র জানিতে পারিয়াছিল। এই 'নাম' মাত্র সার করিয়া কমলা অকূল সংসার সমুক্তে তাহার জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছে। তবু এই 'নাম' টুকুরও প্রয়োজন ছিল। নাম-রূপও একপ্রকার রূপ। নারীর এই বিশিষ্ট সাধনাও তাই সম্পূর্ণ অরূপ বা নৈর্ব্যক্তিক নয়।

"জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে জীবনেশ্বরকে স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। দেদিকে একেবারে অন্ধকার—কোন মূর্ত্তি নাই, কোন বাক্য নাই, কোন চিহ্ন নাই। নলিনাক্ষ এই নামটি তাহার মনের মধ্যে স্থধা বর্ষণ করিতে লাগিল, এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ



লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্মিগ্ধ করিয়া দিল—মনে হইল, তাহার অসহা হুঃখ দাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, এ তো শৃ্যাতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়—আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে।"

এই নাম-ধ্যান যে কী, কেমন করিয়া ওই 'নাম' রূপময় হইয়া উঠে অধ্যাত্মবাদীরা তাহা হয়ত বলিতে পারেন, কারণ নাম-জপ তাঁহাদেরও সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নিয়ত ধ্যান, দর্শন লাভের নিত্য ব্যাকুলতা যে পরিশেষে নলিনাক্ষকে তাহার সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া আনে নাই তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে।

নবীন কালীর গৃহে কমলা তাহার ধ্যানের রূপটিকে কত দীর্ঘ দিনের অধীর উৎস্ক প্রতীক্ষার পর সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আকাজ্জার গভীরতা, তাহার অন্তরের সেই অতি অসহনীয় ব্যাকুলতার কতকটা আভাসমাত্র লাভ করিতে পারা যায় কমলার ওই ভাব-বিক্রিয়ার মধ্যে। ইল্রিয়-প্রাণ-মনকে যতদূর সজাগ করিয়া তুলিতে পারা যায় কমলা সমগ্র সন্তাকে ততদূর উন্মুখ করিয়া তুলিয়া নলিনাক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রূপের চূড়ান্ত ধ্যান তন্ময়তায় মন্ত্রম্ব সন্তা না-কি ধ্যান স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। কমলা বোধ করিতে লাগিল কে যেন ধ্যানের অসহনীয় উত্তাপে ধীরে তাহার সমগ্র সন্তাকে বিগলিত করিয়া নলিনাক্ষের রূপের আধারে ঢালিয়া দিতেছে। কমলার ইল্রিয়-প্রাণ-মন আত্মা এই মৃহুর্ত্তে নলিনাক্ষ ময়।

"অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার তুই চক্ষে বারবার জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিয়া সে তাহার সমগ্র দৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তর দেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ওই যে উন্নত লগাটে স্তব্ধ মুখথানির উপর দীপালোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ওই
মুখ যতই কমলার অস্তবের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল,
ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের
আকাশের সহিত মিলিয়া যাইতে লাগিল, বিশ্ব জগতের মধ্যে আর
কিছুই রহিল না, কেবল ওই আলোকিত মুখথানি রহিল—যাহার
সম্মুখে রহিল সেও ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।"

কমলার উপলব্ধির যে ধীর পরিণামের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করিয়া-ছেন, তাহার সহিত যোগের উপলব্ধির কোন বিশেষ নাই। প্রতীক্ষ ছাড়া উভয়ের প্রক্রিয়া ও উপলব্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অস্তরের মধ্যে এই যে প্রাপ্তি তাহা সতীত্ব সাধনার যেমন তেমনি সকল অধ্যাত্ম সাধনার ফল লাভ। বাহিরের কোন ক্ষতি, কোন শোক-তুঃখলাঞ্ছনা ওই আনন্দ-লোকটিকে আর লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ সাধনভূত সামগ্রী বলিয়া ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ অসম্ভব। কারণ আমাদের মন ও বৃদ্ধি বস্তু সাপেক্ষ, ইন্দ্রিয়াশ্রায়ী, অন্তাদিকে এই জ্বাতীয় সাধনার লক্ষ্য হইল মনকে বস্তু নিরপেক্ষ, ইন্দ্রিয়াশ্রয় মুক্ত এক আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। ইহা আপনার মধ্যে আপনি নিত্য সঞ্জীবিত, অপরিমেয়।

কমলার পাধনার ফল লাভ যে কী তাহা তাহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ নাই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।"

কমলার মধ্যে এই উপলব্ধি এত প্রত্যক্ষ, এমনি সাকার বদ্ধ যে হেমনলিনীর মত নারীও তাহা বোধ না করিয়া পারে নাই! তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, "অমনি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া—তাহা নষ্ট হইয়া যায়।" সাধন ফল যেখানে সমগ্র জীবন আশ্রয় করিয়া মূর্ব্ত্য হইয়া উঠে সেখানে তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকে না।

ব্রাহ্মা সমাজে বক্তৃতার ভিতর দিয়া নলিনাক্ষ এই আধ্যাত্মিক সত্যটিকেই আর একভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কমলাকে হারাইয়া নলিনাক্ষও যে এক শৃশুতার বেদনা জয় করিয়া উঠিয়াছে। সেই বেদনা একান্ত হইয়া তাহাকে এমন হল ভ জীবনের সর্ব্বাধিক উন্নত প্রেরণা হইতে ভ্রন্থ করিয়া দেয় নাই। যে জীবনবাধ যে বিশিষ্ট সাধনা মামুষকে সকল বেদনা জয় করিয়া উঠিতে সহায়তা করে নলিনাক্ষ বক্তৃতার ভিতর দিয়া তাহার কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল।

"সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই।
অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না,
ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনই যথার্থ তাহা
আমাদের অস্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা কিছু আমাদের প্রকৃত
সম্পদ, তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে
সে লোক হুর্ভাগা; বরঞ্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া
পাইবার ক্ষমতা মানব চিত্তের আছে। যাহা আমার যায়, তাহার
সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড়ে বলিতে পারি, "আমি দিলাম,
আমার ত্যাগের দান, আমার হুংখের দান, আমার অক্রন্ধ দান" তবে ক্ষুল্
বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের
উপকরণ মাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অস্তঃকরণের
দেব মন্দিরের রম্ব ভাণ্ডারে চির সঞ্চিত হইয়া থাকে।"

হেমনলিনীর সহিত নলিনাক্ষের বিবাহ হইবে ইহা স্থির জানিয়াই কমলা হেমনলিনীকে এমন কথা বলিতে পারিয়াছে। "আমরা তুই বোনে মিলিয়া সংসার চালাইব, তুমি তাঁহাকে স্থাথ রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।" অন্তরে যে প্রোম থাকিলে নারীর পক্ষে এমন উক্তিও করা সম্ভব আমাদিগকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

কমলার গাজিপুর ত্যাগের পর হইতে ধারাবাহিক ভাবে আর কোন ঘটনার উল্লেখ করি নাই। ইতিপুর্ব্বে ঘটনার সহিত তাহার চরিত্র বিকাশের নিবিজ যোগ ছিল বলিয়া চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে কাহিনী বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে।

নবীন কালীর গুহে কমলার অবস্থান, মিরাট যাত্রী ট্রেন হইতে পলাইয়া বালক উমেশের সহিত কমলার তৈলোক্য চক্রবর্তীর গ্রহে আগমন, শৈলজার নিকট তাহার গৃহত্যাগের কারণ ব্যক্ত করা, সেই সঙ্গে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীরও কমলার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া, ক্ষেমঙ্করীর স্নেহ ও প্রশংসা লাভ করিবার জন্ম ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর কমলাকে ক্ষেমক্ষরীর গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করা, (কারণ কমলার সমুদয় বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিয়া কমলাকে বধুরূপে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিতে গেলে যে নানা জটিলতা, সংশয় ও অবিশ্বাস গড়িয়া উঠিবে তাহা সংসার অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ভালোরপেই বৃঝিয়া-কমলাকে তাহার আচরণের ভিতর দিয়া চরিত্র মাধুর্য্যের পরিচয় দিতে হইবে, আর কোন প্রতিশ্রুতি, আর কোন অঙ্গীকার এক্ষেত্রে তাহাকে কিছুমাত্র সহায়তা করিবে না। কমলা যদি তাহার আচরণের ভিতর দিয়া তাহার স্বামীর বিশেষ করিয়া শাশুড়ীর হৃদ্য জ্বয় করিতে পারে তাহা হইলে কমলার পরিচয় প্রকাশের পর কিছুমাত্র সংশয় ও দ্বিধার মেঘ যদি অন্তরের মধ্যে ভাসিয়া উঠে তাহা ওই প্রেমে ওই মায়ায় দূর হইয়া যাইবে। প্রেম যে দিব্য-দৃষ্টি দেয় সেই দিব্য-দৃষ্টি দিয়াই তাহারা তথন কমলার নিষ্পাপ হৃদয়টিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।) ইত্যাদি যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সহিত কমলার চরিত্র বিকাশের কোন সম্পর্ক নাই, তাই তাহার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোন পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। তাহা ছাড়া যেখানে চরিত্র বিকাশের সহিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই, সেখানে ঘটনা কেবল নির্থক ভার মাত্র।

পরিশেষে আর একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি কমলা প্রসঙ্গ শেষ করিব ।

কমলার সাধনা ও ফল লাভের পরিচয় দানের পরও রবীন্দ্রনাথ যে ওই সাধনার সামর্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার এই সংশয়টিকে অত্যস্ত কৌশলে একটি ইঙ্গিত মাত্র রূপে প্রকাশ করিয়া নীরব রহিয়া গিয়াছেন। আমি সেই অংশটি কেবল পরিশেষে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কমলার নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়া হেমনলিনী কমলাকে বলিয়াছে, "কিন্তু তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবে কী বলিয়া। তোমার ভালোমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না ? তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে ?"

উপত্যাসিক লিখিতেছেন, এই প্রশ্ন শুনিয়া "হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল—সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায় ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আস্তে আস্তে কমলা মেজের মাহুরের 'পরে বসিয়া পড়িল; কহিল, "ভগবান তো জানেন, আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকেএমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন ? যে পাপ আমার নয় তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন ? আমিকেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সবকথা প্রকাশ করিব।"

٠

নারীর যে প্রেম এই জাতীয় সংস্কার ও সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ঔপস্থাসিক তাহার শক্তি সীমা তাহার আধ্যাত্মিক ফল লাভের পরিমাপ করিয়াছেন হেমনলিনীর মধ্যে।

সমাজ ধারা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা ও বিচিত্র তম্ব জিজ্ঞাসা যে জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে হেমনলিনী তাহারই দৃষ্টাস্ত স্থল। এই শিক্ষা ধারায় হেমনলিনীর অধ্যাত্ম জীবন সম্পূর্ণ রূপে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। এই বহিঃসর্বস্থ শিক্ষায় হেমনলিনীর মধ্যে একপ্রকার রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে একপ্রকার নম্রতা, মাধুর্য্য ও সংযমবোধও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাহার অন্তর্জীবন যে কত অসমৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায় যে, সে যে-কোন আধ্যাত্মিক সত্য, যে-কোন গভীর ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। তাহার সমগ্র মনটাই বহিমুপী।

রমেশ হিন্দু, ইহা ছাড়া হেমনলিনীর রমেশকে ভালোবাসিবার পথে আর কোন অন্তরায় ছিল না। নারীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করিবার মত সকল গুণই রমেশের ছিল। উভয়ের মধ্যে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় রমেশের বাবা রমেশকে কলিকাতা হইতে দেশে লইয়া গিয়া জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া রমেশের জীবনে একের পর এক নানা বিপর্যায় ঘটিয়া গেল।

হেমনলিনী এদিকে কলিকাতায় রমেশের প্রতীক্ষায় একের পর এক দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে। রমেশের এই দীর্ঘকালের নীরবতায় হেমনলিনী শেষে অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রমেশ সম্পর্কে তাহার মনে কোন সংশয় যে একেবারে জাগে নাই তাহাও নয়। সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা হেমনলিনীর মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে। তবে রমেশকে সে কি ভুল বুঝিয়াছিল ? তাহার নিকট অমুচ্চারিত বাক্যে রমেশ কি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলনা ? হয়ত রমেশ তাহাকে কোনদিন ভালোবাসে নাই, যতটুকু মমতা আছে তাহাকে সে আজ দ্রে থাকিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেন্তা করিতেছে। কিন্তু রমেশের সেই স্নেহ পরিপূর্ণ উদার হৃদয়, সেই সরলতা মাখান দৃষ্টি, সে সমস্তই কি মিধ্যা হইতে পারে।

দীর্ঘ প্রায় তিন চার মাসের পর পথে একদিন আকস্মিক ভাবে রমেশের সহিত হেমনলিনীর যখন সাক্ষাৎ হইয়া গেল তখন হেমনলিনী অভিমান না প্রকাশ করিয়া পারিল না। সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে অথচ কোন সংবাদ তাহাদের জানায় নাই, হেমনলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করা তো দ্রের কথা। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে রমেশের এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল। সে যে তাহার কলুটোলার বাসা ছাড়িয়া তাহাদের সংস্পর্শ এড়াইবার জন্মই দর্জ্জিপাড়ায় বাসা লইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে,—ভাবিতেই হেমনলিনীর বুক ভারী হইয়া আসে।

বাসায় ফিরিয়া হেমনলিনী রমেশের পিতৃ-বিয়োগ সংবাদ জানিতে পারিল। ইহা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর হৃদয় সমস্ত অভিমান ভূলিয়া মুহুর্ত্তেরমেশের জন্ম সেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শোকে রমেশের মন যে উদ্প্রান্ত হইয়া আছে, ভাহাকে এখন যে পারিবারিক নানা সঙ্কটের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, এই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে রমেশ যে তাহাদের সহিত কোনো যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে নাই, মুহুর্ত্তের মধ্যে এই সমস্ত নানা ভাবনা জাগিয়া উঠিয়া হেমনলিনীকে মনে মনে লজ্জিত করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে সে রমেশ সম্পর্কে কত অমূলক চিন্তাই না করিয়াছে।

আবার পূর্বের ন্থায় হেমনলিনী রমেশের সহিত মেলামেশা করিতে সুরু করিল, আবার পূর্বের ন্থায় তাহাদের সম্পর্ক সহজ হইয়া উঠিল। দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদে তাহাদের যে হাদয় সাময়িক ভাবে নিরুদ্ধ হইয়া ছিল, তাহা পুনর্মিলনে দ্বিগুণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তাই দেখিতে পাই হেমনলিনী ও রমেশ অত্যন্ত ক্রুত পরস্পর পরস্পরকে একান্ত নিকটে লাভ করিয়াছে। মুগ্মতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া তাহারা কেহই সমাজ ও পরিবেশের কথা চিন্তা করে নাই সত্য, কিন্তু অন্তরের দিক হইতে হেমনলিনী কোন বাধা বোধ করে নাই। সে জানে কোন এক দিন বিবাহে তাহার প্রেম এক মঙ্গলময় পরিণাম লাভ করিবে। সেই নিবিড় সুখের সম্ভাবনাময় বর্ত্তমানের এ জীবনও কত আকাজ্যিত!

ক্রমে সেই দিনটিও ঘনাইয়া আসিল। মাঝে আর মাত্র একটি

সপ্তাহ বাকি। একটা আশ্চর্য্য পরিতৃপ্তি হেমনলিনীর সমগ্র দেহে ও মনে। তাহার মনে হইল তাহার চতুর্দ্দিকের বস্তুভার যেন লঘু হইয়া গেছে—যেন এক অখণ্ড স্থুরের স্পন্দনে সমস্ত কিছু স্পন্দিত।

বিবাহের মাত্র একদিন বাকি এমন সময় রমেশ তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজনে বিবাহের তারিখ পিছাইয়া দিবার জন্ম অন্ধদাবাবুকে অন্ধরোধ করিল। এ সংবাদ হেমনলিনীরও কর্ণগোচর হইল। ইহার জন্ম হেমনলিনী আদৌ প্রস্তুত ছিলনা, তাহার উপর তাহাকে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল কতকটা রুঢ় ভাবে। এই সংবাদ তাই একটি দারুণ আঘাতের মত হেমনলিনীর একেবারে মর্ম্মের মাঝখানে গিয়া বাজিল। তাহার হৃদয়-বীণার তারে তারে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে যে অপূর্ব্বরাগিনী বাজাইয়া চলিতেছিল কে যেন দারুণ আঘাতে একসঙ্গে তাহার সব কটি তার ছিন্ন করিয়া দিল। হেমনলিনী কোন কথা বলিতে পারিল না কেবল বুক ভরা বেদনা লইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

ইহার পরমূহুর্তেই রমেশের নিকট হইতে এতটুকু স্নেহ, তাহার হাদয়ের এতটুকু পরিচয় লাভ করিবামাত্র হেমনলিনীর সকল অভিমান অশ্রুধারা রূপে গলিয়া ঝরিয়া গেল। কেন যে রমেশ বিবাহের তারিখ পিছাইয়া দিতে চায় তাহার কারণ রমেশ ব্যক্ত করিতে চাহিলেও হেমনলিনী শুনিতে চাহিল না। যাহাকে সে সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে তাহার নিকট হইতে এই সামান্ত কারণ শুনিয়া সে কী করিবে। রমেশের ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত সে তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে এক করিয়া দিয়াছে। তাহার বাবার নিকট যে কারণ ব্যক্ত করিতে রমেশ অনিচ্ছুক, তাহা সে নাই বা শুনিতে চাহিল। ইহাতে যে তাহার প্রেমের সগোরব। তাহা ছাড়া রমেশ তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহার পর তাহার আর কোন ক্ষোভ থাকিতে পারে না। রমেশ সেদিন হেমনলিনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়াছিল, "এই কথা আমাকে বলো, যে তুমি আমাকে কথনো অবিশ্বাস করিবে

না। আমিও অন্তর্য্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না।" এই প্রতিশ্রুতি লাভের পর হইতে হেমনলিনীর অন্তর হইতে সকল গ্লানি দূর হইয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার পর মাত্র ছটি দিনও গত হয় নাই এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া সংবাদ দিল যে রমেশ তাহার পিতার সহিত দেশে গিয়া প্রকৃতপক্ষে বিবাহ করিয়াছিল। রমেশ তাহা এতদিন প্রকাশ করে নাই। এখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতে নানা স্থানে আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছে। যোগেন্দ্র নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত এই তথ্য প্রকাশ করিল। যোগেন্দ্র আরও জানাইল যে সে তাহার স্ত্রী কমলার সহিত রমেশের বাসাতেই আজ দেখা করিয়াছে।

এই সংবাদ হেমনলিনীকে যে কত বড় আঘাত দিতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সে আঘাতে হেমনলিনী মুহুর্ত্তে সংজ্ঞাহীন হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এমন আঘাতকেও হেমনলিনী জয় করিয়া উঠিয়াছে কেবল অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের জারে। সত্য প্রেম নারীকে যে দিব্য দৃষ্টি দেয় সেই দিব্য দৃষ্টি দিয়াই সে বোধ করিতেছে এ সংবাদ সত্য নয়। সকল যুক্তি প্রমাণ সত্ত্বেও ইহা সত্য নয়। যুক্তি প্রমাণও নানা কারণে ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এমন কি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও, কিন্তু 'বোধি', তাহা যে সরাসরি মান্তবের হৃদয় প্রত্যক্ষ করে। সেই আলোকে হেমনলিনী যে রমেশের হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ সংবাদ কখনই সত্য নয়।

সংশয় বিরহিত অন্তরের এই বোধ বাহিরের যুক্তি বিচার আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না, যুক্তি বিচার আশ্রয় করিতেও চায় না। এই সংবাদ এবং তাহার সমর্থনে সকল প্রত্যক্ষ ঘটনার বিস্তারিত বিবৃতি শুনিবার পর ধীর কপ্ঠে হেমনলিনী বলিয়াছে, "আমার যাহা ভাবিবার সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিব না ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

তবু কোথা হইতে সংশয় জাগিয়া উঠিয়া তাহার বিশ্বাসের গ্রন্থি
শিথিল করিয়া দেয়। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি কমলার প্রেমে কোথাও
এই দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। যুক্তিহীন মন বলিতে যাহা বুঝায়
কমলার মানসিক গঠন কিন্তু তাহা নহে, তাহা যুক্তিবোধের উন্নততর
প্রেরণা। ওখানে কোন সংশয় জাগে না, সংশয় জয় করিয়া উঠিবার
প্রশ্ন তাই সেখানে অবাস্তর।

হেমনলিনীর বহির্মুখী মন আধুনিক শিক্ষা সমৃদ্ধ। এখানে যুক্তি ও বিচার বোধ বড় প্রবল। কমলার মন হেমনলিনীর বিশ্লেষণাত্মক মনের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা একপ্রকার সামগ্রিক বোধ। একটি বৃদ্ধি আর একটি বোধ। কমলার এই বোধি কিন্তু যে-কোন পরিণামে বৃদ্ধি আগ্র করে না, তাহা সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হেমনলিনীর বিশ্লেষণাত্মক মন তাই এই সংশয় বেদনার ভিতর দিয়া কথন অলক্ষ্যে রমেশের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আচরণ, প্রত্যেকটি ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করিয়া চলে, তাহার নিহিতার্থ অন্বেষণ করিয়া ফিরে।

রমেশ আকস্মিক ভাবে তাহার পিতার সহিত দেশে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন সংবাদই দিয়া গেল না। আত্মীয় বিয়োগ শোকে মানুষ তো তাহার স্নেহের আশ্রয় স্থলগুলিকে আরোও একান্ত করিয়া জড়াইয়া ধরে। অথচ রমেশ দীর্ঘ তিন মাস ধরিয়া তাহাদের কোন সংবাদ দেয় নাই। দরজি পাড়ায় নূতন বাসা লইবার মধ্যে আত্মগোপনের স্পষ্ট ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। অক্ষয় যখন সংবাদ পত্রে এক ছফ্কুতকারী রমেশের উল্লেখ করিয়া রমেশকে পরিহাস করিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিল তখন রমেশের মধ্যে যে ভাবান্তর ঘটে তাহা এত স্পষ্ট যে সকলেই তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারে নাই। তাহার পর কোন এক বালিকা বিত্যালয়ে কোন এক রমেশের স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিতে রমেশ যে ভাবে বিচলিত হইয়া টেবিল ছাড়িয়া চলিয়া যায়,

তাহা এমনি অস্বাভাবিক যে বৃদ্ধ অন্ধদাবাবু পর্যান্ত ইহা বোধ না করিয়া পারেন নাই। রমেশ কমলা নামের যে মেয়েটিকে এতকাল বোর্ডিংএ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিল তাহাকে কী কারণে কর্ত্বপক্ষের নিকট স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে গেল যদি না তাহার মধ্যে কোন সত্যতা থাকে। তিন মাসের উপর রমেশ তাহাকে বোর্ডিংএ রাখিয়াছে তাহার বয়য় ভার বহনের জন্মও তাহাকে তাহার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইয়াছে অথচ কোন দিন কোন কারণে সে তাহার নিকট কমলার কথা ব্যক্ত করে নাই। রমেশ দেশে যাইবার পূর্ব্ব পর্যান্ত কমলা নামে কোন আত্মীয়ার কথা তো সে শুনে নাই, অথচ ইতিপূর্ব্বে রমেশ তাহার সকল আত্মীয় আত্মীয়ার কথা তাহাকে বলিয়াছে। বিবাহের তারিথ পিছাইয়া দেওয়াটা বড় কথা নয়, কিন্তু তাহার কোন কারণ সে তাহার বাবাকে কেন বলিতে চাহিল না। রমেশ কলুটোলা হইতে দরজি পাড়ায় বাসা লইল অথচ কাহাকেও তাহা জানাইল না। কমলার সম্মুখে যোগেক্স-অক্ষয়ের নিকট সে তাহাদের উভয়ের সম্পর্কের কথাই বা কেন গোপন করিতে চাহিল।

এই সমস্ত দিক একের পর এক চিন্তা করিয়া হেমনলিনী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন সংশয় ও অবিশ্বাস সম্বেও হেমনলিনী তাহার বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে প্রেম হইতে এই বিশ্বাস গড়িয়া উঠে—প্রেমের সেই গভীরতার কথাই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

ইহার পরদিন চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্র বিশেষ করিয়া হেমনলিনীকে আঘাত করিবার জন্মই হঠাৎ এক সময় বলিল, যে রমেশ তাহার স্ত্রীকে লইয়া দেশে যাইতেছিল এমন সময় গোয়ালন্দ মেলে অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া আবার কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোন গৃহ যেমন সর্বাঙ্গে শত মৃত্যুর চিহ্ন লইয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া থাকে তেমনি ভাবে হেমনলিনী জীর্ণ বক্ষে ততোধিক জীর্ণ বিশ্বাস লইয়া দেহে মনে শোকের শত চিহ্ন ধারণ করিয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া রহিল। তবু হেমনলিনী তাহার বিশ্বাসটিকে ত্যাগ করে নাই। যোগেলুকে সে তাই স্পাষ্ট করিয়াই বলিয়াছে, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে। তোমরা ভাঙ্গিয়া দিতে চাও, ভাঙ্গিয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙ্গাইবার মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।"

চতুর্দিকে কেবল অন্তহীন বেদনার সমুদ্র। দিনের পর দিন রাতের পর রাত হেমনলিনী ওই ব্যথার সমুদ্র সাঁতার দিয়া চলিয়াছে, পার কোথায় গো। চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত সেই নিবিড় নীরব অন্ধকারের মধ্যে তাহা তো দৃষ্টি গোচর হয় না।

তাহার নিষ্ঠা তাহাকে অন্ত কোন পুরুষের প্রতি আরুষ্ট করে নাই সত্য,—প্রেমের ইহা নিষেধাত্মক দিক, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোন আন্তিক্য বোধ না থাকিলে তাহা অধিককাল আপনাকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তখন নারী হয় ধর্ম্ম বা সাধন লষ্ট হয় নতুবা অন্তহীন শৃত্যতার মধ্যে ধীরে ধীরে হারাইয়া যায়।

হেমনলিনীর পক্ষে এই নিষ্ঠা যতটা সত্য, ততোধিক সত্য ওই বেদনা জয় করিয়া উঠিবার মত তাহার প্রাণ শক্তির একাস্ত অভাব। রমেশকে ভূলিতে পারিবার মত হেমনলিনীর প্রাণ-মনের সে শক্তিও ছিল না।

হেমনলিনীর ত্থে যত বড়ই হোক, তাহা তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, সেই ত্থে দিয়া অন্সের হুঃথ ভার বাড়াইবার অধিকার তাহার নাই। তাহার সহিত গৃহের আর সকলের যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ককে সে তাহার ব্যক্তিগত শোক দিয়া দিনে দিনে মলিন করিয়া তুলিতেছে। হেমনলিনী এতদিন আপনার শোকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আর সকলকে ভুলিয়া গিয়াছিল, আর সকলের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিল। হেমনলিনী এতদিন পরে সে সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে চ তাহার পিতার প্রতি গৃহের আর সকলের প্রতি তাহার যে কর্ত্তব্য আছে হেমনলিনী তাহা পালন করিবার জন্ম এতদিন পরে তৎপর হইয়াছে। হেমনলিনী তাই সেদিন মনের মধ্যে জোর করিয়া কতকটা উৎসাহ সঞ্চার করিয়া নলিনাক্ষের বক্তৃতা শুনিবার জন্ম ব্রাহ্মমন্দিরে গেল।

হেমনলিনী ইতিপূর্ব্বে নলিনাক্ষের চরিত্র মাধুর্য্য, মাতার জন্য তাহার আত্মাৎসর্গ ইত্যাদি অনেক কথাই শুনিয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত কথা নয়, সেদিন নলিনাক্ষের বক্তৃতা তাহার সম্মুখে এমন একটি জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, যাহার সহিত তাহার কোন পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না। জীবনকে এই যে একটি বিশিষ্ট দিক হইতে দেখা, জীবনের এই যে একটি বিশিষ্ট মূল্য নিরূপণ, এমন করিয়া হেমনলিনী জীবনকে কখন দেখে নাই, জীবনকে এমন করিয়া কখন সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই।

নলিনাক্ষ সেদিন তাহার বক্তৃতার ভিতর দিয়া মূল এই ভাবটিকেই ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল, যে জীবনে হঃখ ও বঞ্চনা যত বড়ই হোক, জীবনের মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি, জীবন তাহাতে দেউলিয়া হইয়া যায় না। জীবনের এই অসীমতা যাহারা বোধ করিয়াছে, তাহাদের জীবন দারুণতম হঃখ ও বঞ্চনায় ভাঙ্গিয়া পড়ে না। নলিনাক্ষ এই সঙ্গে আরও একটি দিক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে যে আমরা আমাদের ভালোবাসার সম্পদকে একান্ত করিয়া হারাইতে পারি না। তাহাকে আমরা অনেক বড় করিয়া অনেক বেশি মহিমায় অন্তরের মধ্যে আরও আপনার করিয়া লাভ করি। অন্তরের মধ্যে এমনি করিয়া যখন আমরা কোন কিছু লাভ করিতে সমর্থ হই তখন বাইরের পাওয়া ও হারান, সুখ ও হঃখ সমার্থক হইয়া উঠে। একদিকে জীবনের এই অসীমতা অন্তদিকে ধ্যানের মধ্যে এই মহত্তর প্রাপ্তি—এই ছটি দিক প্রকাশিত হইয়া হেমনলিনীর নিকট জীবনের সমগ্র অর্থটিকেই

পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। এই নৃতন উপলব্ধি হেমনলিনীর অন্তরে: একটি গভীর প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল।

হেমনলিনী নলিনাক্ষকে গুরুরপে বরণ করিয়া যে সাধনায় প্রবৃত্ত-হইয়াছে তাহার স্বরূপ কি ? সে সাধনা কোন একটা উপায়ে শোক তুঃখকে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিয়া দমিত করিতে চায় নাই। ইহা আদৌ সেইরূপ কোন চেষ্টা নয়। একের স্মৃতি ভূলিবার জন্ম আর এককে আশ্রয় করিয়া মনের গতি ফিরাইবার চেষ্টাও ইহা নয়। ইহা মনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিবার সাধনা। মনের ভিতর দিয়াই মনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। প্রথমে মনকে পার্থিব সকল চিম্না ও বোধ মুক্ত করিতে হয়। - ইহার মধ্যে অবদমনের কোন চেষ্টা নাই। মনকে তাহার সকল বোধ সমেত অসীমের সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে হয়। ইহাতে শোক, তাপ, গ্লানি, মনের যে-কোন তীব্র অনুভূতি ধীরে ধীরে লবু হইয়া আসে। মনের মধ্যে গভীর প্রশান্তি ও নীরবতা নামিয়া। আসে। বারংবার অনুশীলন বা অনুধ্যানের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে এই প্রশান্তি ও নীরবতাকে স্থায়ী করিয়া তুলিতে হয়। সাধনার ইহা প্রথম পর্য্যায় এবং সর্ব্বাধিক কষ্ট্রসাধ্য পর্য্যায়। যে-কোন অধ্যাত্ম সাধনার ইহা একেবারে গোড়ার কথা। অধ্যাত্ম সাধনায় ইহার পরবর্ত্তী যে বিকাশ বা অভিব্যক্তি তাহা অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়া চলিতে থাকে।

ইহার পরবর্তী চেষ্টা হইল মনের এই নীরবতার ভিতর দিয়া। চেতনাকে উদ্ধি ক্রমাগত উদ্ধি প্রেরণ করা। অসীম পরিব্যাপ্ত একাকীন্বের ভিতর দিয়া একক চেতনার তাহা মহা অভিসার। ইহা অপূর্ব্ব এক শাস্তাবস্থা হইলেও মন তথনও পর্য্যস্ত আন্তিক্য কোন বোধ লাভ করিতে পারে না। ইহাও অন্ধকারের পর্য্যায়। তাহার পর আলোর ক্ষীণরেথা মনের প্রত্যস্ত প্রদেশে বিহ্যুচ্চমকের মত ফুটিয়াঃ উঠিতে থাকে। এখন হইতে ফল লাভের স্কুর। এই সাধনার সিদ্ধ রূপটিকে না হইলেও ইহার কতকটা আভাস হেমনলিনী নলিনাক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার মধ্যে কী আশ্চর্য্য প্রত্যয়, কী গভীর প্রশান্তি। নিয়ত কর্মচাঞ্চল্যের মাঝখানে থাকিয়াও অপার ধৈর্যা। বিশাল ব্যক্তিত্ব আবার ভক্তিতে কেমন বিগলিত হইয়া যায়। অমন গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে শিশুর সারল্য। সংস্কার মুক্ত হইয়াও সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা, হুর্বলতা মুক্ত হইয়াও মানুষের হুর্বলতার প্রতি গভীর মমতা।

হেমনলিনী তাই নলিনাক্ষের সাধন পথ অবলম্বন করিবার জন্য অমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। হেমনলিনী তাহা হইলে এই শোকের অহনিশ দাহ হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচে। সে যে আর পারে না।

ইহার জন্ম হেমনলিনী বাহিরে নানা আচার আচরণ ও অমুষ্ঠান-পালন করিতে শুরু করিল। সাধনায় এই নিয়ম সংযম ও শুদ্ধাচারের ও প্রয়োজন আছে, কারণ ইহা বাহির হইতে মনকে কতকটা আগ্রায় দেয়।

হেমনলিনী সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে। এখন সকলে তাহার মধ্যে একটি পরিতৃত্তির দীপ্তি লক্ষ্য করিতে পারে। ইহার মধ্যে সে ইতিমধ্যেই এমন একটা কিছু আশ্বাদ করিয়াছে এবং তাহা তাহার নিকট এননি সত্য যে আজকাল লোকের পরিহাস ও কৌতৃক কটাক্ষেও সে কিছু মাত্র আহত না হইয়া মুতু হাসিয়া নীরব হইয়া থাকে।

নলিনাক্ষ নিকটে থাকিলে সে মনের মধ্যে যতটা শক্তিও শান্তি পায় নলিনাক্ষ দূরে সরিয়া গেলে আবার নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় হেমনলিনী এখনও পর্য্যন্ত অন্তরের মধ্যে কোন আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। হয়ত হেমনলিনী কোন দিন অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। (এইরূপ অনুমান করিবার নানা কারণ আছে) তবে যদি কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব তাহাকে আশ্রয় দান করে তাহা হইলে হেমনলিনী হেমলতার মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া আরও কয়েকটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সে লতায় যে কালে ফুল ফুটিবে না তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে।

মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নলিনাক্ষকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্ম কাশী চলিয়া যাইতে হইল।

"নলিনাক্ষের অবর্ত্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটি ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্ত দিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রান্তি আসিয়া এমনি বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অঞ্চ সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহাকে আবার সেই পূর্ব্ব স্মৃতির বেদনা দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করিয়াছে, আবার তাহার মন যেন গৃহহীন আপ্রয়হীনের মতো হা হা করিয়া বেডাইতে উন্নত হইয়াছে।"

জীবনে সাধনার অর্থ হইল হঃখকে কোন একটি উপায়ে পরিহার করা নয়, তাহাকে অমৃতে রূপান্তরিত করা। তাহা না হইলে কেবল মাত্র বাহিরের আচার অমুষ্ঠান অধিক কাল মানুষকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না; আর তাহার আধ্যাত্মিক ফল লাভ কিছু মাত্র নাই। ফুঃখকে অমৃতে রূপান্তরিত করিবার অর্থ হইল মনুষ্য জীবনকে তাহার সকলবোধ ও কর্ম্ম সমেত একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা করা। তাহাতে জীবন একটি যজ্ঞে পরিণত হইয়া যায়। সমস্ত জীবন হয় একটি অখণ্ড প্রণাম আত্মনিবেদনের ভাবে ভরা। এই বোধ এই সাধনার আদি ও অন্ত কথা। ইহার স্মরণ, মনন ও অমুশীলন—ইহাই সাধনা।

এই সাধনায় হেমনলিনী সফল কাম না হইলেও রমেশের প্রতিনিষ্ঠা তথনও অটুট ছিল। রমেশকে কোন কালে লাভ করিতে পারা যাইবে না জানিয়াও সে তাহার জন্ম হাদয়ে বেদনা বহন করিয়া বেড়াইত। ইতিমধ্যে অন্ধাবাবুর স্বাস্থ্য অত্যস্ত ক্রত ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক্রারের উপদেশক্রমে তাঁহাকে এমন পশ্চিমে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। হেমনলিনী ও অন্ধাবাবু উভয়ে স্থির করিলেন যে তাঁহারা কাশী যাইবেন। সেখানে নলিনাক্ষ আছে, পড়িলে তাহার মাতা ক্ষেমংকরীও আছেন। পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়া তাহাদের সব দিক দিয়া স্থ্বিধাই হইবে।

হেমনলিনীর কাশী নির্বাচন করিবার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বলিয়াছি, হেমনলিনী অন্তরের আশ্রয় হারাইয়া আজ কোন একটি বড় ব্যক্তিত্বের ছায়।য় আশ্রয় লাভ করিতে চায়। সে আশ্রয়ের সরপ যাহাই হোক-না-কেন। অবশ্য নলিনাক্ষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবার প্রশ্ন উঠে না রমেশের স্মৃতি ভারে এখনও তাহার হৃদয় আকুল। তাহার প্রাণ শক্তি ইহাতেই একপ্রকার নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহা যদি অনুরাগও হয় তবে তাহাতে প্রাণের কোন এশ্বর্যা বিনিময় থাকিবে না। সে আজ পুরুষের শুধু আশ্রয় চায়, শুধু সেহ, শুধু ক্ষমা ও করুণা। তাহাতে তাহার অন্তরে কালে যদি কোন এশ্বর্যার কুষুম ফুটিয়ে উঠে তাহাও সেই পুরুষ আপনি আপনার হাতে তুলিয়া লইবে।

কাশীতে পৌছাইবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর নিকট নলিনাক্ষের সহিত হেমনলিনীর বিবাবের প্রস্তাব করলেন। অন্নদাবাবুর নিকট হইতে হেমনলিনীও ক্রেমে ইহা শুনিতে পাইল।

রমেশকে যে পাওয়া যাইবে না তাহা হেমনলিনী একপ্রকার বুঝিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অম্বত্র বিবাহের কথা সে এখনও পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে পারে না। উহার চিন্তা মাত্রে তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত ইইয়া যায়। এমনি করিয়া কি তাহার সমস্ত জীবন কাটিবে। এই সমাজে এই পরিবেশে থাকিয়া তাহার পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, তাহার পিতৃ বিয়োগের পর তাহার ভবিদ্যুৎ জীবন কি দাঁড়াইবে. এই সমস্ত দিক হেমনলিনী ইতিপূর্ব্বে কখন ভাবিয়া দেখে নাই। সে শুধু এতদিন আপনার ভাবনা স্রোতে আপনি ভাসিয়া বেড়াইয়াছে মাত্র। অথচ এই সমস্ত দিক তাহার আশু চিম্বা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ প্রস্তাবে হেমনলিনী আজই সম্মতি দান করিতে পারিল না, কিন্তু ইহা তাহার জীবনকে নানা দিক হইতে সমস্তা সঙ্কুল করিয়া তুলিল।

প্রেম জীবনে সার্থকতা লাভ অপেক্ষাও বড় কথা হইল প্রেমাম্পদকে শ্রদ্ধা করিবার মত গৌরব লাভ। রমেশকে একদিন লাভ করিতে পারা যাইবে এ আশা হেমনলিনীর ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল। তাই তাহার জন্ম সর্বস্ব ত্যাগ, সকল হুঃখ ভোগও রমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই গৌরব বোধ লইয়া হেমনলিনী আজও বাঁচিয়া আছে। বিহ্যুচ্চমকের মত কথন কখন তাহার মনে হয় এই সমস্ত কিছু মিথ্যা, •ুদারুণ হুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠার মত একদিন এই সমস্ত মিথ্যা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার জীবন আবার পূর্বের্র মত সহজ সরল স্কুলর ও আনন্দ মুখর হইয়া উঠিবে।

ইহার পর বৃদ্ধ তৈলোক্য চক্রবর্তীর নিকট হইতে হেমনলিনী রমেশের যে ইতিবৃত্ত শুনিল তাহাতে তাহার মনে হইল সমস্ত বিশ্ব যেন তাহার পায়ের তলা হইতে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে, আর এক শৃন্যলোকের মধ্যে সে তলাইয়া যাইতেছে।

অন্তর্জীবনে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া সব কিছু হারাইয়া হেমনলিনী তথন আপনাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্ম নলিনাক্ষের উপদিষ্ট আচার অনুষ্ঠানকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই সময়ে তাহার মন কীরূপ শৃত্যময়, তাহার চেতনা কীরূপ স্তম্ভিত, তাহার বৃদ্ধি কীরূপ জড়প্রায় হইয়া গিয়াছিল তাহা তাহার ওই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

"আপনার উপদেশ মত চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোন আশা নাই। আমার কি কোনদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলই বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে।"

শোক যত বড়ই হোক তাহাকে বাহিরে বিরাট বিশ্বের মহৎ ভাব ও বিচিত্র কর্মপ্রেরণার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিলে তাহার একান্তিকতা লোপ পায়, শোক লঘু হইয়া আসে।

নলিনাক্ষকে সে ভক্তি করে সত্য, সেই ভক্তি দিনে দিনে গভীরও হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহাকে প্রেম দৃষ্টিতে সে কোনদিন দেখে নাই। তাহাদের উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে আর যাহাই থাক, তাহাতে প্রেমের সেই বিছ্যুৎ-স্পৃষ্ট শিহরণ নাই, সেই স্বপ্ন বিহ্বলতা নাই, সেই মৃগ্ধতা নাই। কিন্তু তাহাতেই বা কী। নলিনাক্ষ নারীর নিকট হইতে এই সম্পদ আকাজ্ফা করে না। তাহার জীবনে এমন কোন অসম্পূর্ণতা নাই যাহাকে কোন নারী পূর্ণ করিয়া দিবার আকাজ্ফা করিতে পারে। হেমনলিনী আর কিছু না দিতে পারিলেও তাহার সেবা তো করিতে পারিবে। আর নলিনাক্ষের মত পুরুষকে কেবল সেবা করতে পারাও যে-কোন নারীর পক্ষে সৌভাগ্যের। হেমনলিনী এই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দানের জন্ম মনে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

আজ সকালে হেমনলিনী রমেশের জীবনের যে ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছে তাহাতে সে মরণান্তিক আঘাত না লাভ করিয়া পারে নাই। এই আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্মই তাহার সমগ্র শক্তি তাহার অমন উন্মত হইয়া উঠিয়াছে। মান্তবের জীবনে যে আঘাত আসে ভিতর দিয়া মান্তব আপনাকে যেমন নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করে তেমনটি স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে না। "আপনার উপদেশ মত চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোন আশা নাই। আমার কি কোনদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলই বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে।"

শোক যত বড়ই হোক তাহাকে বাহিরে বিরাট বিশ্বের মহৎ ভাব ও বিচিত্র কর্ম্মপ্রেরণার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিলে তাহার একান্তিকতা লোপ পায়, শোক লঘু হইয়া আসে।

নলিনাক্ষকে সে ভক্তি করে সত্য, সেই ভক্তি দিনে দিনে গভীরও হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহাকে প্রেম দৃষ্টিতে সে কোনদিন দেখে নাই। তাহাদের উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে আর যাহাই থাক, তাহাতে প্রেমের সেই বিহ্যুৎ-স্পৃষ্ট শিহরণ নাই, সেই স্বপ্প বিহ্বলতা নাই, সেই মৃগ্রতা নাই। কিন্তু তাহাতেই বা কী। নলিনাক্ষ নারীর নিকট হইতে এই সম্পদ আকাজ্জা করে না। তাহার জীবনে এমন কোন অসম্পূর্ণতা নাই যাহাকে কোন নারী পূর্ণ করিয়া দিবার আকাজ্জা করিতে পারে। হেমনলিনী আর কিছু না দিতে পারিলেও তাহার সেবা তো করিতে পারিবে। আর নলিনাক্ষের মত পুরুষকে কেবল সেবা করতে পারাও যে-কোন নারীর পক্ষে সৌভাগ্যের। হেমনলিনী এই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দানের জন্ম মনে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

আজ সকালে হেমনলিনী রমেশের জীবনের যে ইতিবৃত্ত প্রবণ করিয়াছে তাহাতে সে মরণান্তিক আঘাত না লাভ করিয়া পারে নাই। এই আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জ্বভাই তাহার সমগ্র শক্তি তাহার অমন উন্তত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের জীবনে যে আঘাত আসে ভিতর দিয়া মানুষ আপনাকে যেমন নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করে তেমনটি স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে না।

মানুষ তাহারই জন্ম ব্যথা পায়, তাহাকেই বিচার করিয়া অপরাধী করিতে চায় যাহাকে কোন-না-কোন স্বরূপে সে ভালবাসে, যাহার সহিত কোন-না-কোন ভাবে সে সম্পর্কান্বিত। তাহা না হইলে এই বিরাট বিশ্বে কত শত সহস্র নর-নারী কত ভালোমন্দ আচরণ করিতেছে তাহার জন্ম কেহ তো কোন ঔংস্কুক্য বোধ করে না।

রমেশ সম্পর্কে হেমনলিনী আর কোন চিন্তা করিতে চায় না, তাহার কোন আচরণের কোন বিচার করিতে চায় না এই জন্ম যে রমেশের সহিত তাহার যে-কোন সম্পর্কের স্মৃতিকে সে ঘুণা করে। বুদ্ধের উক্তির ভিতর দিয়া রমেশের চরিত্রের যে দিকটি আজ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সে মানুষ হিসাবে যে কত সামান্ম হেমনলিনী তাহা চিন্তাও করিতে পারে না। তাহা লইয়া বিচার করিতে যাইয়া মনকে আলোড়িত করিতেও হেমনলিনী আজ লজ্জা বোধ করে। ইহার পরদিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের মাতার নিকট গিয়া বিবাহে আপনার সম্মৃতি জানাইয়াছে।

বিবাহে সম্মতি দিয়া আসিয়া হেমনলিনী ভাবিল তাহার অতীতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে আজ হইতে নৃতন পথ চলার স্থরু। আবার নৃতন করিয়া নৃতন ভাবে সে জীবন গড়িয়া তুলিবে। পশ্চাতের কোন হঃখ, কোন শোক, কোন প্লানি, কোন বঞ্চনা তাহার এই নৃতন জীবনের উপর লেশমাত্র ছায়াপাত করিতে পারিবে না। এক প্রকার মধুর স্বপ্লাবেশে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাহার জীবন পর্য্যায়ের একটা দিকের নিঃশেষ অবসান, আর একটা দিকের স্থন্ধ। হেমনলিনী তাহার অতীত জীবনটাকে তাহার স্থুখ হঃখ সমেত স্থপ্র-দৃষ্ট ঘটনার মত এখন প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় শোক তাহার জীবনে ইতিমধ্যে অনেকটা সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যক্ষ অমুভূতির বিষয়কে মানুষ অমন কতকটা নিস্পৃহ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

কিন্তু হেমনলিনী জানিত না যে অতীত জীবনকে অমন করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না। মানুষের নিঃসহায়তা বোধ তো এই জন্য। বর্ত্তমান জীবনের উপর অতীত স্মৃতির ছায়াপাত ঘটিয়া উহাকে বারংবার অশুচি ও মলিন করিয়া দেয়। এমনিই হয়। কারণ বাহিরের কর্ম্ম হয়ত লোপ পায়, তাহার ফল পরিণাম অস্তরের মধ্যে থাকিয়া তাহার অমোঘ নিয়তিরূপে লীলা করে। বিপরীত প্রেরণার নিয়ত অনুশীলন দারা অতীতের কর্ম্মফলকে ক্রেত নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু তাহার জন্য যে মানসিক বল, যে কুচ্ছতা ও তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন হেমনলিনীর তাহার কিছুই ছিল না।

এমনি করিয়া হেমনলিনী তাহার বিক্ষিপ্ত মনটাকে কতকটা গুছাইয়া তুলিয়া সমর্পণের জন্ম অস্তরে অস্তরে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিল। কাল নলিনাক্ষের মাতা আসিয়া তাহাকে আশীর্কাদ করিয়া তাহার হাতে কঙ্কন পরাইয়া দিয়াছেন। আজ তাহার সেখানে আহারের নিমন্ত্রণ। আর কিছু নয় এমনি করিয়া উভয় পক্ষের সম্পর্ককে নিকটতর করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

সেদিন সকালে হঠাৎ কোথা লইতে যোগেন্দ্রের সঙ্গে রমেশ আসিয়া উপস্থিত। হেমনলিনী সেই মুহূর্তে রমেশকে তাহার জীবনের উত্যত অভিশাপ বলিয়া বোধ করিল। মানুষ প্রেত মূর্ত্তির অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ম যেমন ভীত অস্ত হইয়া পলায়ন করে হেমনলিনী রমেশকে দেখিয়া তেমনি ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রমেশের এই আকস্মিক আবির্ভাবে হেমনলিনীর মন আবার বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। হেমনলিনী আবার সংশয় দোলায় তুলিতে লাগিল। আবার বিষাদ আসিয়া তাহার মনকে ছাইয়া ফেলিল।

অবসাদ গ্রস্ত মনকে বারংবার উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর গৃহে কোন প্রকারে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে কিন্তু শীঘ্রই তাহার মন আবার অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে আজ নিঃসংশয়ে তাহার এই নৃতন জীবন যাত্রাকে শুভ বলিয়া বোধ করিতে পারিল না। এখন তাহার মন আবার বিপরীত চিন্তা করিতে স্থ্রুক করিয়াছে। "যে নৃতন জীবন যাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা তাহার সম্মুখে অতি দূর বিসর্পিত তুর্গম শৈল পথের মতো প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।"

সে তাহার মনের গতি আপনিই স্পষ্ট করিয়া বোধ করিতে পারে না। এই অনিশ্চয়তায়, এই সংশয়ে, এই দ্বিধায় সে গ্লানিবোধ না করিয়া পারে না, কিন্তু তাহার মনের উপর এখন তাহার কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নাই। সে আজ এমনি অসহায়।

একবার তাহার মনে হইয়াছে বিবাহ বন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিলে সে এই দ্বিধা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাঁচে আবার ক্ষেমংকরী যখন বিবাহ প্রস্তাব একপ্রকার প্রত্যাহার করিয়া লইলেন তখন সে কতকটা স্বস্তি না বোধ করিয়া পারিল না।

শান্ত্রে বলে সংশয়াত্মারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মন যত অগভীর, যত বহিমুখী হয় ততই তাহা বাহিরের ঘটনাস্রোতে বিক্ষুক্ত হইতে থাকে। এই তো মৃত্যু। অগুদিকে মন যত গভীর, যত অন্তমুখীন হয় বাহিরের ঘটনা তাহাকে তত কম অন্ত্রির করে, তাহার বৃদ্ধি তত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। মনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের সীমার একদিকে প্রমন্ততা, অগুদিকে মহন্ত্ব। বস্তুতঃ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাপ এই একমাত্র বৃদ্ধির স্থিরতার দ্বারা সহজেই করিতে পারা যায়।

নলিনাক্ষের মধ্যে সাধনার পূর্ণ ফলটির প্রকাশ না থাকিলেও কিছু ফল লাভ যে আছে তাহা তাহার সংশয় মুক্ত স্থির বৃদ্ধি হইতেই অমুমান করিয়া লইতে পারা যায়। কমলাকে যখন সে তাহার স্ত্রী বলিয়া নিঃসংশয়ে বৃঝিতে পারিয়াছে তখন অন্ধাবাবুকে সে সংবাদ দিয়া বিবাহের প্রস্তাব ফিরাইয়া লইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ইহার পর হেমনলিনীকে সহামুভূতি জ্ঞাপন করিতে যাওয়াও নিরর্থক। কারণ নলিনাক্ষ জানে এই চেষ্টায় হেমনলিনী সাস্ত্রনা লাভ তো করিবেই না বরং তাহার জীবনের জটিলতাকে আরও বাড়াইয়া তোলা হইবে।

হেমনলিনীর প্রোম কোন সংস্কার এবং তদাশ্রায়ী কোন ধর্ম ও মধ্যাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া মবিচলিত হইয়া থাকিতে পারে নাই, ইহা হয়ত সত্য, কিন্তু তাহাকে বারংবার নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া উপত্যাসিক যে ভাবে তাহার হৃদয়ের শক্তি-সীমা পরিমাপ করিয়াছেন, কমলাকে তদকুরূপ কোন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন নাই।

এই সংশয় দোলায় ছলিতে ছলিতে হেমনলিনী পরিশেষে নিংশেষ হইয়া গিয়াছে। হেমনলিনী কমলাকে একদিন বলিয়াছিল, "আমার মন বোবা হইয়া গেছে।" হেমনলিনীর এই উক্তি অতি নিষ্ঠুর হইলেও সত্য।

## (8)

সকল সংস্কার মুক্ত শুদ্ধ হৃদয়বোধও যে প্রকৃত অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিতে পারে, রমেশ তাহার জীবনব্যাপী ছঃখ ভোগের ভিতর দিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

রমেশের চরিত্রে অসম্ভাব্যতা জনিত যে সমস্ত ক্রটি তাহা একান্ত প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া তাহা আর উল্লেখ করিব না। বস্তুতঃ রমেশের জীবনে ঔপস্থাসিক যে ভাবটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, কেবল তাহারই উপর তাঁহার দৃষ্টি এতদূর স্থির নিবদ্ধ হইয়া পড়ে যাহার ফলে কাহিনীর কোন অসঙ্গতি তাঁহার নিকট অসঙ্গতি বলিয়া বোধ হয় নাই।

জীবন স্ষ্টির মূলে দৃষ্টির এই জাতীয় এক মুখীনতা ভাল কি মন্দ সে জিজ্ঞাসা একান্ত স্বাভাবিক। কারণ কোন উদ্দেশ্য লইয়া ওপিয়াসিক চরিত্রের অবতারণা করেন না। সৃষ্টি-প্রেরণা ইহার ঠিক বিপরীত বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রেরণা ও উদ্দেশ্য প্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত। এক একটি মুহুর্ত্তে স্রষ্টার দৃষ্টি সমক্ষে এক একটি মানুষের সমগ্র সত্তা যেন উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এমন করিয়া কোন মান্তবের সমগ্র সত্তাকে আমরা দেখিতে পাই না, কারণ আমাদের জীবনে সেই Revelation বা উদ্যাটন নাই। আমাদের জীবন কতকগুলি সুস্পষ্ট নীতি ও তত্ত্বোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের জীবন পরিচালিত করি ওই কয়েকটি বাঁধা চিন্তার বাঁধা বোধের খাদে এবং এই বিপুল বিশ্ব ও বিশ্বের বিচিত্র নর-নারীকে ওই সমস্ত বোধের সহিত অন্বিত করিয়া দেখি। এই সমস্ত বোধের উপর তাহাদের যে ছায়াপাত ঘটে (কিংবা আদে) হয়ত তাহা আমাদের মানস প্রতিকৃতি!) তাহাই আমাদের নিকট তাহাদের একমাত্র স্বরূপ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এই সমস্ত বোধের সীমা ছাড়াইয়া অনন্ত ব্যাপ্ত।

স্রষ্টার অন্তর্গৃষ্টিতে এই অনন্ত ব্যাপ্ত জীবন অলৌকিক উপায়ে উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এই বিশ্বয় স্তম্ভিত অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারকে স্রষ্টা নানা মাধ্যমে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করেন। তাই রমেশ চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখকের উদ্দেশ্য কতদূর সার্থক হইয়াছে ইহা অপেক্ষা রমেশ কেবল একটি চরিত্র রূপে কতদূর সার্থক হইয়া উঠিয়াছে তাহাই সমধিক বিচার্যা।

কলিকাতার পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া এখন রমেশের দেশে ফিরিবার কথা, কিন্তু নানা কারণে তাহার বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। রমেশ যে গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিত তাহার পার্শ্ববর্তী গৃহে থাকিতেন ব্রাহ্ম অন্নদাবাবু, তাঁহার একমাত্র কম্মা হেমনলিনী ও একমাত্র পুত্র যোগেল্র। অন্নদাবাবুর সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বই রমেশ ও হেমনলিনী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যোগেন্দ্র ছিল রমেশের সহপাঠী। তাহারই সঙ্গে যাতায়াত করিতে করিতে রমেশ ওই পরিবারের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এখন রমেশ একাকীই অমদাবাবুর গৃহে যাতায়াত করিতে পারে। হেমনলিনীর সহিত তাহার আলাপ আলোচনার মাঝখানে এখন কাহারও উপস্থিতির অনিবার্য্য প্রয়োজন হয় না। রুমেশের দেশে ফিরিবার বিলম্বের কারণ এখানে। এ পর্যান্ত অন্নদাবাবুর নিকট হইতে বিবাহের কোন প্রস্তাব না আসিলেও রমেশ তাহার হৃদয়বোধের ওই একমাত্র পরিণাম চিম্না করিয়া আসিয়াছে। আদর্শবাদী, ক্রদয়বান, সচ্চরিত্র রমেশ আর কোন কারণে ফুদুয়বোধকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আপনার এই নৈতিক বোধ দিয়াই রমেশ হেমনলিনীর এই একই মনোভাবের কথা চিন্তা করিয়া লইয়াছিল। বিবাহে পরিসমাপ্তির চিন্তা না করিলে কোন নারী কেমন করিয়া পুরুষের হৃদয়বোধকে প্রশ্রেয় দিতে পারে! উভয়ের সম্ভরে এমনি একপ্রকার আভাস ফুটিয়া উঠিলেও এমনি হৃদয় বিনিময় চলিলেও উভয়ের কেহই তথনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে নাই। কেহ কাহারও নিকট স্পষ্ট করিয়া প্রেম নিবেদন করে নাই, বিবাহ প্রস্তাব আরও পরের কথা।

ইতিমধ্যে রমেশের পিতা আকস্মিক ভাবে কলিকাতায় আসিয়া। রমেশকে দেশে লইয়া গিয়া একপ্রকার জাের করিয়া রমেশের বিবাহ দিলেন। রমেশের আপত্তি, অজুহাত্ত, যুক্তি, মৃত্ব প্রতিবাদ কিছুই তিনি কর্ণপাত করিলেন না। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে রমেশের কােন প্রকার চিন্তা ও মনস্থির করিবার প্রেই বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

কেবল এই জন্মই নয় ওই ঘটনার সহিত বিজ্ঞাড়িত হইয়া আবার এক ভয়াবহ শোক আসিয়া রমেশকে বিহবল করিয়া দিল। পিতা, আত্মীয়-পরিজ্ঞন, বন্ধু-বান্ধব অনেককেই একসঙ্গে হারাইয়া রমেশ তখন কতকটা কিংকর্ত্তব্য বিমৃঢ়। এতকাল রমেশ যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে তাহার সহিত সাংসারিক জীবনের কোন যোগ ছিল না। সংসারের সহিত প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্ত হইতে এইরূপ একের পর এক আঘাত আসিয়া পড়িতে রমেশ তাই আপনাকে একান্ত নিঃসহায় বোধ করিল।

কিন্তু এখন কাতর হইয়া পড়িলে চলিবে না! পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিষয়-আশয় ও বৃহৎ পরিবারবর্গের সর্কবিধ ব্যবস্থা করা, পরিবারের শোক সম্ভপ্ত রুমণীদের সাস্ত্রনা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কাজ এখন একাকী রমেশকেই করিতে হইবে। ইহার মধ্যে রমেশের একমাত্র নির্ভরস্থল ছিল তাহার বালিকা বধূ। নানা প্রয়োজনে ব্যাপৃত থাকিয়াও রমেশ স্বপ্ন দেখিত। তাহার এখানকার সমস্ত কাজ সমস্ত দায়িত্ব ফুরাইয়া গেলে সে কমলাকে লইয়া দূরে কোথাও নূতন করিয়া সংসার পাতিবে। বালিকা কমলা হইবে সে গুহের গৃহিণী, তাহার প্রেয়সী, তাহার ভাবী সন্তানের কল্যাণময়ী জননী। কমলা তাহার সেবায় যত্নে, স্নেহে প্রেমে, করুণায় মমতায় তাহার হৃদয়, তাহার সংসার পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিবে। মাঝে মাঝে হেমনলিনীর কথা তাহার যে মনে পড়ে না তাহা নহে। কিন্তু এখন যখন সেদিক চিরকালের জন্ম বন্ধ হইয়া গেছে তখন কমলাকেই অনন্মনা হইয়া ভালোবাসা ছাড়া রমেশের আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে। কেবল ন্ত্রী বলিয়া নয়, পুরুষের স্নেহ ও মমতা লাভের মত গুণের অভাবও কমলার ছিল না।

রমেশ যথন এমনি মাধুর্য্য ও প্রেমে কমলাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই জীবনকে নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছে তথন একদিন রমেশ জানিতে পারিল যে কমলা তাহার স্ত্রী নহে। এই পরিচয় একটা দারুণ আঘাত রূপে রমেশের একেবারে মর্ম্মস্থলে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে শতধা করিয়া দিল। রমেশ সে ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

এই সংবাদ বালিকার বক্ষে যে কী শেল বিদ্ধ করিবে, ইহার পর সমাজ যে তাহাকে ক্ষমা করিবে না, ফলে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এক দৈবাধীন অপরাধের জন্ম তাহাকে সমস্ত জীবন সকলের ঘ্বণা ও উপেক্ষা কুড়াইয়া কাটাইতে হইবে। তাহার আত্মীয় পরিজনই বা কোথায়, কোথায় বা তাহার শ্বশুর গৃহ, তাহারা এবং বিশেষ করিয়া তাহার স্বামী কমলাকে এই অবস্থায় কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। এই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া রমেশ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে বালিকা কমলার কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা! এই নিদারুণ সংবাদ বজ্পাতের মত তাহার নিশ্চিন্ত জীবনের উপর নামিয়া আসিয়া যে-কোন মুহুর্ত্তে তাহার জীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্য্যন্ত করিয়া দিতে পারে। রমেশ বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে, "বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপু লিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা আজও এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্য্যের ভিতরে এমন ভীবণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ম হইয়া বাস করিতেছে।"

এই অবস্থায় রমেশের পক্ষে যে কর্ত্তব্য একান্ত স্বাভাবিক রমেশ তাহাই করিয়াছে। তবে এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে তাহার সকল হাদয়াবেগ নিরুদ্ধ করা, কমলার দাম্পত্যের ভাবটিকে যতদূর সাধ্য ঠেকাইয়া রাখা প্রয়োজন।

গ্রামে থাকিলে পাছে সমস্ত কিছু জানা জানি হইয়া পড়ে রমেশ তাই কলিকাতায় কমলাকে লইয়া আসিয়া তাহার আত্মীয় বর্গের তাহার শ্বশুর গৃহের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন সম্ভোষ জনক উত্তর না পাইয়া অবশেষে তাহাকে এক বালিকা বিভালয়ের বোর্ডিংএ রাখিয়া আসিল। ইহাতে যে সমস্থার কোন সমাধান হইবে না তাহা রমেশও জানে তবে আপাততঃ কিছু দিনের জন্ম এই বিসদৃশ আচরণ এবং তৃশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া রমেশ কতকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে তাহার জীবনে অনেক জট পড়িয়া গেছে। মাত্র তিন মাদের মধ্যে তাহাকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে তাহাকে দৈবের নিরতিশয় নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া সে আর কি বলিবে। হেমনলিনীকে প্রথম যৌবনের সমস্ত কল্লনা, মাধুর্য্য ও অনুরাগ দিয়া যখন চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে তখন নিষ্ঠুর ভাগ্য তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। অন্তরের অতল স্পর্শ স্নেহ বুভুক্ষা লইয়া যাহাকে সে অপনার বধু জ্ঞান করিয়া একান্ত বুকের কাছে টান্নিয়া লইয়াছে সে তাহার বধু নহে।

হেমনলিনী আজ এই কলিকাতাতেই কত কাছে, তবু হৃদয়ের মধ্যে আজ কতদুরের ব্যবধান। রমেশ আজ অতীত তিন চার মাসের অভিজ্ঞতা লইয়া তাহার নিকট হইতে কত দুরেই না সরিয়া আসিয়াছে। মাত্র এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় তাহার অন্তরের সকল মাধুর্য্য তিক্ত হইয়া গিয়াছে।

কোন একটা কাজে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্ম রমেশ শেষে আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ স্থক করিল। তাহাতেও মন কিছুমাত্র শাস্ত হইল না। অবশেষে স্থির করিল কিছু দিনের জন্ম সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে। রমেশ তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত এমন সময় একদিন পথে আকস্মিক ভাবে হেমনলিনী এবং তাহার পিতা অন্ধার বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

দীর্ঘ কয়েক মাসের নিয়ত ব্যাকুল আকাজ্জা, স্থপ্ত বাসনা, স্নেহ লিপ্সা অকস্মাৎ সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রবল বেগে পরস্পারকে নিকটে টানিয়া লইল। হেমনলিনীর সহিত পূর্ব্বের ন্থায় মেলামেশা করিতে রমেশ অন্তরের মধ্যে কোন বাধা বোধ করে নাই।—তাহার নৈতিক কোন বাধা ছিল না সত্য, কিন্তু হেমনলিনীর সহিত মেলামেশা করিতে ইহাই যথেষ্ঠ যুক্তি নয়, কারণ সমাজের নৈতিক বাধাও দ্র করা প্রয়োজন। সেখানে কমলার সহিত তাহার ইতিপূর্ব্বের পরিচয় যদি সমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে কাহাকে কি উত্তর দিবে। রমেশ বস্তুতঃ এই সমস্ত দিক কিছুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখে নাই। রমেশ কতকটা আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী পুরুষ। সে সমস্ত কিছু বিচার করিয়া দেখে কেবলমাত্র আপনার দিক হইতে। মনের দিক হইতে কোন বাধা না লাভ করিলে সে কোন কাজে দ্বিধা বোধ করে না। রমেশ যে কোন দিক চিন্তা করিয়া দেখে নাই তাহার আরও একটি কারণ ছিল। তাহার প্রাণের গভীর পিপাসাই সাময়িক ভাবে তাহার সকল কর্ত্তব্য বোধকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

অক্ষয়ের নিকট হইতে খোঁচা না পাইলে রমেশ ওই পরিণামেও বিবাহ প্রস্তাব করিত কি না সন্দেহ। নৈতিক বাধা না থাকিলেও যে একটা সীমা আছে সে সম্পর্কে রমেশের কোন বোধ ছিল না। রমেশ ইহার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে যে বিবাহের দিন স্থির করিয়াছে তাহা কেবল অন্নদাবাবুর ব্যস্ততার জন্ম। কমলার পরিচয় গোপন করিয়া যতদূর শীঘ্র সম্ভব বিবাহ হইয়া গেলে আর কোন বাধা থাকিবে না, এইরূপ কোন চিন্তা অবশ্য রমেশ করে নাই। সমাজের কথা চিন্তা করিয়াও রমেশ এই ব্যবস্থা করে নাই। কমলার সহিত বিজড়িত সকল সামাজিক সমস্যাকে সে এক প্রকার বিশ্বত হইয়া গিয়াছিল।

কমলা সম্পর্কে রমেশ আদৌ যে কোন চিন্তা করে নাই তাহা নহে। "রমেশ ঠিক করিয়াছে এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না। বিবাহের পর হেমনলিনী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থযোগ বুঝিয়া সকরুণ স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে, যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব, কমলার জীবনে এই জটিল রহস্ত জাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পর দূর বিদেশে তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে, কোন প্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।"

রমেশের এই চিন্তা কতদূর সঙ্গত সে বিচার তুলিয়া লাভ নাই। বিলয়াছি, রমেশ সমস্ত কিছু বিচার করিয়া দেখে আত্মগত ভাবে। আর আত্মগত বিচারে কোন সমস্তা বা জটিলতা নাই, তাহার সমাধানও একাস্ত সহজ। সমস্তা যেখানে সমাজের সহিত বিজড়িত সেখানে তাহাকে সমাজের দিক হইতেও বিচার করিতে হয়। এখানে সমস্তা সমাধান অমন সহজ নয়। এখানে মনের গতি বিচিত্র, তাহার রূপ বিচিত্র, এখানে সকল জিজ্ঞাসার স্কুম্পষ্ট উত্তর চাই।

হেমনলিনীর বিবাহ ব্যাপারে কমলার সকল সংবাদ তাহাকে থুলিয়া বলিতেই হইবে তাহাতে কমলার ভাগ্যে যে পরিণাম আস্কুক না কেন, এবং ইহাতে রমেশের দিক হইতে যতবড় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করা হোক-না-কেন। রমেশ আজ যে অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছে তাহাতে ছুই জনকে কোন স্বরূপে একত্রে লাভ করিবার উপায় নাই।

বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। বিবাহ হইতে আর মাত্র ছই দিন বাকি এমন সময় কমলা সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ অন্নদা বাবুর গৃহে আসিয়া পৌছাইতে লাগিল।—রমেশ প্রমাদ গনিল। আশু কোন একটা ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এদিকে এমন একটা অবস্থা হইয়াছে যাহাতে কমলাকে আর বোর্ডিংএ রাখা চলিবে না। বিবাহের তখন মাত্র একদিন বাকি। একটা জটিলতার মধ্যে পড়িয়া রমেশ আবার দিশাহারা হইয়া পড়িল।

রমেশ তাহার পূর্ব্ব স্বভাব অনুযায়ী স্থির করিল যে এখন কমলাকে কলিকাতার বাহিরে কোথাও রাখিয়া আসা প্রয়োজন, তাহা না হইলে অক্ষয়-যোগেল্র তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে না। আর বালিকার নিকট সে সংবাদ আকস্মিক ভাবে আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহার জীবনে ভয়ঙ্কর কোন পরিণাম চিরকালের জন্ম চিহ্নিত করিয়া দিবে।

রমেশ বিবাহের তারিখ তাই এক সপ্তাহের জন্ম পিছাইয়। দিল, কিন্তু অন্নদাবাবু বা হেমনলিনীর নিকট তাহার কোন কারণ ব্যক্ত করা প্রয়োজন বোধ করিল না। রমেশের যুক্তি এইরূপ, হেমনলিনীকে সে যখন অন্তর্য্যামী সাক্ষী রাখিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তখন আর কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু অন্নদাবাবু সমাজকে কি বলিবে তাহার কোন চিন্তাই তাহার মাথায় আদিল না।

রমেশ তাহার দরজি পাড়ার বাসায় কমলাকে বোর্ডিং হইতে আনাইয়া লইল। সেইদিনই তাহারা দেশে যাইবে এমন সময় অক্ষয়-যোগেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত। রমেশ এতদূর চিন্তা করিয়া দেখে নাই। যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের কোন অভিযোগের, কোন প্রশ্নের উত্তর রমেশ দিতে পারিল না। উত্তর দিতে গেলে কমলার দিক হইতে তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। রমেশ তাহাদের সকল কট্ন্তি, বিদ্রূপবাণ, সকল অভিযোগ নীরবে সহ্য করিয়া কেবল ইহাই বলিয়াছে, "এইটুকু পর্যান্ত আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, পৃথিবীতে কাহারও সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই যাহাতে হেমনলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে আমার বাধা থাকিতে পারে।"

রমেশ কমলার ক্ষতি হইবে বোধ করিয়া যোগেল্র-অক্ষয়ের নিকট তাহার কোন পরিচয় দান করিল না, কিন্তু এই নীরবতায় হেমনলিনীর যে ক্ষতি হইতে পারে, (কারণ তাহার এই নীরবতাকে সমাজ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিবে) তাহা রমেশ চিন্তামাত্রও করিল না। রমেশ স্থির করিল হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া লিখিবে, অবশ্য তাহার পূর্বেক কমলাকে দূরে কোথাও লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। রমেশ কমলাকে সঙ্গেল লইয়া দেশে চলিল। দেশে আত্মীয়া মহিলাদের মাঝখানে কমলাকে রাখিয়া রমেশ তাহার দাম্পত্যের ভাবটাকে কতকটা সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু পরে আক্ষ্মিকভাবে তাহাকে কাশী যাত্রী এক স্টীমারে উঠিয়া বসিতে হইল। এক বিপদকে পরিহার

করিতে গিয়া রমেশ আর এক বিপদজালে জড়াইয়া পড়িল। রমেশ কমলাকে অ্পরের নিকট গোপন করিতে চাহিয়াছে তাহার অনিষ্ট আশস্কায়, কিন্তু একাকী স্টীমারে কমলার ওই মনোভাবকে সে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে কেমন করিয়া, ইহাতে যে কমলার আরও ক্ষতি!

স্ট্রীমারে প্রথম দিন আহার আয়োজনের সমস্ত ব্যবস্থা করিতে ক্মলার একপ্রকার সমস্ত স্কালটাই কাটিয়া গেল। সংসার কর্ম্মে কমলার আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিয়া রমেশ মুগ্ধ না হইয়া পারিল না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্তার কথা জাগিয়া উঠিতে তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। উভয়ের মাঝখানে হেমনলিনী থাকিলে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ও স্থুন্দর হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু হেমনলিনীকে যদি ত্যাগ করিতে হয়! ্যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের নিকট হইতে সে যে আচরণ পাইয়াছে এবং তাহাদের নিকট সে কমলার যে পরিচয় দিয়াছে তাহাতে হেমনলিনীর আশা আজ তুরাশা মাত্র। তবে কমলার সমস্তা সে একাকী কেমন করিয়া সমাধান করিবে। তাহার আচরণের মাঝখানে সে কোথায় যে একটা সীমা টানিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার আচার আচরণকে সে যতই সংযত ও সীমিত করুক কমলা প্রতিমুহুর্ত্তে সে সীমা লজ্ফ্মন করিরেই, কারণ কমলা কোথাও কোন বাধা বোধ করিবে ্মা। তাহার এই অস্বাভাবিক আচরণ কমলার মনকে যে শীঘ্রই সংশয়াকুল, বিজোহী করিয়া তুলিবে, ইহা যে তাহার অপরিণত মনের উপর গভীর বিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। त्ररमम जारे ऋत कतिन कमनारक आकरे ममस्य कथा थूनिया विनाद। তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে যেন একটা প্রতারণা আছে। কমলার এত সেবা যত্ন নিয়ত উৎকণ্ঠা এই সমস্ত কিছু অসঙ্কোচে সে কোন বোধে গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। কমলার নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সে ্যেন চুরি করিয়া লইতেছে। কমলা স্বামীবোধে তাহাকে যাহ।

দিতেছে তাহাকে সে স্বামী না হইয়া গ্রহণ করিতেছে! ইহা অপেক্ষা বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে।

কেবল এই জন্মেই নয় রমেশের অন্তর আজও নিয়ত হেমনলিনীকে প্র্জিয়া ফিরিতেছে। হেমনলিনীকে পাওয়া যাইবে না একথা আজও রমেশ কোন প্রকারেই মানিয়া লইতে পারিতেছে না। হেমনলিনীকে হারাইলে তাহার ভবিশ্বৎ সমস্ত জীবন যে অসার নিরর্থক হইয়া যাইবে। সে পরিণাম রমেশ কল্পনাও করিতে পারে না। কমলা যদি তাহার সার্থকতার পথে বন্ধন হইয়াই থাকে তবে রমেশ কেন সেই বন্ধন জাল ছিন্ন করিবে না।

রমেশ সঙ্কল্প করিলে কী হইবে, কমলাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে তাহার হৃদয় প্রতি মুহুর্ত্তে মমতায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই বোধ লইয়া রমেশ আবার চিস্তা করিয়াছে কমলাকে ত্যাগ করিলে ইহ সংসারে তাহার আর কোথাও কোন আশ্রয় থাকিবে না। কেবল তাহাই নয় সমস্ত জীবন তাহাকে লজ্জার বোঝা মাথায় করিয়া বেড়াইতে হইবে। অথচ এই কমলাকেই সে মাত্র কয়েকমাস পুর্ব্বে তাহার স্ত্রীর সমস্ত মর্য্যাদা দিয়াছে। আজও কমলা তাহার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছে। ইহার চিন্তা মাত্রেই তাহার হৃদয়ের সমস্ত শিরা অসহনীয় বেদনায় টন টন করিয়া উঠিয়াছে। রমেশ ভাবিয়াছে, "তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে—এখনও হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে।"

বৃদ্ধি দিয়া স্থির করিলে কী হইবে হৃদয়বোধকে তো অত সহজে
নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। হেমনলিনীকে বিদায় দিবার চিন্তা।
মাত্রই রমেশের আগ্রহের অধীরতা আরও বাড়িয়া গেল। এমনি
করিয়া একবার কমলা একবার হেমলনলিনীর কথা চিন্তা। করিয়া
অন্তর্ভাব্দের রমেশের স্নেহ কাতর মন অন্তরে অন্তরে কেবল ক্ষত বিক্ষৃত
হইতে লাগিল, কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারিল না।

কিন্তু শীঘ্রই রমেশকে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, কারণ কমলা তাহাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে দিবে না। স্টামার যাত্রার প্রথম দিনেই সে কমলার যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অসম্ভব। রমেশ পরিশেষে স্থির করিল সে কমলাকেই জীবনে সম্পূর্ণ করিয়া মানিয়া লইবে। হেমনলিনী তাহার জীবন পর্যায় হইতে এইখানে বিশ্লিপ্ট হইয়া গেল। এই চিম্নায়, এই ভাবনায় রমেশের হৃদয় আবার আত্মায় বিয়োগ বিধুর হইয়া উঠিল। এই বেদনাভারকে লঘু করিয়া দিবার জন্ম রমেশ ভাবিতে লাগিল, "তাহারই লজ্জা, তাহারই বেদনা সমস্ত দেশ ও সমস্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চিরকালের জ্যোতিলেপিক সকল স্তন্ধ হইয়া আছে, রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না, এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জ্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে বিলুপ্ত গ্রামগুলির বনপ্রান্তজ্যায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে তখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিকার শাশানের ভস্মমৃষ্টির মধ্যে চির্বৈধ্যাময়ী ধর্ণীতে ্ মিশাইয়া চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গেছে।"

রমেশ ও হেমনলিনীর এই যে জাবন প্র্যায় শেষ হইয়া গেল, তাহা উভয়ের দিক হইতে যতবড় বেদনার যতবড় লজ্জার পরিচয় বহন করিয়া থাক না কেন তাহা কালে একদিন সহনীয় হইয়া উঠিবে, পরে একদিন বিশ্বৃতির তলে বিলীন হইয়া যাইবে। এই ধরিত্রীর বক্ষেকোন শ্বরণাতীত কাল হইতে কত নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, ছঃখ দিয়াছে, ছঃখ পাইয়াছে, আনন্দ আস্থাদ করিয়াছে, আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার পর মৃত্যুতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এমনি কত যাওয়া ও আসার লীলা চলিতেছে। এক দিনের গুরু বেদনা আর একদিনে লঘু হইয়া আসে, আর একদিন তাহার শ্বৃতি মাত্রও থাকে না। রমেশের জীবনেও আজিকার সমস্ত

লজ্জা, সমস্ত ধিকার একদিন ধূলির সহিত ধূলি হইয়া হারাইয়া যাইবে।

দার্শনিক স্বরূপের কথা নয়, রমেশের এই মনোভাবটির স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবন ও তাহার সমস্থাকে রমেশ সমস্ত অন্তর দিয়া সম্পূর্ণরূপে কখনই স্থীকার করিয়া লইতে পারে না। তাই সত্য হোক কল্পনা হোক, অন্তরের কোন বোধ আশ্রয় করিয়া হোক একটা কোন ভাবনা উদয় হইলেই রমেশের স্বপ্রবিলাসী, স্পর্শকাতর মন নানা তত্ত্ব ও ভাবনা সৃষ্টি করিয়া চলে, তাহার ভাবনা মুখর হইয়া কোন অনির্দেশ্য লোকে উধাও হইয়া চলে-উদ্ধে আরও উদ্ধে ক্লান্ত পক্ষ ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে। সেই চিন্তায় সেই ভাবনায় রমেশ তাহার পরিবেশ পর্যান্ত ভূলিয়া গেল।

রমেশ স্থির করিয়াছে কমলাকে স্বীকার করিয়া লইবে কিন্তু কেমন করিয়া যে তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার রমেশ চিন্তা করে নাই। কেবল চিন্তার কথা নয়, কমলা যে তাহার বিবাহিতা-স্ত্রী নয়, তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে গেলে যে সমস্ত অধ্যাত্ম সমস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা যত বৃহৎ এবং যত ক্ষুদ্রই হোক, তাহার কোন সমস্থাই রমেশের জীবনে এখনও দেখা দেয় নাই। ইহাতেই বৃঝিতে পারা যায় কমলাকে স্বীকার করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত এখনও পর্যান্ত রমেশের জীবনে একটা আইডিয়া বা ভাবুকতা মাত্র। এই ভাবুকতার মধ্যে ভূবিয়া গিয়া রমেশ আবার নিশেচই হইয়া পড়িল। রমেশ বারংবার সচেই হইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা কেবল কমলার জন্ম। কমলার বারংবার বিন্দ্রোহ তাহাকে বারংবার বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে।

জীবনের এই বাস্তবদিকটিকে রমেশ যেমন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লয় নাই, তেমনি উহার সকল সমস্থা সমাধানের জন্ম প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নাই। রমেশের সেই জাতীয় মানসিক বল ও বিশিষ্ট চরিত্রের একান্ত অভাব ছিল। কমলা দিনের পর দিন যতই বিদ্যোহিনী হইয়া উঠিয়াছে ততই রমেশ উত্তরোত্তর অসহায় বোধ করিয়াছে। বাস্তব কোন সমস্থার চিন্তা মাত্র করিতে গেলেই তাহার অন্তর শৃত্যময় হইয়া যায়, তাহার সমাধান তো দ্রের কথা। স্টামার যাত্রার দিনেই রমেশ ভাবিয়াছে "আমার ভাগ্য যদি আমাকে ওই কেরানিটির মতো একটি সঙ্কীর্ণ অথচ স্কুম্পন্ত জীবন যাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত, হিসাব লিখতাম, কাজ করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম—তবে আমি বাঁচিতাম, আমি বাঁচিতাম।"

এই মনোভাবের স্বরূপ যাহাই হোক, তাহা যে বাস্তব যে-কোন গুরুতর সমস্তাকে যে কোন উপায়ে পরিহার করিয়া পলাইয়া বেডাইতে চায়, পরিশেষে যাহাই ঘাডের উপর আসিয়া পড়ে তাহাকেই ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া নানা দার্শনিক চিন্তায় মুখর হইয়া উঠে তাহাতে কোন সংশয় নাই। স্থির নিঃসংশয়াত্মক বুদ্ধি যে চরিত্রের প্রকাশ, রমেশের সে চরিত্র আজও গড়িয়া উঠে নাই। তাহার জীবনকে সে যে ভাবে ইচ্ছা ভাসাইয়া দিক তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া আর একটা জীবন যে সর্ব্বনাশের অতলে তলাইয়া যাইতেছে তাহা অনুভব করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। এমনি করিয়া দ্বিতীয় দিনও কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন কমলার মানসিক অবস্থা এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে যাহাতে রমেশেরও স্বপ্ন ভঙ্গ না হইয়া পারে নাই। "রমেশ বুঝিল, সমস্তা ক্রমশ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে। অতি শীঘ্র ইহার একটা শেষ মীমাংসাও আবশ্যক। হেমনালনীর সঙ্গে একবার স্পষ্ট বোঝাপড়া হইয়া গেলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল।"

লক্ষ্য করিতে পারা যায় রমেশের ইতিপূর্কের সিদ্ধান্ত কোন

সিদ্ধান্তই ছিল না। কমলার বিদ্যোহে চমকাইয়া উঠিয়া সে অমনি একটা কিছু স্থির করে, ওই দিকটা কোন কারণে এতটুকু প্রশমিত হইলে আবার সে উন্মনা হইয়া যায়। হেমনলিনীকে রমেশ তোমন হইতে একপ্রকার বিদায় দিয়াই ছিল, এবং সেই বেদনা প্রশমিত করিতে অমন বিরাট দার্শনিক চিন্তাও করিয়াছিল, আজ আবার নূতন করিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিবার কথা উঠে কেমন করিয়া। কমলাকে সে জীবনে সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইবার জন্মই তো প্রস্তুত হইয়াছিল। তাই বলিয়াছিলাম রমেশের জীবনে এই সঙ্কল্প সত্যানয়। তাহার অন্তরে কমলার জন্ম কোন অধ্যাত্ম সমস্তা জাগে নাই।

হেমনলিনীর সহিত তাহার বোঝাপড়া কেমন করিয়া হইবে, ততদিন বিদ্রোহিনী কমলার সহিত তাহার সম্পর্ক কোন পরিণামে আসিয়া পৌছাইবে, কমলাকে তথন ত্যাগ করা আরও তুঃসাধ্য হইবে কি-না রমেশ সেই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া দেখে নাই। যে কারণে সে কমলাকে তাহার সত্য পরিচয় দিতে এতদিন ইতস্ততঃ করিয়াছে সে কারণ তো আজও অব্যাহত আছে। বরং তাহার এতদিনের হুর্ব্বলতা কমলার ভাগ্যকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিবে।

ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী আদিয়া পড়িতে রমেশ আবার বাস্তব সমস্থা হইতে আত্মগোপন করিয়া ফিরিয়াছে। রমেশের এই মনোভাব তাহার সম্পূর্ণ বির্পয়স্ত মনের পরিচয় বহন করে। রমেশের এই মানসিক বিপর্যয়ের স্বাভাবিক যে কারণ থাক-না-কেন, তাহার বিচার পৃথক ভাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার এই বর্ত্তমান মানসিক অবস্থাটির স্বরূপ অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। রমেশের চিন্তা ছিল, কল্পনা ছিল, তীক্ষ্ণ অমুভূতি ছিল, তীব্র হৃদয়বোধ ছিল, কিন্তু যে চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই সমস্ত কিছু ফল প্রস্থু হয় সে চরিত্র ছিল না।

এমনি করিয়া স্টিমারে আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল।

গাজিপুরে পৌছাইতে আর মাত্র একদিন আছে। রমেশ স্থির করিয়া-ছিল হেমনলিনীর সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা সম্পর্কে একটা স্থির দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কিন্তু হেমনলিনীর সহিত রমেশ বোঝাপাড়া করিবে কি, উহার চিন্তা মাত্র করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্ম তাহাকে অনেক বাধা জয় করিয়া উঠিতে হইবে, অনেক অপমান সন্ম করিতে হইবে, অনেক সংশয় অনেক অবিশ্বাস কাটাইয়া উঠিতে হইবে। কমলা তাহার পরিণীতা স্ত্রী নয় ইহা প্রমাণ করিতে গেলে চতুর্দ্দিকে যে কদর্য্যতা ও মালিন্মের চেউ জাগিবে তাহার পর প্রেমের আর কোন গোরব থাকিবে না।

রমেশের এই তুর্বলভার কথাই বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। সংগ্রাম করা তে। দূরের কথা সমস্ত ব্যাপারটাকে তলাইয়া চিন্তা করিতে গিয়া রমেশের বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে। রমেশ এদিকের চিন্তা তাই সভয়ে পরিহার করিয়াছে। রমেশ চিন্তা করিল, "হেমনলিনী তো রমেশকে ঘ্লা করিতেছে—এই ঘ্লাই তাহাকে উপযুক্ত সংপাত্রে চিন্ত সমর্পণ করিতে আত্মকূল্য করিবে।" আপনার হৃদয় দৌর্বল্যকেই রমেশ হেমনলিনীর উপর এমন করিয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কারণ হেমনলিনী সম্পর্কে এমন চিন্তা করিবার মত কোন পরিচয় সে ইতিপ্র্কেও যেমন ইতিমধ্যেও তেমনি লাভ করে নাই।

এই সংগ্রাম বিমুখতা, নিশ্চেষ্টতা ও চিত্ত দৌর্বল্যের জন্মই হেমনলিনীর আশা পরিত্যাগ করিয়া রমেশ আবার কমলা সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছে,—"কমলাই আমার স্ত্রা—আমি তো তাহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপড়া হয় নাই বলিয়াই কোন সঙ্কোচ করা অন্যায়। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধ্রূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া দিয়া সেই নির্জ্জন সৈকত দ্বীপে স্বয়ং গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার মতো এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে।"

কমলা সম্পর্কে তাহার চিন্তা যেমনই হোক তাহা আদে আন্তরিক

নয়। সে কমলা সম্পর্কে ওই জাতীয় চিস্তা করিতে বাধ্য হইয়াছে ফেমনলিনীকে লাভ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া। যদি কমলার প্রতি তাহার সত্য প্রেম থাকিত, এবং ওই প্রেমে সে সকল অধ্যাত্ম সংগ্রাম, সকল বাস্তব দশা জয় করিয়া উঠিত,—সেই অতি স্থির গভীর আত্ম প্রত্যয়,—তাহা হইলে হেমনলিনীর চিন্তা ওই সঙ্গে বিজড়িত হইয়া জাগিত না। কমলাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়া লইবার জন্ম সেমনে যে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা কতদূর ভারসহ সেবিচার তুলিয়া লাভ নাই, কারণ তাহা তাহার গভীর প্রেম প্রস্তুত নয়!

শীজিপুরে তৈলোক্য চক্রবর্ত্তার গৃহে অতিথি হইয়া রমেশ আবার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ;—কোন গভীর জিজ্ঞাসা নাই, আত্মবিশ্লেষণ নাই, বিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সত্যকারের কোন সংগ্রাম নাই। এমনি করিয়া তাহার একটির পর একটি দিন কাটিয়া চলিয়াছে। কমলার বিজ্ঞাহে আবার রমেশ কতকটা আত্মস্থ হইয়া স্থির করিল, "না আর না। কালই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিবে।—কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যতদিন বিলম্ব হইতেছে ততই আমার অন্যায় বাডিতেছে।"

লক্ষ্য করিতে পারা যায় মাত্র এই কয়েক দিনের স্টিমার যাত্রায়, এবং গাজিপুরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর গৃহে কয়েকদিন অবস্থান কালে রমেশ তাহার নিস্তেজ মনটাকে কতবার সজাগ করিয়া কমলা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, কতবার ইহার ঠিক পরমূহুর্তেই কমলার ভাবনা একান্তে সরাইয়া রাখিয়া হেমনলিনীর জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া তাহার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্ম সঙ্কল্প করিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া রমেশের যে কোন্ মনের পরিচয় লাভ করা যায় তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

কমলা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াই রমেশ আইন ব্যবসা সংক্রোম্ভ কয়েকটি কাজ শেষ করিয়া আসিবার জ্বন্য কলিকাভায় গেল। কলিকাতায় আসিয়া রুমেশের এই সিদ্ধান্ত আবার শিথিল হইয়া পড়িল। আবার হেমনলিনীর স্মৃতি প্রবল হইয়া তাহার সমস্ত চিক্ত অধিকার করিয়া বসিল। আবার রমেশ মনে মনে হেমনলিনীর সহিত কমলার তুলনা না করিয়া পারিল না। তাই দেখিতে পাই কলিকাতায় পৌছাইয়া রমেশ হেমনলিনীর সাক্ষাৎ লাভের আশায় তাহার গৃহে ছুটিয়া গিয়াছে। কোন ফলাফল চিস্তা না করিয়াই রমেশ হেমনলিনীর গৃহে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রমেশ হেমনলিনীর সাক্ষাৎ পাইল না। আসিয়া শুনিল তাহারা পশ্চিমে কোন এক স্থানে বেড়াইতে গিয়াছে। রমেশ নলিনাক্ষেরও সামাশ্য সংবাদ পাইল। রমেশ নলিনাক্ষের সংবাদ পাইবা মাত্রই চিম্না করিয়া লইল যে হেমনলিনী তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে। হেমনলিনীর দিক হইতে ইহা সত্য হইলেও রমেশের ক্ষুণ্ণ বোধ করিবার কোন কারণ ছিল না। যে কারণের জন্মই হোক এ পর্যান্ত হেমনলিনীকে কোন সংবাদ না দিয়া সে তো তাহার প্রতিশ্রুভির কোন মর্য্যাদাই রক্ষা করে নাই। বস্তুতঃ রমেশ তাহার নিজের তুর্বলতার জন্মই হেমনলিনী সম্পর্কে মুহুর্ত্তেই অমন একপ্রকার চিন্তা করিয়া লইতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। আপনার উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া রমেশ এমনি করিয়া সকলকে অশ্রদ্ধা করিতে করিয়াছে। অথচ আমরা জানি এখনও পর্যান্ত হেমনলিনী তাহার অন্তরের মধ্যে রমেশের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও প্রেম লইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

যাহাই হোক, রমেশ হেমনলিনীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কমলাকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্ম চিত্ত স্থির করিয়া অন্তরের মধ্যে নানা স্বপ্র সাধ গড়িয়া তুলিয়া গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে রমেশ গঙ্গার ধারে একটি বাংলা ভাড়া করিল। স্থির হইল বাংলাটিকে বাসোপ্রযোগী করিয়া তুলিয়া রমেশ ও কমলা ছুই চারি দিনের মধ্যে সেইখানে উঠিয়া যাইবে।

রমেশ ও কমলা ছইজনেই ভবিষ্যুৎ সংসার গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নে বিভার। সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহারা ছইজনেই বাংলাখানিকে যত শীঘ্র সম্ভব বাসোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্ম তৎপর হইয়া উঠিল। কিন্তু আরও ছুই চারিদিন বিলম্ব হইবে দেখিয়া রমেশ তাহার আদালত প্রবেশ সম্বন্ধীয় কাজে প্রদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে কমলা রমেশের হেমনলিনীর নিকট লিখিত পত্রে আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল, জানিতে পারিল যে রমেশ তাহার স্বামী নহে। আকস্মিক এই অতি নিষ্ঠুর পরিচয় লাভে অপরিসীম লজ্জায় ও ঘুণায় কমলা মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিল। কি করিবে কমলা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। নারী হইয়া এমন লজ্জার কথা সে কোন্ নারীকে খুলিয়া বলিবে। অথচ রমেশ যে-কোন মুহুর্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে।

এই মানসিক অবস্থার কালে কমলা রমেশের একটি দীর্ঘ পত্র পাইল। সে পত্রে রমেশ কমলার নিকট আপনার অকৃষ্ঠিত প্রেম নিবেদন করিয়াছিল। সেই প্রত্যাশা লইয়া রমেশ গাজিপুরে ফিরিয়া আসিতেছে। রমেশের অন্তরে কত স্বপ্ন, কত সাধ প্রেমের কত না প্রতিশ্রুতি। কমলা সেইদিন রাত্রে একাকী গোপনে রমেশের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রমেশ গৃহে ফিরিয়া জানিল কমলা তাহার নৃতন পাতা সংসার তাহার হৃদয় শৃত্য করিয়া তাহার সকল সাধ সকল স্বপ্ন সকল আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেছে।

এই সংবাদ শুমিয়া "রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল—তাহার মধ্যে অঞ্চর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, একদিন এই কমলা গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।

"সূর্য্য যখন অস্ত গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আর্মিল—যেখানে চাবির গোছা পড়িয়াছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্ন কটি একদৃষ্টে দেখিল, তারপরে তীরে জুতা খুলিয়া ধুতি গুটাইয়া লইয়া খানিকটা জল পর্য্যস্ত নামিয়া গেল. এবং বাক্স হইতে সেই নূতন নেকলেসটি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিল।"

রমেশ উদ্ভ্রাস্ত হইয়া ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্যাস্ত 'যুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শোকের প্রথম প্রাবল্য কতকটা সহনীয় হইয়া আসিল বটে কিন্তু সন্তুরের সতল স্পর্শ শৃন্যতাকে সে কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে। মামুষের স্নেহ লাভের জন্ম, সংসারের জন্ম তাহার চিত্ত নিয়ত হাহাকার করিতে লাগিল। আবার নূতন করিয়া হেমনলিনীর স্মৃতি তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। হয়ত হেমনলিনী তাহার এই জীবনকে একটা শাস্ত পরিণাম দান করিতে পারে। হয়ত হেমন্লিনী তাহার প্রেম লইয়া আজও প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। হেমনলিনী সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত সে যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে তাহা হয়ত সত্য নয়। দৈব তাহাকে যে বন্ধন দিয়াছিল আবার দৈবই তাহাকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু মাঝখানে হৃদয় লইয়া একী হার জীতের খেলা হইয়া গেল। দৈবের নির্দ্মন খেলায় মাঝখানে সেই শুধু দেউলিয়া হইয়া গেল। এই বঞ্চিত জীবন লইয়া আজ যদি সে হেমনলিনীর প্রসাদ ভিক্ষা করে তাহা হইলে হেমনলিনী কি তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিবে। যে অপরাধ তাহার ইচ্ছা-কৃত নয়, তাহা যদি আদৌ কোন অপরাধ হয় তবে হেমনলিনী তাহাকে ক্ষমা করিবে না ? প্রেম না সকল অপরাধকেও বুকে টানিয়া লয়।

রমেশ আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। অন্ধদাবাবুর গৃহে

থোঁজ করিয়া এক যোগেল্স ছাড়া আর কাহারও কোন সংবাদ সে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

রমেশ বিশাইপুরে গিয়া যোগেন্দ্রকে কমলা সংক্রান্ত আমুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। রমেশের এই বিবরণকে যোগেন্দ্র অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আর তাহার একটা অমুশোচনাও হইতে লাগিল, যে সেই রমেশকে সন্দেহ করিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। ক্রটি ক্ষালনের জন্ম যোগেন্দ্র রমেশকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিল। ইতিমধ্যে নলিনাক্ষের সহিত হেমনলিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেছে।

শিশির সিক্ত একগুচ্ছ ফোটা ফুলের মত হেমনলিনী তাহার অঞ্চললে ধোয়া শুল্র অন্তর্রটকে নলিনাক্ষের চরণে সমর্পণ করিতে চলিয়াছে। কাল নলিনাক্ষের মাতা তাহার হস্তে আশীর্কাদী কঙ্কন পরাইয়া গিয়াছেন। আজ প্রভাত হইতে তাহার মন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সমর্পণের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এমন সময় রমেশ আসিয়া উপস্থিত। তাহার পুণ্য জীবনে রমেশ আবার কোন অভিশাপ বহন করিয়া আনিল না কি ? প্রেত দৃষ্টের মত হেমনলিনী সভয়ে গৃহাভ্যস্তরে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পথশ্রমে ক্লাস্ত রমেশ কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দ্বার সন্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল তাহার পর নীরবে পথে একাকী বাহির হইয়া গেল।

ইহ সংসারে রমেশের আর কোথাও কোন বন্ধন রহিল না। এখন তাহার আর একটি মাত্র কর্ত্তব্য আছে। এই শহরে নলিনাক্ষ ডাক্তার নামে একজন ডাক্তার আছে। সে যদি কমলার স্বামী হয় তবে সে তাহাকে কমলার সকল সংবাদ খুলিয়া বলিবে, বলিবে কমলাকে তাহার কোন অপরাধ স্পর্শ করে নাই। তাহার পর সে ছুটি পাইবে। সকল কর্দ্ম, সকল দায়, সকল কর্ত্তব্য হইতে সে মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিবে।

নলিনাক্ষের গৃহে থোঁজ করিতে আসিয়া ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর সহিত তাহার সম্ভ্রুক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি তাহাকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সেখানে কমলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কমলাকে দেখিয়া রমেশ চমকিয়া উঠিয়াছে। কমলা জীবিত আছে! সেদিন কমলা রমেশের কোন সংবাদই জানিতে চাহিল না, তাহাকে দিয়া তাহার জীবনের শেষ কন্টকটুকু শুধু তুলাইয়া লইল। রমেশকে কমলা কেবল একটি মাত্র অন্থরোধ করিল তাহার পূর্বে জীবনের কোন সংবাদ সে যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। রমেশ কমলাকে সে প্রতিশ্রুতি দিল। কমলা তাহার জীবনদাতৃকে অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রুদ্ধা ঢালিয়া নীরবে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

রমেশ তাহার পর ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই সময় রমেশ হেমনলিনীকে যে পত্র দিয়াছিল নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এখনো কমলাকে সম্পূর্ণ ভূলিতে পারি নাই। ভূলি বা না ভূলি তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর কাহারো কোন ক্ষতি নাই। আমারই বা ক্ষতি কিসের! সংসারে যে ছটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ।"

রমেশ হেমনলিনীকে ভালবাসিয়াছিল। মিলনের লগ্নটি ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন সময় ভাগ্য তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। কমলাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিবার পর সে জানিয়াছে কমলা তাহার স্ত্রী নহে। তাহার পর আবার একবার হেমনলিনী আবার একবার কমলা,—এমনি করিয়া বারবার হৃদয় পূর্ণ করিয়া শুধু অঞ্চ-সমূত্র ছই চক্ষে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ভোর সে যে এমন করিয়া শুধু ছঃখও বঞ্চনা ভোগ করিল তাহার জন্ম

দায়ী কে? মান্তুষের জীবনে এই যে নিয়তি লীলা সাক্ষাৎকার তাহাতে মান্তুষের সান্ত্রনা কোথায়।

যে সাধনা এই নিয়তি লীলারও উদ্ধে মনুয়াছের গৌরব ঘোষণা করে কেবল মাত্র সেই সাধনা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সান্ত্রনা লাভ করিতে পারে। যে সাধনায় মানুষ জীব জীবনের সর্ক্বিধ লাঞ্ছনা জয় করিয়া উঠে তাহাই অমৃতের সাধনা। রমেশ তাহার জীবনে গভীরতম হঃখভোগ, নিরতিশয় নিষ্ঠুর বঞ্চনার ভিতর দিয়া সেই অমৃতের কতকটা আভাস লাভ করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই বাহিরের কোন হঃখ, কোন ক্ষতি, কোন বঞ্চনা রমেশের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে নাই।

যে শক্তিতে নর-নারীর দেহ দশা বিজড়িত প্রেম পরিণামে জীবের সকল দশা মুক্ত শুদ্ধ ধ্যান পরিণাম লাভ করে নর-নারীর সেই শক্তি অধ্যাত্ম শক্তি। রমেশের প্রেম তেমনি এক নির্দ্ধ, শাস্ত পরিণাম লাভ করিয়াছে। এখানে বাস্তব জীবনের সকল লাভ ও ক্ষতি অকিঞ্চিংকর হইয়া যায়।

## গোরা

## ভারত সন্ধানে

(2)

গোরার ধ্যানের ভারতবর্য ও বাস্তব ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্ত সাধনের স্থলীর্ঘ সংগ্রাম ও ব্যর্থতা, তাহার আধ্যাত্মিক শৃত্যতাবোধ এবং এই শৃত্যতাবোধের ভিতর দিয়া পরিণামে যে নব-চেতনার জন্ম,—এই প্রত্যেকটি পর্যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

যে লক্ষ্যাভিমুখীন করিয়া ভারতবর্ষ তাহার সমাজকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিল, তাহার সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নীতি, ধর্ম ও দর্শনকে উদ্বৃদ্ধ করিয়াছিল, ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিক ছিল যে দিব্য-সাধনার প্রতীক, অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই যে একতন্ত্বের বন্ধন, যাহা যুগে যুগে সকল বৈচিত্র্যকে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই যে স্থিতি ও গতি, স্থুল ও স্কুল্প, অতীত ও বর্ত্তমান, আদর্শ ও বাস্তব, জড় ও চিতের সামগ্রিক সমন্বয় সাধনের সাধনা, তাহা ঠিক কোন সময়ে ধীরে ধীরে তুর্বল হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহার প্রকৃত কারণ কি তাহার কোন আলোচনা আপাততঃ না করিয়া বলিতে পারা যায় যে ইংরেজ শাসন স্কুল হইবার অনেক পূর্বেই তাহা সম্পন্ন হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মৃত সমাজের সহস্র বিকৃতি একান্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠে। উহাকে আর কোন উপায়ে আর কোন তত্ত্ব

এই সকল বিক্বতি দূর করিতে তথন হইতে নানা দিকে নানা চেষ্টা চলিতে থাকে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে একটি সম্প্রদায় সকল আদর্শ ভ্রষ্ট

উন্মার্গ জীবন যাপন করিতে স্কুক্ত করে, জাগ্রত প্রাণ-মনের সেই যে একপ্রকার মোহন আত্মহত্যা তাহার উল্লেখ আর নাই বা করিলাম। এই দেশীয় সমাজের উপর ইংরেজি শিক্ষার প্রতিক্রিয়া চুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে। একটি সম্প্রদায় এদেশের সমস্ত কিছুকে, বর্ত্তমান সমেত তাহার সমগ্র ভবিষ্যুৎকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া পাশ্চাত্ত্যের ভাব ও রীতিকে একমাত্র সত্যাদর্শরূপে অমুকরণ করিতে সুরু করে। ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। এই জাতীয় চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, অর্থাৎ দেশের আর একটি সম্প্রদায় এই দেশের সমস্ত কিছুকেই তৎকালীন সমাজের সর্ব্ববিধ ভ্রষ্টতা ও অনাচার পর্যান্তকেও শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে এবং তাহা সপ্রমাণ করিতে সুরু করে। ইণরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আর একটি সম্প্রদায় গভীর ফুদয়বোধ বশতঃ জীবনের সকল গভীর জিজ্ঞাসাকে আপাততঃ একান্তে সরাইয়া রাখিয়া সামাজিক বিবিধ অনাচারের আশু প্রতিকার মানসে সঙ্কল্লবদ্ধ হয়। এই সকল চেষ্টা ছাড়া আরো কয়েকটি চেষ্টার রূপ ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই সকল চেষ্টা আশু কোন সংস্কার সাধনে নিয়োজিত না হইয়া ইহার মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। জাতি, সমাজ ও ব্যক্তি জীবন সম্পর্কিত গভীরতর জিজ্ঞাসার স্বরু এখান হইতে।

তাঁহারা দেখিলেন এই জাতি এবং এই সমাজের প্রাণ রহিয়াছে ধর্মে। তাঁহারা তাই এই ধর্মবোধটিকেই নানাভাবে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার সত্যরূপটির পরিচয় লাভ করিবার জন্ম ইহাদের মধ্যে অনেকে অতীতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থান্ত বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক কাল পর্যান্ত যত ধর্মা ও দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে একে একে তাহাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। কেহ বেদকে, কেহ বেদান্ত বা উপনিষদকে একমাত্র সত্যরূপে আশ্রয় করিলেন, কেহ বা পৌরাণিক সংস্কৃতিকে, কেহ ইহাদের কোন একটিতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত

১২৮ গোরা

•হইতে না পারিয়া নৃতন ধর্ম্মপথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ভারতাত্মার সন্ধানলাভের এই বিচিত্র সাধনার ইতিহাস অচিন্তনীয় ব্যাপ্ত ও গভীর। কিন্তু এই সকল চেষ্টার একটি সাধারণ লক্ষণ হইল ইহাদের সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে কোন না কোন রূপে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় সাধনা, ভারতের বর্ত্তমান সমস্তা ও সমস্তা সমাধানের স্বরূপ সম্পর্কে গোরা যে মত প্রচার করিয়াছে সে মত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে এককালে পোষণ করিতেন তাহা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠক মাত্রেই জানেন, এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'স্বদেশ' ও 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থ তুইখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের সমাজ-সাধনা, ধর্ম্ম-সাধনা, জীবন-সাধনা, তাহার বিচিত্র উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি জাতি-ভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে গোরার যে অভিমত তাহা এককালে রবীন্দ্রনাথেরও অভিমত ছিল।

বাস্তব ভারতবর্ষের সহিত গোরার পরিচয় যতই গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে, সে পরিচয় যতই দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ততই তাহার বিচারের ভিত্তি ভাব-লোক হইতে সরিয়া আসিয়া বাস্তব জীবনকে আশ্রয় করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও বোধের এমনি একটি ধীর স্থানান্তরীকরণ বা রূপান্তরীকরণ ক্রিয়া চলিতে থাকে।

গোরার মত তিনিও একদিন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজ যে কারণেই হোক, অতীত সমাজ-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং এই বিচ্ছিন্নাবস্থা এত দীর্ঘকালের যে তাহাকে তাহার সেই পূর্ব্ব জীবনধারায় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। বর্ত্তমান সমাজ অবস্থায় এমন অনেক নূতন সমস্থা দেখা দিয়াছে যাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনকালে সম্ভব ছিল না।

অতীত ভারতবর্ষ যে লক্ষ্যাভিমুখীন করিয়া তাহার পূর্ণাঙ্গ সমাজ

গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা যতটা শাশ্বত জীবনাদর্শ, চিরস্তন মানব সত্যের অনুকৃল, তাহার সেই যে অমর-ভাগ (ইহার যে নামই দেওয়া যাক নাকেন) তাহা বর্ত্তমান কালে যেমন থাকিবে, ভবিদ্যুংকালেও তেমনি থাকিবে। তবে বিশিপ্ত স্থান-কাল ও অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া তাহার ওই আদর্শ রূপায়ণের যে বিশিপ্ত কলাকৌশল তাহা বর্ত্তমান কালে আর কোন উপায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে না, কারণ ভারতীয় সমাজের সেই সম্পূর্ণ অবস্থাটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখন একমাত্র উপায় হইল একদিকে বাস্তব জীবনের সকল সমস্থাকে যেমন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তেমনি অন্থাদিকে স্বাভাবিক যুক্তি বিচার ও কল্যাণবোধের সহায়তায় এই সমস্ত কিছুর সংস্কার সাধন করিতে হইবে। আর এই সকল প্রয়াস যাহাতে সেই শাশ্বত জীবনাদর্শমুখীন হইয়া তাহারই প্রতীক বা রূপক হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাহাকেই সার্থক করিতে চাহিয়া যাহাতে জীবনের সকল প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার জন্ম সেই বোধটিকে হৃদয়ে সদা ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাকেই সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইবে।

সমাজ সংস্কারের এই উভয়মূখী প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যান্ত সকল চিন্তাশীল দেশনায়কই স্বীকার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটিই তাঁহাকে অন্যান্য সংস্কারক হইতে কতকটা বিশিষ্ট করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনায় ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার কোন প্রতীককেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথকে আপন অন্তরের মধ্যে আপনার সাধন-পথ কাটিয়া লইতে হইয়াছে। তাহা জ্ঞান মাত্রেরই সাধনা নয়, ভাবেরও সাধনা বলিয়া সে সাধনায় প্রতীক থাকিতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম- ১৩০ গোরা

সাধনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে প্রতীকের ধীর অভিব্যক্তির কোন ধারাবাহিক আলোচনা এ পর্য্যস্ত হয় নাই। অথচ এই আলোচনা ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি একপ্রকার অসম্ভব।

বর্ত্তমান কালে মশু যে কয়েকজন ভারতীয় মহাপুরুষ এই চিরন্তন শ্রেয়কে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অতীত ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজের ( তাহার সহস্র বিকৃতি ও অনাচার সত্ত্বেও ) বিচ্ছিন্নতাকে একান্তরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাহারা তাই অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে অতীত ভারতবর্ষের কোন-না-কোন প্রতীককে স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গোরা কোন বিশেষের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সকল বিশেষ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণের সন্ধান করিতে হইয়াছে। ইহা কোন বিশেষের ভিতর দিয়া নির্বিশেষ সত্যোপলব্ধি নয়। গোরার নিকট বিশেষের বোধ মাত্রেই বন্ধন। গোরা তাই পরিণামে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। এই বন্ধন রবীন্দ্রনাথকেও ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং ইহার জন্ম ভাঁহাকেও ছন্দর তপস্থা নিমগ্র হইতে হয়।

এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের যে অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এই, যে ভূমা বা ঈশ্বরীয় বোধের সাধনা নানা পরিণামে সকল কালের সকল জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায় কোন-নাকোন ভাবে করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, ভবিষ্যুতে ইহাকেই উত্তরোত্তর গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকিবে। আজ পৃথিবীর সকল দেশ সকল জাতি ও সম্প্রদায় পরস্পরের একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন প্রয়োজন এই ভূমা বা শ্রেয়ের বোধটিকে সকল জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়গত বিশেষত্ব হইতে মুক্ত করিয়া এক মহা ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া। এই এক সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত মহাজ্ঞান সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইবে। যুগে যুগে

দেশে দেশে মান্নবের অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধিমাত্রেই এই স্রোভ ধারাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া চলিবে।

ইহাতে জাতিগত সাধনার বৈশিষ্ট্য যে ক্ষুণ্ণ হইবে এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। তবে এই বিশিষ্ট সাধনা এই সার্বভৌম বোধের যতথানি অন্তর্কুল ততথানি মিথ্যা। কালে ওই চিরস্তন সত্য বোধের বিচারে ওই জাতীয় সাধনার বিশিষ্ট পন্থার সংস্কার সাধন করিতে হয়। এই সংস্কার সাধনের মধ্যে প্রাচীন অনেক বিষয়বস্তুকে যেমন বিসর্জন দিতে হয়, তেমনি নূতন অনেক বিষয়বস্তুকে স্বীকার করিয়াও লইতে হয়।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য সন্ত্বেও আজ এমন একটা যুগ আসিয়াছে যখন যধ্যাত্ম বা ধর্ম্ম-সাধনা কোন উপায়ে সম্প্রদায়ের সাধনা থাকিবে না ধর্ম্ম-সাধনা হইবে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সামগ্রী: প্রত্যেক মানুষ আপন আপন ভাবে অধ্যাত্ম জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে। ব্যক্তির সকল প্রয়াসকে বিচার করিতে হইবে এই ভূমাবোধের মানদণ্ডে। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ যতথানি ভূমাবোধের অনুকূল ততথানি সত্য, যতথানি ইহার বিপরীত ততথানি মিথ্যা। ব্যক্তির আচরণের স্থায় ও অন্থায়, সত্য ও মিথ্যা বিচারের আর কোন মানদণ্ড থাকিতে পারে না, সম্প্রদায়, সমাজ এমন কি দেশও নয়।

ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক সাধনায় রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না। এমনি করিয়া জীবনের আর সকল ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তি স্বাতম্ব্রের একান্ত পক্ষপাতী।

নির্বিশেষ চেতনা নিমুতর বোধের জগতে অর্থাৎ জাগতিক চেতনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া লীলা করে তাহাই সাধকের বিশিষ্ট সাধন প্রতীক। সাধকের বিশিষ্ট মানস-গঠন অমুযায়ী নির্বিশেষ চেতনাই বস্তুতঃ সাধকের মানস-লোকে ওই বিশিষ্ট রূপ আশ্রায় করিয়া প্রত্যক্ষ গোচর হয়। প্রতীক তাই একটি বিশিষ্ট মানস-গঠনের একান্ত অনুকূল। সাধকের বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কেও এই এক কথা সত্য। তাহার পর ওই বিশিষ্ট প্রতীক ও সাধন-পদ্ধতি যখন সম্প্রদায়ের সাধন-প্রতীক হইয়া উঠে তখন উহা সকলের মানস গঠনের অনুকূল হয় না বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপলব্ধির সহায়ক না হইয়া অন্তরায় হইয়া উঠে। ইহাতে ভাবোপলব্ধির পরিবর্ষ্তে থাকে কতকগুলি যান্ত্রিক অনুশীলন বা অনুষ্ঠান। পরে এমন অবস্থা ঘটে যখন ওই বিশিষ্ট সাধন-প্রতীক ও সাধন-পদ্ধতি একান্ত উপলব্ধি-শৃত্য হইয়া যায়।

নর-নারী আপন আপন পথে অধ্যাত্মবোধের জন্ম অমুসন্ধান তৎপর হইবে, এ জগতে সে হইবে সম্পূর্ণ একা। তবে একই ভূমার আদর্শ সকলের সম্মুখে থাকিবার জন্ম স্বতম্ত্র হইয়াও তাহারা এক বোধের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে।

(१)

একমাত্র মনের ভিতর দিয়া মনকে অর্থাৎ সকল সীমার বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। মানুষ যতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক তাহার মন একটি বিচ্ছিন্ন, নিরলম্ব কোন সত্তা হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহার মন একটি জাতির অতীত সকল সাধনা, সকল অধ্যাত্ম, ধর্ম্ম, নীতি ও সংস্কারের জটিল প্রকাশ। মন যতই সমৃদ্ধ হয়, তাহার মধ্যে একটা জাতির প্রকাশ ততই সম্পূর্ণ হয়। অধ্যাত্ম-সাধনা তাই অনিবার্য্য রূপে অস্কর্জ্বগৎ অর্থাৎ মনকে আশ্রয় করে। আর মনকে আশ্রয় করিবার অর্থ হইল জাতির সমগ্র অতীতকে অনিবার্য্য রূপে আশ্রয় করা।

জ্ঞাতির বিশিষ্ট প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া সকল জ্ঞাতির সকল বিশিষ্টতার উর্দ্ধে উঠা সম্ভব। সকল বৈশিষ্ট্য বা সীমা একটি মূল সত্যকে কোন-না-কোনরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া সেই নির্কিশেষ উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

এক-একটি বিশেষ যুগে এমন এক-একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার নিকট অতীতের সকল সংস্কার, সকল প্রতীক নিষ্প্রাণ বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার নিকট পশ্চাতের সমস্ত পথ রুদ্ধ, অথচ সম্মুখের পথও অনাবিষ্কৃত। এই মানুষই সম্পূর্ণরূপে একা, এই মানুষই যথার্থ রূপে আধুনিক। নির্বিশেষ তত্ত্বোপলব্ধি করিতে তাঁহাকে আপনার পথ সম্পূর্ণ আপনার নিয়মে উদ্ভাবন করিতে হয়। এই সাধনা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনা। গোরা পরিণামে এই সাধন-পথটিকে আশ্রয় করিয়াছে।

গোরা জাতির সকল সংস্কারকে সকল বিশেষ সত্যকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং তাহারই ভিতর দিয়া সেই নির্কিশেষ গ্রুব সত্যটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল। গোরা ইহার জন্ম প্রাণপণ করিয়াছে। আকস্মিকভাবে আপনার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে গোরা হয়ত ওই চেষ্টায় আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিত।

গোরা জাতির যে বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করে তাহার স্বরূপ কি, ওই পথে কেন গোরা সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না, কোন্ ধীর সত্যোপলির তাহাকে ওই সাধনা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সংশয়াম্বিত করিয়া তুলে, সেই উপলব্ধির প্রত্যেকটি ক্রম, গোরার ওই পথ পরিহার তাহার আধ্যাত্মিক শৃহ্যতাবোধ এবং পরিণামে তাহার সত্য পথের সন্ধানলাভ,—গোরার জীবনের এই প্রত্যেকটি পর্য্যায় যে রবীক্রনাথের জীবনেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়, তাহা ইতিপূর্কে উল্লেখ করিয়াছি।

তাঁহার জীবনের প্রথম পর্য্যায়ের রচনার সহিত গোরার দেশাত্ম-বোধক উক্তির লেশমাত্র পার্থক্য নাই। এই সাধন-পথ সম্পর্কে গোরারই মতো তিনি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ সম্পর্কে যতই বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন, ততই তিনি গোরারই মতো উপলব্ধি করিতে থাকেন যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজ অতীত ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে যেমন করিয়া হোক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার এই উপলব্ধি ঘটে স্থপরিণত বয়সে। আমরা রবীক্রনাথের সাধনা ও সাধন-পথ সম্পর্কে পূর্ববর্তী রচনাবলীর দৃষ্টাস্ত দিই, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনিয়ে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করেন, সেই পথ ও সাধনা সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই, কেবল তাহাই নয়, তাহাকে একপ্রকার অস্বীকার করিবার নানা উপায় অবলম্বন করি। অবশ্য ইহাও সত্য যে কতকটা বার্দ্ধক্যের অসামর্থ্য জনিত, কতকটা যথেষ্ট সময়ের অভাব হেতু পথের সমস্ত লক্ষণ তাঁহার রচনার মধ্যে যথেষ্ট স্পাষ্ট ও স্থনির্দিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার ভার রহিয়াছে তাঁহার পরবর্তী কালের কোন মহামনীষীর উপর, যিনি নবযুগের সমগ্র আশা-আকাজ্কার মূর্ত্য প্রকাশ ও মূর্ত্য সাধনা।

জাতির সাধনা ও সাধন-পথ সম্পর্কে গোরা যে সকল মস্তব্য করিয়াছে, গোরা যে সাধনাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে চায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপঃ—

প্রত্যেক দেশ বা জাতির একটি নিজস্ব সাধনা বা আদর্শ আছে। জাতির সমগ্র প্রকাশ ওই সাধনা বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কোন জাতি বা দেশকে বিচার করিতে হইবে ওই সাধনা বা আদর্শের দিক হইতে। এক জাতির সাধনা ও আদর্শ দিয়া অহ্য জাতির সাধনা ও আদর্শ বিচার করিতে গেলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষকে বিচার করিতে হইবে একমাত্র তাহার নিজের মানদণ্ডে, অর্থাৎ তাহার নিজের সাধনা ও আদর্শের মানদণ্ডে।

ভারতবর্ষের সেই সাধনা ও আদর্শ যে কী তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন "যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সঙ্কোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা।" জাতির সামগ্রিক স্বীকৃতিই হইল কোন জাতিকে উপলব্ধি করিবার প্রথম সোপান।

জাতির সাধনা ও আদর্শকে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা কি ? জাতিকে যদি সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হয়, জাতির মর্ম্ম্লে যদি প্রাণ সঞ্চার করিতে হয়, জাতির সংস্কার ও উন্নতিবিধান যদি করিতে হয়, তবে জাতিকে আপনার পথেই তাহা সাধন করিতে হইবে। কারণ একের নিয়মে যাহা কল্যাণ অন্যের নিয়মে তাহা মহৎ বিনষ্টি হইতে পারে। গোরা বলিয়াছে, "একথা নিশ্চয় জানবেন ভারতের একটি বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে ভারত রক্ষা পাবে।"

ভারতবর্ষের জনসমাজ বিপুল ও বিচিত্র। ইহাদের প্রত্যেকের আচার, বিশ্বাস ও সংস্কার বিশ্বয়কর ভাবে বিচিত্র। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে ভিত্তি স্বরূপে একটি স্থির সত্যবোধ আছে, একটি 'মনুয়াছ' আছে যাহা সাধারণ। এই সাধারণ সত্যবোধটিই ভারতবর্ষের নিজস্ব, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিজস্ব। এই যে সাধারণ সত্যবোধ ও মনুয়াছ তাহা আজও অটুট আছে ভন্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো। ভারতের বর্ত্তমান তাহার অতীতের সাধনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আর কোথাও তেমন করিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দুধর্ম্ম কোন দল বা সম্প্রদায় নয়, কোন একটিমাত্র ধর্ম্ম বিশ্বাস, কোন একটিমাত্র জ্ঞান বা সভ্যোপলব্ধি নয়। তাই যে-কোন মান্ত্র্য তাহার বিশিষ্ট উপলব্ধি, ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সংস্কার লইয়া হিন্দু সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া মান্ত্র্যের বহু বিচিত্র প্রকৃত্তিকে স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ সকল কালে একটি ঐক্যের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সকল ধর্ম্মে ও সমাজে বৈচিত্ত্যের কোন স্থান নাই।

স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে গোরার এই যে অভিমতের কথা বলিলাম, তাহা এককালে রবীন্দ্রনাথও যে পোষণ করিতেন তাহা ইতিপূর্বেক উল্লেখ করিয়াছি।

গোরা এই বোধকে আশ্রয় করিয়াছে, সমগ্র জীবন দিয়া এই বোধকেই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। তথন বাস্তব ভারত-বর্ষের সহিত গোরার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই। বাস্তব ভারতবর্ষের সহিত গোরার পরিচয় যতই সত্য ও নিবিড় হইয়াছে ততই গোরার ভাবের ভারতবর্ষ, স্বপ্রের ভারতবর্ষ ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহা গোরার ভাবাদর্শের ধীর পরিবর্ত্তনের অধ্যাত্ম সংগ্রামের পর্যায়।

দেশের সহিত পরিচিত হইতে গিয়া গোরা সেই প্রথম বোধ করিয়াছে, দেশের বিপুল জনসাধারণ একদিকে যেমন নিবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাহাদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার ও শোষণ করিয়া চলিয়াছে। একদিকে অপ্রতিকারের, অসহায়, মূক সহনশীলতার মন্ত্র্যুত্ব হীনতা, অন্যদিকে অত্যাচার করিবার অমানবিকতা। গোরা দেখিয়াছে, "দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকল প্রকার অপমান ও ছর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তাহাদিগকে পশুর মতো লাপ্তিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইহার মূলে একটা (যে) দেশব্যাপী অজ্ঞানতা আছে। দেশের এই চিরন্তন অপমান ও ছর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না—নিজেকে নির্ম্মভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে।"

গ্রামের মাঝখানে গিয়া গোরা প্রথম তাহার দেশের যে পরিচয় পাইয়াছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন। "ভদ্র সমাজ শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরপ গোরা ভাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভ্ত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সঙ্কীর্ণ, কত তুর্বল—সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন—প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরপ একান্ত—পৃথিবীর বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত—তুচ্ছতাকে সে যে কত বড় করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরপ নিশ্চল ভাবে কঠিন—তাহার মন যে কতই স্পুর, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ—তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোন মতেই কল্পনা করিতে পারিত না।"

দ্বিতীয় বার দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া গোরা আরো নিকট হইতে দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গোরার সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দান করিয়াছেন।

"প্রত্যেক ঘরের খাওয়া দাওয়া শোওয়া বসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষহীন চোখের উপরে দিনরাত্রি রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস—সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো তর্ক মাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারে, নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায় আত্মহিত বিচারে অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। দণ্ডের ছারা, দলাদলির ছারা নিষেধটাকেই তাহারা সব-চেয়ে বড়ো করিয়া বৃঝিয়াছে। কী করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের ছারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদ মস্তক

জালে বাঁধিয়াছে। কিন্তু এ জাল ঋণের জাল; এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন—রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে, এই আচারের যন্ত্রে মান্ত্র্য মান্ত্র্যের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বন্ধ করিতেছে।"

"যে ধর্ম সেবা দেয়, প্রোম দেয়, করুণা রূপে আত্মত্যাগ করে এবং মামুষের প্রতি শ্রদ্ধা রূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না। যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে।"

বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্পর্কে গোরার এই অভিজ্ঞতা যে রবীন্দ্রনাথেরই অভিজ্ঞতা তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতীতের ধ্যানের ভারতবর্ষের সহিত বর্ত্তমান বাস্তব ভারতবর্ষের যে সজ্যাতের সম্মুখীন গোরাকে হইতে হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি একটি দ্বন্দ্রের মধ্যে কিছুকাল কাটাইতে হইয়াছিল তাহারও পরিচয় আছে।

পরেশবাবু একদিন বিনয় ও গোরাকে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা বলতে পারিনে এবং ভারতবর্ষ যে কী চেয়েছিলেন এবং কোনদিন তা পেয়েছিলেন কি না তা আমি নিশ্চয় জানিনে, কিন্তু যে দিন চলে গেছে সেই দিনকে কি কখনো ফিরে পাওয়া যায় ? বর্ত্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়—অতীতের দিকে ছই হাত বাড়িয়ে সময় নই করলে কি কোনো কাজ হবে ?"

বিনয় ও গোরা সেদিন পরেশবাবুর এই কথা বৃঝিতে চায় নাই। ইহার কারণ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের পরিচয়ের একাস্ত অভাব, দ্বিতীয় কারণ পরেশবাবুর মতে তাহারা সমস্ত কিছু ধর্ম্মের দিক হইতে অর্থাৎ সকলের চেয়ে বড়ো সত্যের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতেছে না।

এই কালে পরেশবাবৃর সহিত স্কুচরিতার যে কথোপকথন হয় তাহার কিয়দংশ নিমে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"পরেশ। আসল জিনিসটা কোথায় আছে জানলে বলতে পারতুম। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য স্থাা করছে এবং ভাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিসের কথা চিঠা করে মনসাস্থনা মানে কই।

"স্কুচরিতা। আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই তো আমাদের দেশের চরম তম্ব ছিল।

"পরেশ। সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়।
সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘূণাও নেই—সমদৃষ্টি রাগদ্বেষর অতীত।
মারুষের হৃদয় এমনতরো হৃদয়ধর্মবিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে
থাকতে পারে না। সেইজন্মে আমাদের দেশে এ রকম সামাতত্ত্ব
থাকা সত্ত্বেও নীচ জাতকে দেবালয়ে পর্যান্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয়
না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে তবে
দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই কী আর না থাকলেই কী।"

পরেশবাবু স্কুচরিতাকে আরোও বলিয়াছেন,—"রক্ষা পাবার জন্ম একটি জাগতিক নিয়ম আছে—দেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে। স্বভাবতই সকলে তাকে পরিত্যাগ করে। হিন্দু সমাজ মান্ত্র্যকে অপমান করে, বর্জন করে, এইজন্মে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠেছে। কেন না, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারিবে না—এখন পৃথিবীতে চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মান্ত্র্য তার উপরে এসে পড়ছে, এখন শান্ত্র সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে

প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু সমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায় ক্ষয় রোগকেই প্রশ্রম দেয়, তা হলে বাহিরের মান্ন্যের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।"

বিনয়ের বিবাহ লইয়া পরেশবাবুর সহিত গোরার যে তীব্র বাদান্ধবাদ হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

"গোরা। ধর্মের ছটো দিক আছে যে। একটি নিত্য দিক, আর একটি লৌকিক দিক। ধর্ম যেখানে সমাজের নিয়মে প্রকাশ পাচ্ছেন সেখানেও তাঁকে অবহেলা করতে পারা যায় না,—তা করলে সংসার ভারখার হয়ে যায়।

"পরেশ। নিয়ম তো অসংখ্য আছে, কিন্তু সকল নিয়মেই যে ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছেন এটা কি নিশ্চিত ধরে নিতে হবে ?

"গোরা। নিয়মের দ্বারা আমরা নিজেকে যদি সমাজের সম্পূর্ণ বাধ্য না করি তবে সমাজের ভিতরকার গভীরতম উদ্দেশ্যকে বাধা দিই, কারণ এই উদ্দেশ্য নিগৃঢ়, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সাধ্য প্রত্যেক লোকের নাই। এইজন্ম বিচার না করিয়াও সমাজকে মানিয়া যাইবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

"পরেশ। একথা সত্য যে প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটি বিশেষ অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় যে সকলের কাছে স্থৃম্পষ্ট তা-ও নয়। কিন্তু তাকেই স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করাই তো মান্থ্যের কাজ, গাছপালার মতো অচেতন ভাবে নিয়ম মেনে যাওয়া তার সার্থকতা নয়।

"গোরা। আমার কথাটা এই যে আগে সমাজকে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে চললে তবেই সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্মাল হতে পারে। তার সঙ্গে বিরোধ করলে তাকে যে কেবল বাধা দিই তা নয়, তাকে ভুল বুঝি।

"পরেশ। বিরোধ ও বাধা ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পারে না। সত্যের পরীক্ষা যে কোন এক প্রাচীন কালে একদল মনীধীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকে বুকে যায় তা নয়, প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নৃতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে। \*\*\*আমি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানি। ব্যক্তির স্বাধীনতার দ্বারা আঘাত করেই আমরা ঠিকমতো জানতে পারি কোনটা নিত্য সত্য আর কোনটা নশ্বর করনা; সেইটে জানা এবং জানবার চেষ্টার উপরেই সমাজের হিত নির্ভর করছে।"

রবীন্দ্রনাথ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে হিন্দু সমাজ বর্ত্তমানে কোন নৃতন চিন্তাধারা, আশা-আকাজ্ক্ষা, ভাব-ভাবনা নৃতন জীবন সাধনাকে আপনার মধ্যে আর স্থান করিয়া দিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে যাঁহারা নৃতন কোন জীবন-সাধনা ধর্ম বিশ্বাস প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা যেমন আপনাদের অ-হিন্দু বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি অন্তদিকে যাঁহারা প্রাচীনকে জড়াইয়া ধরিয়া উহাকেই কেবল টিকাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহারাও নৃতন কোন কিছুকে, প্রাণের নবীন যে-কোন প্রকাশকে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

সমাজের এই যে ধীর বিশ্লেষ ও অবক্ষয় তাহা ইংরেজ আমল স্থ্রু হইবার কাল হইতে একান্ত প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও ইহা স্থ্রু হইয়াছে মধ্যযুগের ঠিক পরবর্ত্তী অর্থাৎ প্রায় সপ্তম ও অষ্ট্রম শতক ( গ্রীষ্টাব্দ ) হইতে। তাহার পর হইতে উহা আর কোন কিছু গ্রহণ করিতে ও আত্মসাৎ করিতে পারিতেছে না, সমাজের প্রাণ-মূলে কোথায় যেন নিদারুণ আঘাত লাগিয়া উহা ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে। আট, নয় শত বংসরের মুসলমান সভ্যতা তাহার নিকট কেবল ব্যর্থ ভার মাত্র, বিরোধ মাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন,

"জীবনের পরিবর্ত্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্ত্তন বিকার। আমাদের সমাজেও ক্রুতবেগে পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্ত্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

"সজীব পদার্থ সচেষ্ট ভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অমুকূল করিয়া আনে—আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে চেতনার কার্য্য নাই, তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্ম চেষ্টা নাই—বাহির হইতে পরিবর্ত্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।"

তিনি অহাত্র মন্তব্য করিয়াছেন—

"এ পর্যান্ত হিন্দু সমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রাদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার-বিচারের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দু সমাজ ভাহাদিগকে ভিরক্ষ্ত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে — পরিবর্ত্তন মাত্রেই আজ নিজেকে অ-হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে স্যত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি সেই আমাদের অন্তর্তম মর্ম্মস্থান—আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে।"

ইংরেজ শাসনের কালে ইহা একান্ত প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া উঠে বালয়া এ দেশীয় এক শ্রেণীর চিস্তাশীল প্রচার করিতে স্থক্ষ করেন যে পাশ্চান্ত্য সভ্যতার সহিত এই দেশীয় সমাজের সংযোগই ইহার একমাত্র কারণ। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এইরূপে একটি বিরোধের ভাব জাগাইয়া জনমতকে সজ্ববদ্ধ করিবার একপ্রকার চেষ্টাও চলে এবং কতকটা সফলও হয়। এই বিরোধের বোধটি জাগাইয়া তুলিতে সমগ্র সমাজের দৃষ্টি ওই মুখীন হইয়া আত্মানুসন্ধানকে আরো কিছুকালের জন্ম নিরুদ্ধ করিয়া দেয় মাত্র। অন্যদিকে সামাজিক বিক্রিয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া চলিতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজ ইতিহাসের ধারা পূর্ব্বাপর বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এই দেশীয় সমাজ এমন একটি তংকে আত্রায় করিয়াছিল যাহার ফলে সে সকল বিরোধকে আপনার মধ্যে স্থান দান করিতে কোন কালে সঙ্কৃচিত হয় নাই, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া এক সজীব পদার্থের মতো ক্রমিক বিকাশ লাভ করিয়া ধীরে রূপাস্তরিত হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর এমন আশ্চর্য্য প্রত্যয় ছিল বলিয়া হিন্দু সমাজ যে-কোন ত্ররহ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাই আরো গভীরে দৃষ্টি প্রাসারিত করিলেন। পাশ্চান্ত্য সভ্যতার সহিত সংযোগ ঘটিবার পূর্ব্বে এই বিরাট দেশের উপর দিয়া মুসলমান সামাজ্যের একের পর এক টেউ বহিয়া গিয়াছে প্রায় আটনর শত বংসর ধরিয়া। ওইকালে সমাজে কোথাও কি কোন বিক্রিয়া ঘটিয়াছে? সমাজ যে ইতিপূর্ব্বেই তাহার স্বীয় প্রতিভা, আত্মসাং করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে তাহা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করেন। ছটি ভাব-ধারার মিলন সাধনের চেষ্টার ভিতর দিয়া ওই কালে সমাজের অন্তন্থল উদ্ভিন্ন করিয়া যত প্রতিভা স্কৃরিত হইয়াছে তাহা হিন্দু সমাজ কক্ষের একপ্রকার বাহিরে। দাহ, কবির, নানক, শ্রীটেতক্য প্রবর্ত্তিভ ধর্ম্ম আলোলনের কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে।

রবীক্রনাথ তাহার পর বোধ করেন যে মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার

১৪৪ গোরা

বিশুদ্ধ-রূপটি যদি ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় তাহা হইলে সমাজ-দেহে প্রাণ শক্তি নিঃসন্দেহে ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাস তাঁহার জীবনে খুব গভীর ছিল বলিয়া সবচেয়ে বেশীকাল স্থায়ী হয়।

এই বোধটিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে তিনি যে কত দিক দিয়া কত চেষ্টা করেন। কত বিচিত্র রচনায় হস্তক্ষেপ করেনতাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'স্বদেশ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি নিবন্ধ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ওই বর্ণাশ্রম তত্ত্বের মধ্যেই যে সকল ক্রটি নিহিত ইহা উপলব্ধি করিতে এবং এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। যাঁহাকে তিনি প্রকৃত হিন্দু সমাজ বলিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রন্ম-স্থিত সমাজ তাহার তত্ত্ব এবং বর্ণাশ্রম তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ এই ছটি তত্ত্বকে জোর করিয়া মিলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায়।

ওই ব্যবস্থায় সমাজ গতি ও বিকাশ, আত্মসাং ও আত্মপ্রসার করিবার ক্ষমতা চিরকালের জন্ম হারাইয়া ফেলে। ওই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পশ্চাতে রহিয়াছে ভয়—নূতনের প্রতি ভয়।—তাহার মূলে রহিয়াছে বিরোধের বীজ।

তিনি বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ পরবর্তী হিন্দু সমাজ আপনার যাহা কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটে-ঘাটে রক্ষা করিবার জন্ম, পর সংস্রব হইতে নিজেকে সর্ববিতাভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্ম নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি নহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মে বিজ্ঞানে দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না: সেই চিত্ত সকল দিকে স্মৃত্র্যম স্থৃদ্র প্রদেশ সকল অধিকার করিবার জন্ম আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে

গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ সে ভ্রন্ট হইয়াছে
— আজ তাহাকে ছাত্রম্ব স্থীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ
আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্র আমরা সকল দিক
দিয়াই ভয়ে ভয়ে বদ্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি
জ্ঞানময় সমুদ্র। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্ত সমাজে যে ভীরু স্ত্রী
শক্তি আছে সেই শক্তিই কৌতৃহল পর পরীক্ষা প্রিয় সাধনশীল
পুরুষ শক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। তাই
আমরা জ্ঞান রাজ্যেও দৃঢ় সংস্কার বদ্ধ স্ত্রৈণ-প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া
পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল,
যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্যা বিস্তার করিতেছিল,
তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে
অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা
থেণিওয়া যাইতেছে তাহা খোওয়াই যাইতেছে।"

এই নিঃসংশয় উপলব্ধির পর হইতে তাঁহার রচনাবলী—নিবন্ধ, উপন্থাস, নাটক প্রভৃতি ছটি উভয় মুখীন প্রেরণায় একটি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উৎসারিত হইতে থাকে। একটি দিক হইল মধ্যযুগীয় ওই সমাজ কাঠামোটিকে নির্দ্মমভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা, যে তত্বাশ্রয়ী করিয়া ওই সমাজকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেই তত্ত্বের মূল পর্যান্ত উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা, নানা দিক দিয়া নানা ভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উহার চূড়ান্ত মূল্য নিরূপণের চেষ্টা; অন্থ দিকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রকৃত যে সত্যাদর্শ, সেই বিশুদ্ধ বৈদান্তিক বা উপনিষ্টিক জ্ঞানকে সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া।

মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূল্য নিরূপণ রবীশ্রনাথ নানা দিক দিয়া নানা ভাবে করিয়াছেন। কোন প্রকার মস্তব্য না করিয়া পরপৃষ্ঠায় তাঁহার কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ১৪৬ গোরা

"ষতদিন থাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়ক্নপেই জানিত তাহার বাসা চির-কালের জন্মই কোনো এক বৃদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; জার কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই; সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাত্ত-পানীয় কোনো একজন বৃদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্ম বরাদ করিয়া দিয়াছে, অন্ম আর কোনো প্রকার খাত্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষতঃ নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মতো নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট থাঁচার মধ্য দিয়া যেট্রু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার স্বৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অপ্রাধন্ধ এবং সীমাকে লজ্মন করার চেষ্টা মাত্রই গুরুতর অপরাধ।" (ধর্মের নবযুগ)

সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাটিকে গতাত্বগতিক করিয়া তুলিতে হইলে জাতির প্রাণ-মনের সকল প্রকার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা, সকল প্রকার জিজ্ঞাসাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিয়া দিতে হয়, ওই সমাজ-ব্যবস্থায় তাহা স্কুচারু রূপে নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল। এমন জিজ্ঞাসা বিমুখ নিশ্চেই গতাত্মগতিকতার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে আর কোণাও দৃষ্ট হয় না। এমন যুক্তিও কোণাও প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখিতে পাই যে মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা বহিজীবনকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু অন্তর্জীবন বা অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ বৈচিত্যকে কোণাও ক্ষুধ্ম করে নাই। এই সম্পর্কে রবীক্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে পাঠ করা যাইতে পারে।

"সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মান্ন্রের স্বস্ত্বকে যতই থণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মান্নুর্যের জন্ম কোনো বাধা স্বষ্টি করিতে পারে এত বড়ো স্পর্দ্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

"ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার—
তুমি কে, যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী?
মাহুষের মৃক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহুকার রাখ? তুমি লোক সমাজ

তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে দামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিক্বতি, কত তোমার প্রলোভন তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বদিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বংসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্শ্বে মর্শ্বে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধ-কৃপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ – তাহার আবর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। ষাহা কুল, ষাহা স্থুল, ষাহা অসত্যা, যাহা অবিশ্বাস্ত তাহাকেও দেশ-কাল পাত্র অমুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসঙ্গত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ঙ্কর বোঝা মাতুষের মাথার উপরে আজ্ব শত শত বংসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড নিম্পেষিত পৌর্য নত মন্তক মামুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই— কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আখাদে তাহাকে চালন করিয়া যাইতেছে; চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পুরুষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মৃচ তুমি বুঝিবে না; যাহা পাচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেন না তুমি অক্ষম ; সহস্র বংসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সহিত তোমাকে আপাদ মগুক শত সহস্র স্ত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেন না নৃতন করিয়া নিজের কল্যাণ চিস্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধ জজজিবিত চির কাপুরুষ নির্মাণ করিবার এতবড়ো ধর্মদেশ ব্যাপী ভয়ন্বর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে – এবং সেই মহুয়াত্ব চুর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্ম্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে ?" (ধর্মের নবযুগ)

"যে সমাজে জাগ্রত ও নিজিত কালের সমন্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেথানে মাসুষের চরিত্র আপন স্বাতস্ত্রো দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই এক ছাঁচে গড়া নির্জীব ভালোমাসুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা থাটে। মাসুষের সমন্ত চিস্তাকে কল্পনাকে পর্যান্ত যদি অবিচলিত সুল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটি মাত্র বা কয়েকটি মাত্র বিশেষ রূপেই

১৪৮ গোরা

চিন্তা করিতে থাকো তবে সেই উপায়েই সত্যই কি মামুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চির ধাবমান পরিণতি প্রবাহকে সাহায্য করা হয় ? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বন্ধ করাই হয়়না, আধ্যাত্মিকতার কেত্রে তাহাকে ক্লমে উপায়ে মৃচ্ ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় ?" (ধর্মের নবয়ুগ)

"মানব চিত্তের চির বিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো ক্বত্রিম স্প্রের মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে এ কথা যিনি কল্পনাও করিছে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত।" (ধর্মের নবযুগ)

"নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মৃত্ত। বশতঃ মান্থ্য বেধানেই মান্থ্যের বৈচিত্র্যকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেইথানেই হয় মন্থ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়য়র বিল্রোহ ও বিপ্লবকে আদল্প করিয়া তুলিয়াছে। কোনো মতেই কোনো বৃদ্ধিমানই মান্থ্যের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চির্দিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মান্থ্যকে না মারিয়া গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মান্থ্যের বৃদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বৃদ্ধিকে বিনম্ভ করে।, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটি স্বদ্ধ অতীতের স্বভীর কৃপের তলদেশে নিমগ্প করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নিজীব করিয়া ফেলো। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মান্থ্য তো মান্থ্যকে এইরূপ নির্মান্তাবে পন্ধু করিতেই চায়—" (ধর্মের নবযুগ)

"যদি কেই মনে করেন ধর্মকেও মাছবের অন্তান্ত শত শত নাগপাশ বন্ধনের মতো অন্ততম বন্ধন করিয়া তাহার বারা মান্নবের বৃদ্ধিকে, বিশাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণক্পণে নিশিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিস্তায় জাগরণে শত সহস্র নিষেধের বারা বিভীষিকার বারা প্রলোভনের বারা এবং অসংযত কাল্লনিকতার বারা মাছ্মকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মাছ্মকে জ্ঞানে কর্ম্মে কোথাও যেন মৃক্তির স্থাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুত্র বিষয়েও ভোহার ক্ষচি যেন বন্দী থাকে সামান্ত ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঞ্চল চিস্তায় সে যেন নিজের বৃদ্ধি বিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমৃদ্র পার হইবার কোনো স্থযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃদ্ধলে অবিচলিত হইয়া একই পাধরে বাঁধানো ঘাটে বাধা পড়িয়া থাকে।" (ধর্মের নব্যুগ)

"ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে, তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ভালপালা আপনি ভকাইয়া যায়। শৃত্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিভেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই হুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া বহিল।" (কর্ডার ইচ্ছায় কর্ম)

"আমাদের সামাজিক কামারে (মছ?) যে-শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্ত দকল গান ভূলিয়াছি. কেন-না অন্তথা করিলে বিপদের অস্ত নাই। আমাদের এখানে দকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জ্বয়, আর দবচেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকৈ কর্ম শক্তি দিয়াছেন, যিনি মাহ্ম বলিয়া আমাদিগকে বৃদ্ধি দিয়া গৌরবায়িত করিয়াছেন।" (বিবেচনা ও অবিবেচনা)

"আমাদের সমাজ সমাজের মাহ্যগুলোকে লইয়া এই প্রকারের একটা। প্রকাণ্ড পুতৃল বাজির কারগানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদ মন্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য্য তাহার কৌশল। ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতৃল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে।" (বিবেচনা ও অবিবেচনা)

"শ্ব্যকে ব্রাহ্মণ এত তুর্বল করে ছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল শব্জা না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ কথা ধর। শৃড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যস্ত চলে গেছে, তুর্গতি এত গভীর।" (বাতায়নিকের পত্ত্ব)

"ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মাহুষকে নিচের দিকে নিয়ে ৰায়।

এই জন্তে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার ত্র্বলতা সমস্ত মাস্ক্ষ্যেরই শক্ত । আমাদের সমাজ মাস্ক্ষ্যের ভিতর থেকে সেই বাধা দ্র করবার একটি অতি ভয়ন্বর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র । এই যন্ত্র একদিকে বিধান অক্টেহিনী দিয়ে আমাদের চারদিকে বেড়ে ধরেছে, আর একদিকে, যে-বৃদ্ধি যে-যুক্তি হারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারত্ম, দেই বৃদ্ধিকে সেই যুক্তিকে একেবারে নিম্লিকরে কেটে দিয়েছে। তার পরে অন্ত দিকে অতি লঘু ক্রটির জন্তে অতি গুরুদণ্ড । থাওয়া শোওয়া ওঠা বদার তুচ্ছতম অলন সম্বন্ধ শান্তি অতি কঠোর । একদিকে মৃচ্তার ভারে অন্তদিকে ভয়ের শাদনে মাস্ক্ষকে অভিভূত করে জীবন যাত্রার অতি ক্রেপ্ত খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিক্তিও স্বাধীনতাকে বিল্প্ত করে দেওয়া হয়েছে।" (বাতায়নিকের পত্র )

"ষে প্রণালীতে চললে মাগ্নষের মন বলে জিনিসের কোন দরকার হয় না, যা কেবল মাত্র চিন্তাহীন অভ্যাদ নিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসার যাত্রার পনেরো আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত।" (সত্যের আহ্বান)

"যে-সকল কাজ বাহু অভ্যাসের নয়, যা বুদ্দিমূলক বিশেষ ক্ষমতার ঘারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্মে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার; যেটা কেবল মাত্র আন্তর্গানিক সোচার বংশামূক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবন পথের বিম্ন ঘটায়।" (শৃত্রধর্ম)

"এদিকে শাস্ত্রে বলেছেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহং। এ কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাড়িয়েছে যে, যে-বর্ণের শাস্ত্র বিহিত বেঁ-ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ কথা বললেই তার তাৎপর্য্য এই দাড়ায় যে, ধর্ম-অফুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মাফুষের স্বাধানতার থর্মবিতা ঘটুক, তায় ক্ষতি হুয় হোক। অস্ক

আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালোমন্দর আন্তরিক মূল্য-বোধ নেই।" (শূদ্রধর্ম)

"বংশাত্মক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মাত্ম্ব কেবল যন্ত্র হয়ে একই কক্ষের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। \* \* \* আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শৃদ্রেরা। শৃদ্রত্বে তাদের অসফোষ নেই। \* \* \* লাখি ঝাঁটা বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্ম রক্ষা করতে কুন্তিত হয় না। তারা তো কোনো কালে সম্মানের দাবি করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শৃদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে।" (শৃদ্রধর্ম)

"আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসর্দ্ধি পরিবর্ত্তন নাই, তাহা স্থাস্থদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় জট্টালিক।। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক ষথাস্থানে বিশ্বন্ত। স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শক্র। যে রৌজরুষ্টি বায়ুতে জীবিত পানর্থের জীবন ধারণ হয়, সেই রৌজরুষ্টি বায়ুতে জীবিত পানর্থের জীবন ধারণ হয়, সেই রৌজরুষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্ম সমাজ শিল্পী অভুত নৈপুণ্য সহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমন্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

"যে থেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড় সমাজ বিক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে চড়িলে সমগুটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্ম যেখানেই জীবন চাঞ্চন্য লক্ষিত হয়, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।" (সমুদ্র ধাত্রা)

''দৈগুগণকে যেমন মরিবার মুথে লইয়া যাইতে হইলে বছদিনের কঠিন চর্চায় যন্ত্রবং বশুতা অভ্যাদ করাইয়া লইতে হয় তেমনই পদে পদে আমাদের জাতিকে বিনাশের জন্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র আমাদের আচার আমাদিগকে বিশ্বজ্ঞাতের কাছে নত এবং বশীভূত করিয়া রাথিয়াছে।" (অযোগ্য ভক্তি)

"স্বাধীনভাই যে সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বন্ধ করা হইয়াছে।" (অযোগ্য ভক্তি) "এইরপে নীতি, ভক্তি ও বৃদ্ধি,—সাধীনতাতেই যাহার বল, যাহার জীবন, স্বাধীনতাতেই যাহার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত ও বিকিশিত হয়, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্বাভাবিক আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম সমত্রে মৃত্যু ও বিক্বতির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির এমনই নিদারুল জড়ত্ব জন্মিয়াছে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানে জানি ভক্তির অযোগ্য তাহাকেও প্রথার অভ্যাদে ভক্তি করিতে দক্ষোচ মাত্র অমুভব করি না।" (অযোগ্য ভক্তি)

সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পশ্চাতে যে বোধের প্রেরণা রহিয়াছে তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া রবীজনাথ পরিশেষে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অন্ত জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায় স্বরূপ ক'রে দীর্ঘ জীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাজ্জার আবেগ যথন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রাস্ত উত্তম যথন শিথিল হয়ে আসে, তথন জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা বহুষত্বে ত্রাকাজ্জাকে ক্ষীণ ও উত্তমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সম্ভাবে প্রমায়ু রক্ষা করবার উদ্যোগ করেছিলুম।"

( নৃতন ও পুরাতন )

কিঞ্চিদিধিক ১৩০০ সাল হইতে ১৩৪০ সালের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্ত্রী কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ শেষ বয়সে প্রায় চল্লিশ বংসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ সমাজ সম্পর্কিত যে বিচিত্র নিবন্ধ রচনা করেন সেই নিবন্ধগুলি হইতে উক্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্দ্ধশতান্দী ধরিয়া এই অচলায়তন সমাজের সকল প্রকার বন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাকে একটি গতিশীল মুক্ত স্মাজে পরিণত করিতে নিরলস চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ণাঙ্গ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই সমাজের রূপ কি, মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা যে জীবন-দর্শনকে আশ্রয় করিয়া ওই সমাজ-রূপ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে সেই জীবন-দর্শনের শ্বরূপ কি, সেই দার্শনিক নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তিনি যে সামগ্রিক দার্শনিক বোধের উপর বর্ত্তমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন সেই সামগ্রিক জীবন-দর্শনেরই বা শ্বরূপ কি তাহার সকল প্রকার ভাবাবেগ মুক্ত বিজ্ঞান সম্মত বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।
—বর্ত্তমান নিবন্ধে সেই জাতীয় কোন আলোচনার স্থ্যোগ আমাদের নাই।

এই সম্পূর্ণ অচলায়তন সমাজের সহিত প্রথম সংযোগ ও সজ্বাত ঘটে মুসলমান সভ্যতার। ইহা একটি স্থায়ী সমাজ-রূপের সহিত আর একটি বাঁধা ভাবের সহিত আর একটি বাঁধা ভাবের সজ্বাত। তাহার ফলে প্রায় সহস্র বংসর ধরিয়া তুটি সভ্যতার সংযোগ ও সজ্বাতে ভাবের বিনিময় প্রায় কিছুমাত্র ঘটিতে পারে নাই। ভাবের জগতে বা অধ্যাত্ম জগতে এই তুটি সমাজ-রূপই চিত্তের সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে কিছুমাত্র প্রশ্রহ্য দান করে না।

তাহার পর ইংরেজ জাতির সংযোগের ভিতর দিয়া এদেশের সহিত সমগ্র পাশ্চান্ত্য সভ্যতার সংযোগ ঘটে। ইংরেজ জাতি হিসাবে এদেশ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ভাব-ধারাকে ভারতীয় সমাজ এত আপনার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল যাহা ইতিপূর্বের সে আর কোনো বিদেশা শাসক হইতে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতীয় সমাজে এই সংযোগ ও মাজ্যাত যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারপে প্রকাশ লাভ করে তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান এক্ষেত্রে নিপ্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর সকল মনীষী, সকল চিন্তাশীলদের মত রবীজ্রনাথও এই সংযোগকে বিধাতার নিগৃত্ অভিপ্রায় রূপে বোধ করেন। এই সংযোগ এদেশের চিন্তা ও ভাব জগতে যে বিপ্লব সাধন করে তাহার পরিচয় দান করিতে গিয়া রবীজ্রনাথ একস্থলে লিখিতেছেন—

"এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল

১৫৪ গোরা

তথ্যই পরস্পর অচ্ছেত্ত স্ত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশের ক্ষুদ্রতম দাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

"বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমনি, তেমন চরিত্র নীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধে। একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি ভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান—কোন ম্নিশ্ববির অন্থশাসন স্থায়-অন্থায়ের কোনো বিশেষ স্বাষ্ট প্রবর্ত্তন করতে পারে না।"

জড় জগং, প্রাণী ও মনুষ্য জগতের সমস্ত কিছুই যে এক অখণ্ড নিয়মে বিশ্বত হইয়া আছে, এই এক বিধানে যে সকল দেশ ও জাতি, সকল মনুষ্য সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত, এই নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষ নাই, এই সত্যটিকেই আমাদের দেশ প্রথম উপলব্ধি করে পাশ্চান্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংযোগের পর হইতে।

ভারতীয় সমাজ-রূপ যে ভেদ মূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা যে এই বোধের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এক অখণ্ড নিয়মের দ্বারা যখন সমাজ প্রচলিত অনেক বিধি-নিষেধের, অনেক আচার-আচরণের অর্থ করা আর সম্ভব হয় নাই তখন এদেশে মোটামুটি ছটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি এদেশের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করিতে চায়, আর একটি এই সকল স্থূল স্ক্র্ম, ক্ষুদ্র বৃহৎ আচার-অনুষ্ঠানের তথাকথিত বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয় (সে চেষ্টা স্থান বিশেষে এতদ্র অসঙ্গত, অমূলক, ফলে এতদ্র হাস্যোদ্দীপক যে অধুনা আমাদের বিশ্বয় উদ্বেক না করিয়া পারে না)।

"আমাদের সমাজের ত্র্ভেল্প জড়ত্বুপ হিন্দু সভ্যতার কীর্ত্তি হুন্ত নহে

—ইংগর অনেকটাই স্থান্থ কালের আত্মসঞ্চিত ধূলা মাত্র। অনেক সময়
য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ( গোরার দেশাত্মবোধ উল্লেষের পশ্চাতে
রবীক্রনাথ এই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।) ধিক্কার পাইয়া আমরা
এই ধূলিত্বুপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্কা করি, কালের এই সমস্ত অনাহ্ত
আবর্জ্জনা রাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার
অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের ষথার্থ গর্কোব ধন হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন আদর্শ
আলোক ও বায়ুর অভাবে মৃচ্ছাম্বিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত
করিবার পথ পাই না।"

রবীন্দ্রনাথকে জাতির এই উভয়মুখীন চেষ্টার সহিত সমগ্র জীবন ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

পাশ্চান্ত্য সভ্যতার সহিত সজ্বাতে আর একটি প্রয়াস ধীরে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইল ওই বিশ্ব বিধানের আলোকে জাতির সত্য পরিচয় অবিক্ষারের নিরতিশয়, নিরন্তর, হ্রহ বহুমুখী সাধনা। রবীক্রনাথ এই জাতীয় চেষ্টার উল্লেখ করিয়া একস্থলে মস্তব্য করিয়াছেন,

"এক্ষণে ধিনি জড়ীভূত হিন্দু জাতির মধ্যে আচারে-ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আধ্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষ্তু নির্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোক-ভূপের মধ্যে একটি সজীব এক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কালের মহাপুরুষ।' (প্রসঙ্গ কথা)

ভারতীয় সাধনার সেই বিশুদ্ধ আদর্শ রূপটি গড়িয়া তুলিতে রবীন্দ্রনাথও সমস্ত জীবনভোর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করা প্রয়োজন েষে, জাতির সাধনার ক্ষেত্রে বিখের জাতি সমূহের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য আছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনা যে বিখের অস্থাস্থ জাতির সাধনা হইতে পৃথক (এইরূপ একটি চেষ্টার ধারাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই জাতীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন।) এইরূপ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা, অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার দিকটিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, অম্যদিকে পাশ্চান্ত্য দেশ সমূহ ইহার বিপরীত প্রেরণাকে মুখ্যতঃ আশ্রয় করিয়াছে, ইহা মিথ্যাবোধ মাত্র। এই মিথ্যাবোধ লালন করিতে গত শতাব্দীর পাশ্চান্ত্য চিস্তাশীল ব্যক্তিগণও সহায়তা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই ভুলটাই সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্গ্ন্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।
তিনি মহাভারতের যুগের সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ
করিতে চাহিয়াছেন, যে জাতি যখন সত্যিকারের সজীব ও প্রাণবান
ছিল তখন সকল দিকে তাহার উৎস্কুক সমান ভাবে জাগ্রত ছিল।
জাতি তখন জড় ও অধ্যাত্ম উভয় জীবনকে সমান ভাবে গ্রহণ
করিয়াছিল। সমাজ-রূপ সম্পূর্ণ সচল ছিল বলিয়া ক্রটি বিচ্যুতিতে
কিছুমাত্র ভয় ছিল না। সমাজ মূলে তখন ভীতি আপ্রায় করে নাই,
তাই তাহার নূতনকে লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষায় কোন সঙ্কোচ ছিল না।
তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"

▼যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সভ্য নহে তাহা হিন্দু সমাজেরও
নহে, ইহ। কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়—কারণ
ইহাই সভ্য।" (আতা পরিচয়)

সেই পূর্ণাদর্শ হইতে ভারতীয় সমাজ মধ্যযুগে সম্পূর্ণ রূপে ৠলিত হইয়া যায়। তিনি তাই এই জাতীয় অভিমত প্রকাশ করিতে দ্বিধাঝোধ করেন নাই—

"আমাদের সেই সর্কাঙ্গ দম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্জ প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ তারইপ্রেতধোনি মাতা।" (নৃতন ও পুরাতন)

অন্তান্ত দেশ সহস্র মিথ্যা, প্রাণহীন গুরুভার আচারের শৃঙ্খল হইতে যেমন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া নব নব ক্ষেত্রে বিচিত্র স্থষ্টি কার্য্যে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতবর্ষকে তেমনি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার জন্ত প্রয়োজন বুদ্ধির মুক্তি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি। আর সেইজন্ম প্রয়োজন সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত উদার শিক্ষা-ব্যবস্থা। আর কোন পথ নাই। তাঁহারই তুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশাস অহুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের বালীকত মিথার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না ক'রে তুলে সত্যের শিক্ষার সরল সবল দৃঢ় ক'রে উন্নত মস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুদ্ধিক থেকে জ্ঞান এবং মহস্তকে সানলে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ ক'রে আনতে পারি, যদি সদীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিভার আলোচনা ক'রে দেশে বিদেশে ভ্রমণ ক'রে পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ ক'রে এবং মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষ ভাবে চিস্তা ক'রে আপনাকে চারিদিকে উন্মৃক্ত বিকশিত ক'রে তুলতে পারি, তা হলে আমরা যাকে হিঁছ্য়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিকবে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীন কালে যে সম্ভীব সচেষ্ট তেক্ষমী হিন্দু সভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্য সাধ্পন করতে পারব।" (নৃতন ও পুরাতন)

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি বন্ধন মুক্তির কথা নানা ভাবে বলিয়াছেন।

"আধুনিক পৃথিবীতে দেই পুরাতন ধর্মের সহিত নৃতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজা পদ্ধতির দারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মাছ্যের চিত্ত যতদুরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ দকল দিক দিয়াই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মাহ্যের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাড়াইয়াছে দেইখানকার উপধারী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন দলীতের হ্বর মিলিবে না,এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।"

নব্যুগের জ্ঞা নব-ধর্ম্মের সাধনাও রবীক্রনাথকে সমগ্র জীবন ধরিয়া করিতে হইয়াছে।

এই ধর্ম্মের স্বরূপ বিশ্লেষণের তাই গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে।
আমি এক্ষেত্রে সেই জাতীয় কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।
ইাহারা রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন, এই ধর্ম্মের (তাহা
উাহার ভাষায় 'ভারতীয় ধর্ম্ম,' 'মান্থুষের ধর্ম্ম', বা. 'নবধর্ম্ম') স্বরূপ
নির্ণয়ের ভার তাঁহাদের অবশ্যুই লইতে হইবে। কোথাও কোথাও
এই জাতীয় চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, তবে তাহা এতদ্র তৃচ্ছ যে
উল্লেখও বাহুল্য।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা সকলেই জানেন। তবে সমগ্র দেশের মধ্যে সংহতি যত দিক দিয়া যত ভাবে আস্কুক না কেন তাহাকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন না জানাইয়া পারেন নাই। তবে রাষ্ট্রীয় মুক্তির পূর্ব্বে সামাজিক মুক্তির অবশ্যস্তাবী প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন।

যে অশুভ ভেদ বৃদ্ধির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত সেই ভেদ বৃদ্ধি দূর করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রাণ না সঞ্চার করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় মুক্তি জাতির জীবনে কোন বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না।

শিক্ষিত মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের সে আন্দোলন সমাজের সকল স্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে রহত্তর জন সমাজের নিকট আমরা যে আবেদন নিবেদন করি নাই তাহা নহে, তবে তাহাতে হৃদয়ের পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল না। তাই যাহাদের দ্বারে গিয়াছি তাহারা সংশয় প্রকাশ করিয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থায় যাহাদের সহিত আমরা হৃদয় মিলাইতে পারি নাই, যাহাদের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে আমরা কথন কোন চিন্তা করি নাই, তাহাদের নিকট হঠাৎ রাষ্ট্রীয় মুক্তির কথা বলিতে গেলে তাহারা সংশয় প্রকাশ না করিয়া

পারে না। তাই রাদ্রীয় দায়িত্ব বোধ করাইতে শেষে অভ্যাচার করিতেও ইতস্ততঃ করি নাই। এই আচরণকে সমর্থন করিবার জন্ম আমরা ক্ষীত বক্ষে বলিয়াছি যাহারা হিতাহিত বোধ শৃশ্য তাহাদের তো এমনি করিয়াই সচেতন করিতে হয়। সমাজ অভ্যস্তরে ঐক্যের লেশমাত্র নাই, বাহিরে বল প্রয়োগ করিয়া কিংবা কেবলমাত্র ভাবাবেগের সহায়তায় ঐক্য সৃষ্টি করিতে গেলে যে বিষময় ফল ফলিতে পারে তাহার ভবিশ্বাদ্বাণী রবীক্রনাথ বারংবার করিয়াছিলেন। ঋষি কবির সে ভবিশ্বাদ্বাণী সফল হইয়াছে, অথচ সেদিন আমরা সেকথায় কর্ণপাত করি নাই, বরং বিদ্রূপ করিয়াছি।

স্ক্লম্লো কোন বৃহৎ কিছু লাভ করিবার উপায় নাই। ইহা বিশ্ববিধান বহিভ্ত। জ্ঞানের পথ, ধীর প্রস্তুতির পথ, সমাজ-সংস্কারের পথ, আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথ যে অনেক দীর্ঘ, সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার মত ধৈর্ঘ্য ও অবসর আমাদের কোথায়। গত প্রায় সহস্র বংসর ধরিয়া আমরা কাজ করি নাই। আমরা কাজ করিতে ভ্লিয়াছি, কাজ ভালোবাসি না, কাজ করিতে, চাই না, নীরব অনবরত আত্মতাগের জন্ম যে চরিত্রের প্রয়োজন আমরা সে চরিত্র গঠন করিতে চাই নাই। তাই সামান্ম কোন কাজের জন্মও ভাবাবেগের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। স্কল্লকাল স্থায়ী ভাবাবেগ স্থিমিত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে ভাবের ঝোঁকে যাই হোক একটা কিছু করিয়া ফেলিয়া কর্ম্মের দায়িত্ব চুকাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। মানুষকে আশু সিদ্ধি লাভের এই জাতীয় প্রয়াসে প্ররোচিত করে মানুষের লোভ। তিনি একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—

"আজও আমাদের দেশে শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বছলোক রাষ্ট্রীয় অগোরক দ্র করবার জন্মে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজ বিধির দ্বারা অধঃকৃতদের ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে।" এই রচনার কাছাকাছি প্রায় ত্রিশ বংসর পরেও এ কথা নিদারুণ ভাবে সত্য যে আমরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির জ্বন্ত, রাষ্ট্রীয় অসম্মান দূরী-করণের জন্ম তার স্বরে দেশ প্রেমের আশ্চর্য্য পরাকাষ্ঠা দেখাই সেই আমরাই মন্থ মিলাইয়া শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া অধ্যক্তদের আরো অধ্যকৃত করিবার সকল রকম চেষ্টাই করিয়া থাকি। বিশ্বিত হইবার কথা, কিন্তু এই সমাজে ইহাই একান্ত স্বাভাবিক।

মনুষ্য সত্তা সম্পূর্ণ সং নয় আবার সম্পূর্ণ অসংও নয়। এই তুইয়ের বিচিত্র সমাবেশ লইয়া মানুষের জীবন। ব্যষ্টি জীবনে যেমন এ কথা সত্য, সমষ্টি জীবনেও তেমনি এ কথা সত্য। একটা সমগ্র সমাজ বা জাতি সম্পর্কে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সমগ্র মানব-সমাজ সম্পর্কেও এ কথা সত্য। আবার সমগ্র মানব-সমাজে সং বা সত্যের প্রেরণা অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া পরিণামে তাহা অসত্য বা অসংকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠিবে।

"থাটি কপট মাহ্য হচ্ছে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অক্মাৎ তার আবির্ভাব বটে। আদল কথা, দকল মাহ্যের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্র্যের বৈধ আছে। আমাদের বৃদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা, তাতে তুই বিরোধী পদার্থকে ধরানে। কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই এর মধ্যে ভালোটাই চাতৃরি। আজকের দিনে পৃথিবীতে সার্বজনীন যে সকল প্রচেষ্টা চলেছে তার মধ্যে পদে পদে মাহ্যের এই চারিত্র্যের ধৈধ দেখা যাবে। সে-অবস্থায় তাকে যদি তার অতীত যুগের দিক থেকে বিচার করি তা হলে তার স্বার্থ বৃদ্ধিকে মনে করব থাটি, কারণ তার অতীতের নীতি ছিল ভেদ বৃদ্ধির নীতি। কিছ তাকে যদি আমাদের আগামী কালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বৃষ্ণব শুভ বৃদ্ধিটাই থাটি। কেন না ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মাহ্যকে সংযুক্ত করবার জন্মে। যে বৃদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবৃদ্ধি।"

তিনি অন্তত্ত বলিয়াছেন,

"এই ভেদের মাত্রায়ে জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কাম এসেছে দেই জাতি ততই উচ্চ শ্রেণীর মন্ত্রাত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।" (সমস্থা)

"লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেই জন্মে যে নিচে আছে তাকে চিরকালই নিচে চেপে রাখতে হয়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

"ষতক্ষণ এই লোভ খাছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্ কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। \*\*\* কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজাও প্রজাব মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষ কালে দাঁড়ায় লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ভেদ মূলক অশুভ বুদ্ধির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করিতে পারে নাই। সেই শুভ বুদ্ধিটাই ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া আজ ওই বন্ধন হইতে আপনাকে মূক্ত করিতে চাহিতেছে। এ কথাও সত্য যে বর্ত্তমান যুগে শুভ বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিতে, সহস্র অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে প্রথম ব্রাহ্মণরাই। ইহাই নিয়তি! স্বধর্মের নাগপাশ বন্ধন হইতে ব্রাহ্মণরাই প্রথম আপনাদের মুক্ত করিতে চাহিয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহিলে কি হইবে, যে শূজদের তাঁহারা সহস্র আচারে বিধিনিয়েধে বন্ধ করিয়াছেন সেই আচার সেই বিধিনিয়েধকে তাহারা আজ কিছুতেই ত্যাগ করিতে চায় না। এই শূজ ধর্ম্ম বা স্বভাব তাহাদের প্রাণের সহিত, রক্তের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। রবীজ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের রাজার শেষ ভাগ্যের কথা স্ম্বরণে পড়িতেছে। রাজারই পাতা জাল দিয়া রাজারই স্তষ্ট মোড়লরা

রাজাকেই বাঁধিবার জন্ম শেষে বিজ্ঞোহ করিয়াছে। আজ ব্রাহ্মণদের এই শৃজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আপনাদের মৃক্তি প্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহাদের মৃক্তির পথটি দেখাইতে হইবে।

(0)

সেভাগ্য ক্রমে হোক বা অসৌভাগ্য ক্রমে হোক পাশ্চান্ত্য সভ্যতার নিকট সংস্পর্শে আসিবার পর পাশ্চান্ত্য জাতি সমূহ ভারতবর্ষের দার্শনিক প্রতিভা, তাহার ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার সহিত প্রথম পরিচিত হয়। এই পরিচিতি বিদেশে এমন একটি পরিণাম লাভ করে যাহার ফলে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে অধ্যাত্ম-সাধনাকেই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, একমাত্র অন্তর্জীবনকেই যে কামা করিয়াছে, এইজন্ম বহির্জীবন সম্পর্কে উহা যে স্বভাবতই উদাসীন এই দিক দিয়া পাশ্চান্ত্য জাতি সমূহ হইতে তাহার যে একটি বিশেষ নিয়তিরূপ আছে ইহাই ক্রমে সত্য হইয়া উঠে।

গত প্রায় দেড় শত বংসর ধরিয়া এদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে যে বিচিত্র গবেষণা চলে তাহার মূলে রহিয়াছে এই একটি মাত্র ভাব-প্রেরণা। কালে এই গবেষণা ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হুইতে থাকে ততই স্পষ্ট হুইয়া উঠে যে ভারতীয় প্রতিভা বহির্জীবনকে কিছুমাত্র উপেক্ষা তো করে নাই, পরস্তু ওই সকল যুগে বহির্জীবনের নানা ক্ষেত্রকে অসামান্ত সমৃদ্ধি দান করিয়াছিল। তাহার সঙ্গীত, চিত্র-শিল্প, মূর্ণ্ডি-শিল্প, ভবন-শিল্প, কাম-শাল্প, রাষ্ট্র ও সমাজ-নীতি, জ্যোতির্বিতা, রসায়ন শাল্প, গণিত প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গ জ্ঞানের সকল বিভাগ সমানভাবে অফুশীলিত হুইয়াছিল।

ভারতীয় শিল্প-শাল্প সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী এক স্থলে মস্তব্য করিয়াছেন, যে ভারতীয় শিল্প প্রেরণা আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত প্রতীক আশ্রয়ী, তাহা প্রকৃতিকে কোথাও অনুসরণ করে নাই। যেখানে প্রকৃতিকে অনুসরণ করা হইয়াছে সেখানে ওই সকল চিত্র বা শিল্প-রূপের মধ্যে শিল্পীর শ্বৃতি-লোকের অসতর্ক প্রকাশ ঘটিয়াছে। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন, যে চিত্র বা শিল্প যেখানে যত প্রকাশময় সেখানে প্রতীক সাক্ষাৎকার তত গভীর, তত স্পাষ্ট।

প্রতীক-রূপ তো দ্রের কথা, ভারত সরকারের পুরাতম্ববিভাগ হইতে অধুনা যে সকল চিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের কোন কোনটি সম্পর্কে এমন কি প্রকাশ্যভাবে রুচি ও শ্লালতার প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে আজ এমন অভিযোগও সত্য হইয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতা কেবল অধ্যাত্মবোধেরই চর্চচা বা অমুশীলন করিয়াছে, এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এককালে সম্ভব হইয়াছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় না লাভ করিবার ফলে। সে পরিচয় যতই সম্পূর্ণ হইতেছে ততই বোধ জাগিতেছে যে ভারতবর্ষ অস্থান্য যে-কোন দেশের মত বহির্জীবন ও বস্তুজ্ঞানকে যেমন স্বীকার করিয়াছে, তেমনি অধ্যাত্ম জীবন বা অস্তর্জীবনকেও স্বীকার করিয়াছে। কোন একটি দেশ ঐতিহাসিক কোন বিশেষ কারণে কোন একটি দিককে হয়ত কিছু বেশি প্রাধান্য দিয়া অস্থাদিককে কতকটা কম প্রাধান্য দিয়াছে মাত্র। বিশ্বের সকল জাতির নিয়তি-রূপ হইতে ভারতের নিয়তি-রূপ বিশিষ্ট নয়।

গত শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার একটি প্রধান ধারা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের অস্থ সকল সংস্কৃতি বিশেষ করিয়া পাশ্চান্তা সংস্কৃতি হইতে কোথায় বিশেষ তাহা নির্দেশ করা। ইহা সম্ভব হইয়াছিল, বলিয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় না লাভ করিবার জ্বন্থা, এবং অক্যদিকে পাশ্চান্তা সংস্কৃতির অধ্যাত্ম-সাধনার দিকটির সহিত পরিচয় আদে না থাকিবার জন্ম, অথবা একাস্ত স্ক্র জ্ঞানের জন্ম। তৎকালে যে কয়েকজন পাশ্চান্ত্য মনীষী ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহার ঠিক বিপরীত ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ত্তমান গবেষণার তাই মূল ভাব প্রেরণা হইল অন্থান্থ সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির মিল কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করা এবং সেই সঙ্গে অমিল যেখানে যাহা রহিয়াছে ভাহার ঐতিহাসিক, কতকটা বা ভৌগোলিক কারণ নির্দ্দেশ করা।

এই দিক দিয়া ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ছুই একটি দিক প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগকে (ঞ্রীঃ ৪র্থ হইতে ৭ম শতক) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুখানের যুগ বলা যাইতে পারে। এই অভ্যুথান ঘটে প্রায় সহস্র বংসর ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনের পর। প্রবল রাজ্ঞশক্তির ছত্তছায়ায় ওই যুগের ব্রাহ্মণগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী শাস্ত পরিবেশ শুধু লাভ করে নাই, বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রায় কোথাও তেমন গুরুতর প্রকার ছিল না বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ বিশ্বের সাংস্কৃতিক সংযোগ হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এক সহস্র বংসরের বিচিত্র সাংস্কৃতিক সংযোগ, বিচিত্র আন্দোলন ও আলোড়নের পর ভারতবর্ষ সেই প্রথম এমনি একটি অভ্তপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রবিধির দ্বারা এই সাময়িক বিচ্ছিন্নভার ঐতিহাসিক কারণকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাও যে হইয়াছিল তাহা মম্মু-স্মৃতির সমুদ্র যাত্রার নিষেধ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক বোধ বিচ্ছিন্ন ইয়া এমন একটি লোক যেখানে এমন কি দেশ-কালের বোধ পর্যান্ত সাময়িক ভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধর্ম্মের স্মৃতি তখনও অতি জাগ্রত। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাহ্মণরা এমন একটি সমাজ ও সমাজ-দর্শন গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন যাহা আর কোন কালে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়িতে পারে। ইহা হইবে শাশ্বত কালের সমাজ ও সমাজ-দর্শন। এই সমাজ ও সমাজ-দর্শনের স্বরূপ কি ?

বৌদ্ধর্ম্ম বিশ্বের প্রবহমানতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এমন একটি ধর্ম্ম ও দর্শন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয় যাহাকে স্থিতিশীল বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরিবর্ত্তনকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এই দর্শন তাই বলে যে পরিবর্ত্তন আছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল্যের পরিবর্ত্তন নয়, এই পরিবর্ত্তন কেবল রূপের। সদ্-অসদ্, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের বোধ লইয়া সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধ চিরকালের জন্ম নির্দ্দিষ্টীকৃত হইয়া গিয়াছে। মানুষ পারে কেবল রূপান্তর সাধন করিতে, উহার মূল্যবোধে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই পর্য্যন্ত মানুষের সামর্থ্য সীমা। জীব ও জগতের এই শাশ্বত নিয়তি। তাই সচলতা দৃষ্ট হইলেও নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া এই সমাজ-রূপ একান্ত স্থির:

মধ্যযুগে এই বর্ণশ্রেমকে একটি স্থায়ী রূপদানের জন্ম জন্ম নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার সহিত বংশান্থগতি (heredity) ও জাতি (-race) তত্ত্ব ( এই বংশান্থগতি ও জাতির অবিমিশ্রতা আছে কি-না সে বিচার নৃতত্ত্ব বিদ্গণ করিবেন। আমার উদ্দেশ্য ওই তত্ত্বদৃষ্টির সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দেওরা।) সংযুক্ত করিয়া ইহাকে একটি দার্শনিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এমন একটি মানবসম্প্রদায় আছে যাদের ঈশ্বর মানস বা বৃদ্ধি প্রধান করিয়া গড়িয়াছেন, অন্তর্মপভাবে তিনি অন্যান্য এক একটি বিশিষ্ট জন সম্প্রদায়কে এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি প্রধান করিয়া গড়িয়াছেন। স্কুতরাং বংশান্থগতি ও জাতি-তত্ত্বকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইহাই শাশ্বত কালের সমাজ-রূপ ও দর্শন।

শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহারা চিরকালের জন্য কতকগুলি
শিল্পরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাই দেব-দেবীর ধ্যান-মন্ত্র শুধু
নয়, তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্ক্রাভিস্ক্র পরিমাপ পর্যান্ত তাঁহারা
লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। ভবন-শিল্পের ক্ষেত্রেও এই একই প্রয়াস-রূপ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অলঙ্কার শাস্ত্রের ভিতর দিয়া সাহিত্যের
রীতি-প্রকৃতি ও ধর্ম্মকেও তাঁহারা চিরকালের জন্য স্থির নির্দিষ্ট করিয়া
দিতে চাহিলেন। চিরকালের এই সমাজ-দর্শন ও সমাজ-রূপটিকে
(ইহার সকল অঙ্গ সমেত) তাঁহারা এই দেশের সীমা ছাড়াইয়া
অন্তদেশেও প্রতিষ্ঠা করিবার চেটা করেন। ইহাই 'Aggressive
Hinduism'-র স্বরূপ। সমগ্র বিশ্বকে এই সমাজ-রূপ ও সমাজ-দর্শন
দান করিবার আকাজ্ফাকে 'Aggressive Hinduism' আখ্যা দান
করা যাইতে পারে।

অক্সদিকে অভিব্যক্তি তত্ত্ব একথা বলে যে জড় হইতে ক্রমিক উন্নত পরিণামে বৃক্ষ লতাদি ও জীব-জন্ত প্রভৃতির ভিতর দিয়া আজ মন ও বৃদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্ত একথা বলেন যে এক পূর্ণচৈতনাই আপনাকে নানা ক্রমে সংবৃত করিয়া নানা স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। জড়ে তাঁহার সংবৃত্তম প্রকাশ, জীবের মধ্যে মনুষ্যে তাঁহার বর্ত্তমান প্রকাশ সর্বাধিক। মানুষে আসিয়া তাঁহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় নাই। মানুষ আরও উন্নত চেতনা, উন্নত পরিণাম লাভ করিয়া চলিবে, যে পর্যান্ত না সে আপনার অন্তরন্থিত চেতনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাইতেছে।

এই অভিব্যক্তি তত্ত্ব সত্য বলিয়া এ কথা বলা চলে না যে সমাজ কেবল রূপান্তরিত হইতেছে তাহার মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটতেছে না। বস্তুতঃ সমগ্র সমাজ-রূপটাই ক্রমিক উন্নত পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। মূল্যবোধের দিক হইতেও সমগ্র সমাজ তাই স্থির বা নিশ্চল নয়, সম্পূর্ণ গতিশীল।

প্রাণীবিভাবিদ্দের মতে প্রাণীর দৈহিক বিকাশ মন্ত্রয় দেহ লাভে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে মনুষ্যু আকারের আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। বেদান্তও এই সত্য স্বীকার করেন। এখন যে অভিব্যক্তি ঘটিবে তাহা একমাত্র মন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, বোধির বিকাশের ক্ষেত্রে। ব্যক্তি ও সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলিয়া ব্যক্তির এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমাজ-রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ব্যক্তির এই বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক যে রূপ সর্বাধিক দ্সহায়তা করে সেই সমাজ সেই যুগের সর্ক্বোৎকৃষ্ট সমাজ-রূপ। সেই যুগের সর্ব্বোৎকুষ্ট সমাজ বলিলাম এই জন্ম যে সমাজ-রূপ আপেক্ষিক। বিশিষ্ট মানস পরিণতির জন্ম এক একটি যুগে এক একটি বিশেষ ধরণের সমাজ ও সমাজ-তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রূপেরও অনিবার্য্য পরিণতি ঘটে। এই পরিণতিকে ক্রততর করিয়া তোলা সম্ভব যদি জীব ও সমাজের এই নিয়তি সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়। প্রত্যেক যুগে তাই মানুষকে সচেতন হইয়া সৃষ্টি-প্রেরণা ও বিকাশের ধারাগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়, সেই সঙ্গে যে সকল শক্তি ওই সৃষ্টি-প্রেরণা ও বিকাশের প্রতিকৃল তাহার দূরীকরণ প্রয়োজন। কোন্ বিশিষ্ট ভাবাদর্শ, কোন বিশিষ্ট জীবনাদর্শ, কোন বিশিষ্ট সাধন-রূপ বর্ত্তমান সমাজে জাতির চিত্তক্ষেত্রকে উর্বের করিতেছে, বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যে প্রেরণা দান করিতেছে, একটি মহত্তম আশা আকাজ্ঞার সূত্রে সমস্ত কিছুকে বাঁধিতেছে তাহা যেমন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তেমনি কোন্ চিন্তাধারা সমাজের সকল অঙ্গের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়া তুলিতে ব্যাপৃত, হাদয়, মন ও মনীষার সকল প্রকার ক্ষুধাকে নিরুদ্ধ করিয়া দিতে চায়, বিশ্ব-জ্ঞান ও ভাব-ভাবনাকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতার এক নাম জাতির প্রতিভা,—কোন্ প্রেরণা সেই প্রতিভাকে আদৌ অস্বীকার করিতে চায় তাহাও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

১৬৮ গোরা

ঐতিহাসিক জ্ঞান অভিব্যক্তির জ্ঞান। নহিলে ইতিহাস নিরর্থক। ঐতিহাসিক এই বিবর্ত্তন ধারায় এই সমস্ত কিছু বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

অভিব্যক্তি তত্ত্ব সত্য বলিয়া একথা তাই অলীক কল্পনা মাত্র যে ঈশ্বর কোন একটি জনসম্প্রদায়কে মানস বা বৃদ্ধিপ্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অমুরূপভাবে এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি প্রধান করিয়া এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। বংশামুগতি ও জাতি-তত্ত্ব তাই সেই সঙ্গে অস্বীকৃত হইয়া যায়। একটি বিশিষ্ট সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি করিয়া বৃত্তিকে বাহির হইতে কঠোর দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া বিশিষ্ট অবস্থা দান করা হইয়াছে মাত্র। বৃত্তি বংশামুগতি লব্ধ নয়। মানুষ কেন যে এক একটি বিশিষ্ট স্বভাব বা স্বধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার শ্বহস্থ উদ্যাটন আজ পর্যান্ত কোন ধর্ম ও দর্শন কোন বিজ্ঞান করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু জন্মান্তর বাদ এইদিক দিয়া একটা চেষ্টা মাত্র।

এক একটি মানুষ অপরিমিত প্রাণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে।
এই প্রাণ শক্তির সহায়তায় একই জন্মে সে জীব বিকাশের অতি
নিম্ন পর্য্যায় হইতে একের পর এক চেতনা পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া
শ্রেষ্ঠ জীব পরিণাম লাভ করে। একটি মানুষ প্রাণের সম্পদে
একান্ত দীন। সমাজের সকল বিশিষ্ট অবস্থা প্রাণ-পন চেষ্টা
করিয়া তাহাকে তাহার জীব বিকাশের উচ্চ অবস্থায় ধারণ করিতে
পারিতেছে না। ধীর পশ্চাদ্গতি তাহাকে একের পর এক নিম্ন
পর্য্যায়ে আকর্ষণ করিয়া অতি নিকৃষ্ট অবস্থা দান করিতেছে।
ইহাই জীবের চিরন্তন নিয়তি রূপ। কেহ স্বাভাবিক জন্মলব্দ
অবস্থাকে ছাড়িয়া ক্রমিক উন্নত্তর পরিণাম লাভ করিয়া চলে।
এই উদ্ধি ও নিম্নগতির নিয়ত চলাচলের ভিতর দিয়া সামগ্রিক ভাবে
সমগ্র সমাজ্ব ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বৃত্তির অনিবার্য্য ক্ষুরণ ঘটে না বলিয়া স্বভাব বা স্বধর্ম বিরুদ্ধ চেষ্টায় তাহার সম্পূর্ণ সত্তা বিরুত হইতে বাধ্য। অন্যদিকে আপনার স্বভাব অনুকৃল চেষ্টা করিয়া সে যে অসামান্য সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। বংশানুগত জাতি বিভাগ এইরূপে মনুষ্য-সমাজের ক্রত বিকাশকে যে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই।

মধ্যযুগীয় এই সমাজ-রূপায়ণের পর হইতে প্রায় সহস্র বংসর ধরিয়া এমন তমসাচ্ছন্ন, তামসিকতা নিমগ্ন, সকল প্রকার সৃষ্টি প্রেরণা নিরুদ্ধ, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট গতানুগতিকতা জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বেক কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

বৃত্তি বংশানুগত, সামর্থ্য বংশানুগত, গুণাবলী বংশানুগত বর্ণাশ্রম তত্ত্বে এই সত্য স্বীকৃত হইবার ফলে স্বাভাবিক ভাবে মনুয়াত্ব অর্জনের প্রয়াস নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অগ্রগতি (অবশ্য এই তত্ত্বে অগ্রগতি অজ্ঞানতা!) তো দূরের কথা স্থিতিও সম্ভব হয় নাই, (মনুয়াত্ব ধারণ করিয়া রাখিতেও বিপরীত প্রেরণার সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়) ক্রমাগত অধোগতি ঘটিতে থাকে। পরিণামে একটি সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে সকল স্বৃত্তি প্রেরণা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক ভাবে সীমিত হওয়ার দরুণ অত্য সম্প্রদায়ের চেষ্টা তো নিরুদ্ধ ছিলই। ফলে সমগ্র সমাজ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করে। তাহার ফল দেখিতে পাই প্রাচীন ভাবের, আদর্শ-রূপের, আকারের পুনরাবৃত্তি প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া।

মধ্যযুগের আয়ুকালকে যথেষ্ট বিস্তৃত করিলেও তিন শত ( ৪র্থ-৭ম শতক ) বংসরের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে একটি ভাব স্থপরিণত হইতে অস্তৃতঃ একশত বংসর লাগিয়াছে। তাহারপর সমাজে প্রয়োগ করা, অর্থাৎ ওই বোধকে সমাজে সত্য করিয়া তোলা। স্মৃতি- সংহিতার বর্ণাশ্রম তত্ত্ব সমাজে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং আদৌ কার্য্যকরী হইয়াছিল কি না সে সম্পর্কে এখনও আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। কারণ গ্রন্থে লিখিত তত্ত্ব এবং সমাজের বাস্তব অবস্থার মধ্যেও ব্যবধান আকাশ পাতাল।

পূর্ণতাভিমুখান যে চেতনা জড় হইতে শ্রেষ্ঠ মানব সমাজ পর্যান্ত প্রসারিত, এবং মানব-সমাজকে ক্রমিক উন্নত পরিণাম দান করিয়া চলিয়াছে, সেই চেতনার লীলা একান্ত ছজ্রের। মান্ত্র আপনার বুদ্ধির সহায়তায় তাহাকে এক একটি যুগে এক একটি স্বরূপে ব্যাখ্যা করে মাত্র। মধ্যযুগীয় সমাজ-তত্ত্ব তেমনি একটি ব্যাখ্যা মাত্র। উহা একটি বিশেষ যুগের, বিশেষ মানব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মানস-রূপ, —উহারই বহিঃক্রেপ। সমাজ আপনার নিয়মে বিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাই কোন একটি ব্যাখ্যার দ্বারা সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অবশ্য মান্ত্র্য বৃদ্ধির্ত্তিকে নিরুদ্ধ করিছে পারে না। ব্যাখ্যা করিবার এই জাতীয় চেষ্টার ভিতর দিয়া মান্ত্র্যের বৃদ্ধির্ত্তিও ক্রমিক উন্নত পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহার সামর্থ্য সীমা সম্পর্কে মান্ত্র্য যখন সচেতনতা হারায় তখন মান্ত্র্য আপনার বৃদ্ধির দ্বারা আপনাকে যেমন সমাজকে তেমনি আবদ্ধ করে। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে তখন ঘোর ছিদ্দিন দেখা দেয়।

যে মনস্তত্বের সহায়তায় তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই যে, এক একটি বিশেষ মানস-রূপ, বিশেষ
এক একটি মনোবৃত্তি, জগৎও জীবন সম্পর্কে এক একটি বিশিষ্ট বোধ
গড়িয়া তোলা। মানুষ যাহা শ্রদ্ধা করে, আপনার সম্পর্কে মানুষ
যাহা বিশ্বাস করে মানুষ পরিশেষে তাহাই হইয়া পড়ে। বর্ণাশ্রম
প্রথার পশ্চাতে এই রকম একটি মনস্তত্ব আছে বলিয়া একমাত্র ওই
মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে দূর করিতে পারিলে তবে ওই প্রথার বিলোপ

সাধন সম্ভব। মূলে এই মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে দূর করিতে না পারিলে বিরোধের মনোর্ত্তি, বাহিরের কোন স্থযোগ স্থবিধা কোন ফলই দান করিতে পারিবে না, পরস্তু সমগ্র সমাজকে অধোগামী করিয়া তুলিবে। এই জাতীয় বিরোধে কেবল অধ্যাত্ম শৃশুতা জাগে, যাহা সকল সৃষ্টি প্রেরণা শৃশু।

পরেশবাবুর একটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"সমাজের ক্ষয় ব্ঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্ব্বে হিন্দু সমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তথন এদেশের অনার্য্য জাতি হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এ দিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্ব্বেই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এই জন্মে সমাজ থেকে কারও সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ অধিকারে সকলকেই আইনের দারা রক্ষা করছে, সে-রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নাই। সেইজ্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকম ভাবে চললে ক্রমে এদেশ মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে, তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অস্থায় হবে।

"রক্ষা পাবার জন্য একটি জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে সকলেই তাকে স্বভাবতই পরিত্যাগ করে। হিন্দু সমাজ মামুষকে অপমান করে, বর্জ্জন করে, এই জন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেন না, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারবে না—এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মামুষ তার উপরে এসে পড়ছে, এখন শাস্ত্র সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংশ্রব থেকে কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু সমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার

শক্তি না জাগায়, ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দেয় তা হলে বাহিরের মামুষের এই অবাধ সংস্রব তারপক্ষে একটি সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।"

বর্ণ বিভাগ স্থায়ী শ্রেণী ( class ) বিভাগ স্থৃষ্টি করিবার যে একটি কৌশল মাত্র তাহা অস্বীকার করিতে যে সকল দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাদের মধ্যে বিশেষ করণের ( specialization ) যুক্তি একটি।

ঈশ্বর নির্দিষ্ট স্বভাব বা স্বধর্মের সহিত এই যুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বংশামুগতির সহিত স্বভাব বা স্বধর্ম যখন চিরকালের জন্ম নির্দিষ্টীকৃত তখন মামুষের উচিত একমাত্র স্বভাব বা স্বধর্ম অমুকূল আচরণ করা। এই স্বভাব বা স্বধর্ম অমুকূল আচরণ করা। এই স্বভাব বা স্বধর্ম অমুকূল আচরণে মামুম এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য সামর্থ্য লাভ করে, নানা সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় দেয়।

বিশেষকরণ তত্ত্বে মানুষের সমগ্র সন্তাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া তাহা জীবনকে সমগ্র সমাজকে একটা পরিণামে আর ফলপ্রস্থ করিতে পারে না। বৃক্ষ যেমন অঙ্কুরোদগম হইতে সম্পূর্ণ বৃক্ষই, তাহার বিকাশ যেমন সমগ্রতারই বিকাশ, তেমনি মনুষ্যুত্বের বিকাশও সমগ্রতার বিকাশ, তাহার আংশিক বিকাশ নয়।

মানুষকে সমগ্র মানুষ হইয়া উঠিবার সাধনা করিতে হইবে। মনুযুত্ব বিকাশের ক্রম অনিবার্য্য রূপে থাকিবে, কিন্তু সে ক্রম সামগ্রিকতার ক্রম। সমাজ ও মানুষ অবিচ্ছেত্য। বিশিষ্ট বৃত্তি বিকশিত আংশিক বিশিষ্ট এক একটি সম্প্রদায়ের মানুষ লইয়া পূর্ণ সমাজ-রূপ কোন প্রকারেই গঠিত হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরীর সন্তার কোন অংশ বিশেষের প্রকাশ নয়, মানুষ মাত্রেই তাঁহার সমগ্র সন্তার প্রকাশ। মানুষকে তাই তাহার সকল বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলন দ্বারা ঈশ্বরীয় সন্তালভ করিতে হয়।

শিল্ল-রূপ যদি জাতির অবচেতন মন এবং এইরূপে যদি অধ্যাত্ম-

মনের অনিবার্য্য প্রকাশ হয়, ইহাই যদি জাতির অধ্যাত্ম-সাধনার বিশিষ্ট একমাত্র পথ হয়, তবে সেই শিল্প-রূপকে আর কোন জাতির উপর কেমন করিয়া আরোপ করিতে পারা যাইবে ? কারণ আর কোন জাতির অস্তস্তল এই জাতির অহুস্তলের অহুরূপ হইতে পারে না। অথচ 'Aggressive Hinduism'-র ক্ষেত্রে এই জাতীয় চেষ্টার রূপও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তাহার পর শিল্প-রূপগুলিকে চিরকালের অধ্যাত্ম-সাধনার আধার করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা,—অর্থাৎ দেব-দেবীর ধ্যান-মন্ত্রই শুধু নয় তাঁহাদের সর্ব্বাক্ষের যথাযথ পরিমাপ পর্যান্ত দান!

এমন যুক্তিও কোথাও কোথাও প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখিতে পাই যে ভাষা শিক্ষার জন্ম যেমন অক্ষর জ্ঞানের অনিবাধ্য প্রয়োজন, আবার অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া গেলে মানুষ যেমন পরিণামে ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যা শিক্ষা করিতে, প্রয়োগ ও সৃষ্টি করিতে পারে, দেব-দেবীর এই প্রতীক-রূপগুলি, তাঁহাদের ওই যথাযথ পরিমাপগুলিও তেমনি শিল্লের ক্ষেত্রে অক্ষর জ্ঞান। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া শিল্লী যেকোন বৈচিত্র্য সাধন করিতে পারে। ভারতীয় শিল্পে তাই দেখিতে পাই একই প্রতীকরূপ, প্রতীকরূপের একই পরিমাপ সত্ত্বেও কোন ছটি মূর্ত্তি এক-রূপ হইয়া পড়ে নাই,—একই আধারে প্রকাশ বৈচিত্র্য ও রস-বৈচিত্র্য অস্তবীন হইয়া পড়িয়াছে। মনের অস্তবীন বৈচিত্র্য প্রবণতা ও বহিমুর্থীনতাকে ধারণ করিবার ইহা একটি প্রয়াস।

এই জাতীয় যুক্তি প্রয়োগ যে মূল শিল্প-প্রেরণা ও অধ্যাত্ম প্রেরণাকে আদৌ না বুঝিবার ফল তাহাতে কোন সংশয় নাই। কোন বন্ধনে যে শিল্পীর স্ষ্টি-প্রেরণাকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, এই রস-বৈচিত্র্য তাহারই প্রমাণ।

ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে আমি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি তাহা সমর্থন করিবার জন্ম নিমে হুই-একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ১৭৪ গোরা

"But the priests stepped in, and that direct experience of nature which was being illumined more and more by the experience of the spirit was arrested at a certain point and held fast. The priests set a fixed pattern for art all must conform to. Art can work in chains for a long time as the mind can not, and it was centuries before the full effect appeared of the control of the artists' spirit by the priests dogma, but by the time it was apparent, Egyptian art was ended. Plato's comment is to all intents and purposes its funeral oration:

In Egypt the forms of excellence were long since fixed and patterns of them displayed in the temples. No painter or artist is allowed to innovate on the traditional forms or invent new ones. To this day, no alteration is allowed-none at all. Their works of art painted or molded in the same forms which they had 10,000 years ago."

## এই প্রসঙ্গে হিন্দু-শিল্প সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

"—the Hindoo was unhampered by anything outside of himself except the material he worked in, and even there he often refused to recognize a limitation. The art of India and of all the nations of the East she influenced-shows again and again sculpture that seems to struggle to be free of the marble. No artists have ever made bronze and stone move as they did. There was nothing fixed and rigid for them; nothing in the world of the spirit is fixed and rigid. Hindoo art is the result of unchecked spiritual force, a flood held back by no restraints save those the artist chose to impose upon himself."

"The Great Age of Greek Literature"

( Edith Hamilton. )

নিত্য-নূতন চিস্তাধারার সংস্পর্শে ব্যক্তির অস্তস্তল যেমন, জাতির অস্তস্তলও তেমনি ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়। ব্যক্তি বা জাতির অস্তস্তল পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার প্রতীক-রূপেরও অনিবার্য্য ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিতে বাধ্য (তাহা যে ক্রমিক উন্নত পরিণাম লাভ তাহা সকল সময় না হইতেও পারে, কোথাও কেবল রূপান্তর মাত্র )। নির্কিশেষ চেতনা যে বিশিষ্ট মানস গঠনাশ্রমী হইয়া আপনাকে প্রত্যক্ষ গোচর

করায় সেই মানস-গঠন পরিবর্তিত হইলে প্রতীক-রূপও পরিবর্ত্তিত হয়।
ব্যক্তির এবং এইরূপে সমগ্র জাতির অস্তস্তলের এই যে পরিবর্ত্তনের কথা বলিলাম তাহা গভীরতম সন্তা বলিয়া অতি ধীরে সজ্বটিত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া নিত্য-নৃতন চিন্তার সজ্বাত যেখানে অত্যস্ত ক্ষীণ সেখানে এই পরিবর্ত্তন সহস্র বংসরেও বিশেষ অন্পূভূত হয় না। কিন্তু এই ক্ষীণ পরিবর্ত্তনকে অপরিবর্ত্তন বলা যায় না। অধ্যাত্ম-সত্তা আচ্ছন্ন না থাকিলে ব্যক্তি বা জাতি নিত্য-নৃতন অধ্যাত্ম-প্রতীক-রূপ গড়িয়া তুলে ( এই প্রতীক-রূপগুলির মধ্যে সমসাময়িক যুগের জাতির সকল বিরুদ্ধ বা বিপরীত প্রেরণা ও ভাবাদর্শ একটি অপুর্ব্ব উপায়ে সামপ্রস্থা লাভ করিয়া জাতিকে শাস্ত ও আত্মন্থ করায়। জাতি আবার নানা স্পৃষ্টি প্রেরণার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয়)। যেখানে তাহা সম্ভব হয় না, সেখানে একটি পরিণাম পর্যান্ত আসিয়া জাতি সম্পূর্ণ অধ্যাত্মবোধ শৃশু হইয়া পড়ে

8

মানুষের মধ্যে সদ্-অসদ্, পাপ-পুণ্য উভয় বোধের মিশ্রণ আছে।
এই মিশ্রিত বোধ, উহার বিচিত্র লীলা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত
বিশিষ্ট বোধ লইয়া এক-একটি বিশিষ্ট মানব সম্প্রদায় চিরকালের জন্য
বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বিশিষ্টতা ঈশ্বর নির্দিষ্ট। ইহার
ব্যত্যয় নাই। অর্থাৎ ওই বিশিষ্ট বোধের বাহিরে আসা ওই বিশিষ্ট
সম্প্রদায়ের পক্ষে অসম্ভব। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে এমনি একটি তত্ত্বউপলদ্ধি আছে।

এই তত্ত্বের পশ্চাতে আর একটি যে তত্ত্ব আছে তাহা এই যে এমনি এক-একটি বিশিষ্ট মূল্যবোধ লইয়া এক-একটি জনসম্প্রদায় কেবল রূপাস্তরিত হইতেছে। ইহা কোন অগ্রগতি নয়। এইরূপে সমগ্র সমাজ বিশিষ্ট এক-একটি সম্প্রদায়ের সীমিত বোধের সামগ্রিক প্রকাশ রূপে আপনার সীমিত বোধ লইয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। সীমাবোধ-গুলির সমষ্টিও সীমিত বোধ। কোন মানব সম্প্রদায় এইরূপে আপনার সীমা লজ্ফন করিতেছে না, সীমা লজ্ফনের প্রয়াস অসাধ্য এবং আত্মঘাতী।

মৃল্যের বিকাশ যখন মানি না, এক-একটি মানবগোষ্ঠীর এক-এক প্রকার নিয়তিরূপ যখন চিরস্থির, তখন মানুষের ধর্ম্ম কি, না ওই বিশিষ্ট সীমাবোধের চক্রই তাহার বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্র ) কোন একটি উপায়ে ছাড়াইয়া উঠা;
—এই উপায় বহুবিধ।

সম্প্রদায় বিশেষের সীমিত বোধের মধ্যে যদি মূল্যের আপেক্ষিকতা থাকে (ইহা ওই তত্ত্বই স্বীকৃত) তবে সকল সীমার অতীত মূক্তি তত্ত্বও যে আপেক্ষিক তাহা স্বীকার করিতে হয়। সকল সীমার অতীত যে মুক্তি তাহাকে এইরূপে আপেক্ষিক করিয়া তুলিবার পশ্চাতে যুক্তির প্রমাদ রহিয়া যায়, কারণ অসীমের বোধ আপেক্ষিক হইতে পারে না। তত্ত্বটিকে কিছু বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

পরম পুরুষ আপন সৃষ্ট মহৎ প্রকৃতির গর্ভে সৃষ্টিবীজ নিক্ষেপ করিয়াছেন। মহৎ প্রকৃতির গর্ভে সেই বীজ-রূপ বিস্তৃষ্টি রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিস্তৃষ্টির পর্য্যায় ক্রমে বারংবার অনাল্যন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে। পরম পুরুষ এই সকল সৃষ্টিও বিনম্ভির উদ্ধিতর তম্ব। তিনি অব্যয়, অব্যাকৃত, আপন মহিমায় আপনি চিরসমাসীন। বিস্তৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক—সম্ব রুজঃ ও তমোময়। এই ত্রিগুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। মনুষ্য মধ্যে এই তিনগুণের বিচিত্র সমাবেশ। কোথাও একটির প্রাধান্ত কোথাও অন্তুটির। গুণ প্রাধান্তের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সম্বন্তুণময়, ক্ষত্রিয় সম্ব প্রধান রুজঃগুণময়, বৈশ্ব তমোপ্রধান রুজঃগুণময় এবং শৃদ্ধ তমোময়। গুণাবলীর চলাচলতা যতই

হোক, সেই সঙ্গে বর্ণের সচলতা যতই স্বীকৃত হোক সন্ধ, রজ ও তমের সামগ্রিক প্রকাশ এই বিশ্ববদ্ধাণ্ডে একই রূপ। ত্রিগুণাত্মক বিশ্বে গুণ বা মূল্যের কোন তারতম্য ঘটিতেছে না। এই ত্রিগুণাত্মক করিয়া জীবনের সকল বিভাগকে (ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, বুদ্ধি, ধুতি, স্মুখ, তপ, দান, প্রদ্ধা, আহার, যজ্ঞ প্রভৃতি) প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশ্বের নর-নারী এই তিন গুণে বিমোহিত হইয়া পরম তত্ত্ব (নিস্ত্রেগুণাবস্থা) বিস্মৃত হইয়া আছে।

সভাব বা স্বধর্ম বিহিত (বংশানুগতি বিহিত ?) কর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই সেই পরম তত্ত্বকে লাভ করিতে হয়। অন্য ধর্ম বা অন্য স্বভাব আশ্রয় করিবার চেপ্তা মানুষ করে নানা কারণে—লোভে, মোহে বা নানা হর্ব্বলতায়, তবে অমোঘ নিয়মে অনিবার্য্যভাবে পরিণামে স্বভাব বা স্বধর্মাই জয়ী হইয়া থাকে। স্বধর্ম বিহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে হয় কর্ম্মের ফল কামনা শৃত্য হইয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে। পরম তত্ত্ব লাভের যত পথ আছে তাহার মধ্যে কামনা শৃত্য হইয়া কর্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ । গীতা হইতে সঙ্কলিত করিয়া নিম্নে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। আমি উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা এই শ্লোক কয়েকটিরই ভাবানুবাদ মাত্র।

মম যোনির্মহদ্বন্ধ তিশ্বিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভ্তানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪।০
সন্তং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবপ্পত্তি মহাবাহো। দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ১৪।৫
চাতৃর্বর্গ্যং ময়া স্টাং গুণ কর্ম বিভাগশঃ।
তক্ত কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধা কর্ত্তারমব্যয়ম ॥৪।১৩
ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সন্তং প্রকৃতিজৈম্প্তং যদেভিঃ স্থাতিভিগুণৈঃ ॥ ১৮।৪০
বান্ধ্বক্ষতিষ্বিশাং শৃত্তাণাংত পরস্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু গৈ: ॥ ১৮।৪১
ন কর্ত্বং ন কর্মাণি লোকস্থ ক্জতি প্রভুঃ।
ন কর্মাফল সংযোগং স্বভাবস্থ প্রবর্ততে ॥ ৫।১৪
ত্রিভিপ্ত নময়ৈর্জাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগং।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম ॥ ৭।১৩
যতঃ প্রবৃত্তিভূ তানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মনা তমভ্যর্চ্চা সিদ্ধিং বিন্দৃতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬
শ্রেমান স্বর্ধেমা বিশুলঃ পরধর্মাৎ স্বর্ম্পৃতিতাং।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বরাপ্রোতি কিল্পিষ্ম্॥ ১৮।৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেং।
সর্বারম্ভা হি লোধেণ ধ্মেনাগ্রিরবার্তাঃ ॥১৮।৪৮
যত্তহারমাশ্রিতা না যোৎস্থ ইতি মহাসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্থাং নিধোক্ষ্যতি ॥ ১৮।৫৯
শ্রেমো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্যানাং বিশিক্ষতে।
ধ্যানাং কর্মফলত্যাগন্ত্যাগচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২।১২

বিভাগ যদি গুণ-কর্মাশ্রয়ী হয় তাহা হইলে বর্ণাশ্রম নিত্য সচল হইয়া পড়ে। গীতা ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে এক শ্রেণার ব্যাখ্যাকার এই মত সমর্থন করেন। এই মত সমর্থন করিবার জন্ম তাঁহারা স্মৃতি-সংহিতা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে বহুল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। গুণকর্ম্ম যে বংশান্থগত নয়, ইহাই শাস্ত্র-বচনের সহায়তায় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা। আবার যাঁহারা গুণকর্ম্মকে বংশান্থগত বলিয়া বোধ করেন তাঁহারাও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্ম ওই স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি হইতে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শাস্ত্র-প্রমাণের সহায়তায় কেহ বর্ণাশ্রমকে সচল প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কেহ বর্ণাশ্রমকে বংশান্থগত বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই উভয় পক্ষেরই মূল দার্শনিক উপলব্ধি একই, অর্থাৎ মন্ত্রমুলোকে এই তিন গুণের আধিপত্য ও পরিমাপ একই রহিয়াছে।

জগং ও জীবনের মৃল্যের যখন পরিবর্ত্তন অসম্ভব তখন স্বভাব অনুযায়ী (বংশানুগত বা সাধারণ জন্মলব্ধ যাহাই হোক) নিক্ষাম কর্দ্ম করিয়া মানুষকে এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ, মোক্ষ বা মৃক্তিলাভ করিতে হয়। গুণাশ্রুয়ী হইলে (সন্ত, রজ ও তম যাহাই হোক) বারংবার মর্ব্তো জন্মগ্রহণ করিয়া গুণাশ্রুয়ী সুখ তুঃখ বা সুখ-তুঃখ মিশ্রিত ফল ভোগ করিতে হয়। জ্বগৎ ও জীবনের এই চিরস্তন নিয়তি-রূপ।

জগৎ ও জীবনের মূল এই স্বরূপ বা নিয়তি-রূপ সম্পর্কেই সংশয় জিন্মিয়াছে। সে সংশয়ে বর্ণ গুণ কর্ম অমুসারে নির্ণীত হইবে না বংশানুগতভাবে নির্ণীত হইবে এই সমস্তাটাই আদৌ লুপ্ত হইয়া উহার মীমাংসা প্রয়াসকে পর্যান্ত নির্থক করিয়া দিয়াছে।

গীতাকারের বর্ণাশ্রম ধর্ম সচল হইলেও (বর্ত্তমান দার্শনিক জগতে এ সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নাই) উহা যে মনুষ্য সমাজের অভিব্যক্তির একটি পর্য্যায়ে মাত্র সভ্য তাহাতে কোন সংশয় নাই। গীতাকার স্বয়ং এই সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া এমন একটি অবস্থা আসিবে যখন মনুষ্য সমাজে আধ্যাত্মিক এই ক্রেমের আর লেশমাত্র থাকিবে না। তখন মানুষ কোন্ ধর্ম্ম পালন করিবে ? গীতাকার সে কথাও বলিয়াছেন—"সর্ক্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ্ব।"—ইত্যাদি ১৮।৬৬।

বর্ণাপ্রামের সকল ধর্মা অর্থহীন হইয়া তখন একটিমাত্র ধর্মা থাকিবে। তাহা হইল দিব্য-চেতনার সহিত মানবাত্মার নীরব নিয়ভ যোগ। মানুষের নৈতিক স্বভাবকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্ম বাহিরের সকল আচার-অনুষ্ঠান তখন নির্থক হইয়া যাইবে।

গীতায় একটি শ্লোক আছে:—

পুরুষ: প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসকোহতা সদসদ্যোনিজনার্॥ ১৩।২২ অৰ্থ:

পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত স্থপ দুঃপ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ অসৎ ধোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ।

ইহার নিহিত তাংপর্য্য এই যে দেহ বা ইন্দ্রিয়কে যাহারা যতথানি নিগৃহীত ও জয় করিয়া উঠিতে পারে তাহারা তত উচ্চ বংশায়ুগতি লাভ করে। এই তত্ত্ব স্বীকার করিলে ইহা স্বাভাবিক ভাবে স্বীকৃত হইয়া পড়ে যে সমাজের নিয়তম পর্য্যায়ের নর-নারীর ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্থতা সর্ব্বাধিক এবং উচ্চতম পর্য্যায়ের নর-নারীর ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বাধিক। কিংবা বলা যায় সমাজের নিয়তম পর্য্যায়ের মানসিক এবং এইয়পে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ন্যুনতম এবং উচ্চতম পর্য্যায়ের নর-নারীর মানসিক এবং এইরপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সর্ব্বাধিক।

এক প্রান্থে ইন্দ্রিয় এবং অপর প্রান্থে আত্মা। এই ছইয়ের ক্রমিক মিলনে সমাজস্থ নর-নারীর বংশান্থগতির তারতম্য। ক্রমিক মূল্যবোধ বংশান্থগতির সহিত শাশ্বত কালের জন্ম নির্দিষ্টীকৃত। উপকরণের পরিবর্ত্তন বহির্জগতে কেবল রূপান্তর সাধন করিয়া চলিবে, কিন্তু মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। শান্ত্রীয় বিধি-বিধান দ্বারা এই মূল্য-বোধকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করা হয় মাত্র। বিধি প্রবর্ত্তিত না থাকিলেও এই মূল্যবোধ অচিহ্নিত হইয়া কোন-না-কোন রূপে থাকিত।

ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও সমাজ-বিজ্ঞানীগণ যে বিশ্বয়কর তথ উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে মূল এই তথ্ব কতদূর স্বীকৃত, সামাজিক যে-কোন পর্য্যায়ের লোক যে-কোন ক্ষেত্রে চূড়াস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে কি না, ইহা সামাজিক অবস্থাকে বাহিরের দিক হইতে ছলে বলে কৌশলে বিচিত্র উপায়ে সীমিত করিবার চেষ্টা কি না সে বিচার আমি এক্ষেত্রে তুলিতেছি না। আমি এক্ষেত্রে কেবল এই দার্শনিক বোধটিকেই বিচার করিয়া দেখিতেছি।

যে-ধর্ম ও দর্শন মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার সাধনাকে একমাত্র সাধনা বলিয়া বোধ করে তাহার পক্ষে তত্ত্বের দিক হইতে সামাজিক মূল্যবোধের এই ক্রম নির্দ্ধারণ করা স্বাভাবিক। ইহার সহিত অন্বিত হইয়া ক্ষুব্র বৃহৎ আর সকল তত্ত্ব-গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু যে ধর্ম ও দর্শন দেহ ও আত্মার পূর্ণ স্বীকৃতি ও মিলনে পূর্ণ মনুষ্যুত্বের সাধনাকে স্বীকার করে তাহা অনিবার্য্যভাবে মূল্যবোধের এই ক্রমকে স্বাকার করিবে না, এবং উহার সহিত বিজ্ঞতি হইয়া আর সকল তত্ত্ব অস্বীকৃত হইয়া যাইবে। এই তত্ত্ব সর্কোচ্চের সহিত সর্কনিম্নের, আত্মার সহিত দেহের, চেতনার সহিত জড়ের, অসীমের.সহিত সীমার, অরূপের সহিত রূপের মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছে।

আত্মতত্ত্ব এবং মনুষ্যত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশতত্ত্ব একপ্রকার বিপরীতও বিরুদ্ধ বলা চলে। আত্মতত্ত্বে মনুষ্যত্ত বিকাশের কোন যোগ নাই বলিয়া মানুষের পক্ষে সামাজিক যে-কোন অবস্থা এবং সেই অবস্থা অনুযায়ী সামাজিক বৃত্তিকে আশ্রায় করিয়া কেবল একটি বিশিষ্ট মানসিক অবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ সাধন ফল লাভ সম্ভব। মনুষ্যত্ত্ব বিকাশের ক্রেম এই তত্ত্বে ফল লাভের ক্রম স্বীকার করে না বলিয়াই মনুষ্যত্বের (মানবিক বোধের পূর্ণ বিকাশ) সাধনা যে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃত তাহা বলা যাইতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই আমূল রূপান্তরের জন্ম ব্যক্তিগত জীবনে মূল্য আরোপ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সাধন সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের সকল নর-নারীর জীবনে এই সাধনাকে সত্য করিয়া তুলিতে আরোপিত সকল বিধিনিষেধ যেখানে যতটা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানে সেই সমাজ তত বিচিত্র সৃষ্টি কার্য্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তত উন্নতি লাভ করিতেছে। একথা সত্য যে আমরা প্রতিভার যে বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাই তাহার প্রায় সমস্তই সমাজ-রূপের বিশিষ্ট একটি স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, আর অক্যান্থ পর্য্যায় হইতে, যে সামান্থ প্রতিভার স্ফুরণ দেখিতে পাই তাহা একক, একান্ত বিচ্ছিন্ন, পূর্ব্বাপর সকল সম্পর্ক শৃষ্থ। নৃ-তত্ত্বের একটি অঙ্গ তাই রক্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রতিভার একটি অনিবার্য্য যোগ সূত্র আবিষ্কার করিতে চাহিতেছে।

এইরপ হওয়াই স্বভাবিক। কিন্তু যে বিশিষ্ট সমাজ-কাঠামোর মধ্যে এই জাতীয় গবেষণা করা হয় সেখানে ওই সমাজ-রূপটির মূল্যায়নও প্রয়োজন। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমগ্র সমাজ-রূপটি এমন একটি মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহার ফলে সমাজের সকল স্তরের মধ্যে সৃষ্টি-ক্ষম, উন্নত বা গভীর, বহুবিচিত্র প্রতিভার প্রকাশ একপ্রকার অসম্ভব। সে মনস্তত্ত্বে মানুষকে পশু করিয়া ফেলিতে পারা যায়।

মনস্তান্থিক কারণ যে মানবিক সমগ্র সন্তার তাহার জড় আধারের পর্য্যস্ত রূপান্তর সাধন করিতে সক্ষম বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেও একথা আজ সর্ব্বজন স্বীকৃত। স্কৃতরাং আধারের পরিমাপ যেমন করিয়া যে-ভাবেই লওয়া হোক-না-কেন তাহার মধ্যে প্রতিভার কোন রহস্ত কোন কালেই লাভ করিতে পারা যাইবে না।

প্রতিভার রহস্ত কোন রক্ত সম্পর্ক বা 'জীন'-তত্ত্বের মধ্যে নাই।
নানা সীমিত বোধ সৃষ্টি করিয়া (এই সীমিত বোধ মুখ্যতঃ মনস্তাত্ত্বিক)
একটি সমগ্র সমাজের প্রতিভা বিকাশকে একমুখীন ও সম্প্রদায় গত
করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিভার রহস্ত একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণের
মধ্যে নিহিত। মনস্তাত্ত্বিক কারণ প্রয়োগ করিয়া মানুষকে মুহূর্ত্তে
যেমন পশু করিতে পারা যায়, তেমনি দেবত্ত্বের স্তরেও উন্নীত করা
সম্ভব। কারণ একমাত্র এই আধার আশ্রয় করিয়া মানুষ অসীমের
স্পর্শে লাভ করে। কোন একটি উন্নত বোধকে আশ্রয় করিয়া মানব

জীবনে যথন অসীমের স্পার্শ লাভ ঘটে তথন তাহাকে আমরা বলি প্রতিভা।

একমাত্র স্বার্থ বৃদ্ধির দ্বারা স্ট এই মনস্তান্থিক জালকে সম্পূর্ণ রূপে গুটাইয়া ফেলিতে পারিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সমাজের তথাকথিত সকল পর্য্যায় হইতে অনস্ত সাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটিতেছে। এই মনস্তান্থিক কারণ (রাজনৈতিক নানা কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে) গত মাত্র কয়েক শত বৎসর কিছুমাত্র শিথিল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সমাজের যে-কোন স্তরের নর-নারী যে-কোন ক্ষেত্রে অসামাত্য কৃতিত্ব ও দক্ষভার পরিচয় দান করিতেছে।

ব্যস্তির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় ব্যক্তির সদ্ অসদ্ বোধ বাহিরে কোন একটি মাধ্যম আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করে। গত বিশ্বযুদ্ধে নাজিরা ইহুদিদের সকল অপরাধের মূল বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত সকল প্রকার পাশবিক আচরণকে নৈতিক বোধ দ্বারা সমর্থন করিয়াছিল। নাজিরা তাহাদের অন্তরস্থিত পাশব বৃত্তিকে এইরপে ইহুদিদের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিল মাত্র। সে প্রবৃত্তি ছাতি আপনার স্বভাব নিহিত তুর্ব্বলতাকে অপরের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়া আত্মগোরবে স্ফীত হইতেছে, যথেষ্ট শক্তি ও সুযোগলাভ ঘটিলে তাহাকে লাঞ্ছিত করাকে নৈতিক দায়িত্ব বলিয়া বোধ করিতেছে। এই প্রক্ষেপকরণ এক-একটি জাতিতে যেমন সম্ভব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তেমনি সম্ভব। (এই প্রক্ষেপকরণ প্রক্রিয়া সমগ্র সমাজ-রূপের মধ্যে যেমন তাহার সকল স্মৃতি-সংহিতার মত পুরাণ, সাহিত্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই বোধের মধ্যে শিশুরা জন্ম লাভ করে, তাহাদের মন সমুদ্ধ হয়!)

কোন সম্প্রদায়ই সামগ্রিক বোধ লইয়া আপনাদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে নাই ( এই চেষ্টাটাই তো মায়া ), পরস্তু আপনাদের সকল ১৮৪ গোরা

অপরাধ বৃত্তিকে আর কাহারো উপর প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন, প্রয়োজনবশত সকল প্রকার অত্যাচার করিবার নৈতিক দায় আপনারাই গ্রহণ করিয়াছে। যাহার উপর এই অত্যাচার ও অসম্মান আসিয়া পড়ে, তাহারা মূল এই ধর্মাবোধের জন্ম এই অত্যাচারকে অসম্ভব না করিয়া উহাকে আবার আর কোন জন সম্প্রদায়ের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়া সম্ভোষ লাভ করিয়াছে। হয় অত্যাচারকে অসম্ভব করিতে হয়, নতুবা আর কাহারও উপর প্রক্ষেপ করিতে হয়, নহিলে মনকে শান্ত করা অসম্ভব। ইহাই স্বাভাবিক মনস্ভব। এইরূপে সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত একটি ধারা চলিয়াছে—অপরাধ প্রবৃত্তি প্রক্ষেপের ধারা।

সমগ্র সমাজ-রূপের পশ্চাতে এই অশ্রদ্ধার বীজ আছে বলিয়া গোরা প্রথমে সহস্র চেষ্টা করিয়াও সমাজের সকলের সহিত এক হইয়া মিলিত হইতে পারে নাই। জ্ঞানের মিলন আর মানবিক বোধে সমগ্র সন্তায় মিলন এক নয়, উভয়ের মধ্যে হুস্তর ব্যবধান, উভয়ের ফল লাভের মধ্যেও এমনি পার্থক্য রহিয়াছে। আমি এক্ষেত্রে গোরার তথা রবীক্রনাথের সেই উক্তিটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্মে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটি-না-একটি জায়গায় বেধেছে—সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্ম আমি সমস্ত জীবন দিন-রাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারি নি—সেই আমার একটি মাত্র সাধনা ছিল। সেই জন্মেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্য দৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিঙ্কন্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেন্ত তুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্মে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি!

আজ এক মুহূর্ত্তেই আমার সেই ভাবের হুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ স্থুখ হুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মাক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাহিরের পঞ্চবিংশকোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্র।"

গত প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা এই এক বর্ণবিচার করিয়া কাটাইয়াছি, আর উহার পশ্চাতে ওই এক দার্শনিক বোধকে পুষ্ট করিয়াছি। ইহা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে মস্তব্য করিয়াছেন,

"অনন্তসহায় ব্রাহ্মণের। যে বিভার আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণ বৈষম্য দোষে কৃষ্ণল প্রদা হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভূ হইয়া তাঁহারা বিভাকে প্রভূত্বক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিভার যে রূপ আলোচনায় সেই প্রভূত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও রিদ্ধি হয়, যাহাতে অন্ত বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণ পদরজ ইহজন্মের সারভূত করে সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগ্যজ্ঞের পুষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, আরও দেবতার মাহিমা পূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা বন্ধন করিয়া এই অক্সরা নূপুরনিকনসিঞ্জিত মধুর আর্য্য ভাষায় গ্রথিত কর, ভারতবাসীদিগের মুর্খতা বন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সে সবে কাজ কি? সে দিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণ খানির কলেবর বাড়াও, অমুক উপনিষদখানি প্রচাব কর, ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণাকের উপর আরণ্যক, সুত্রের উপর স্থ্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা; তার ভাষ্য অনস্ত জ্রেণী—। বিভা ?—তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক।"

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্পর্কে তাই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—'পৃথিবীতে

যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ববিকালিক বর্ণ বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।"

সমাজ জীবনের বিভিন্ন অঙ্গে বিকাশ যতটুকু ঘটিয়াছে তাহা চিরস্তন প্রাণ-মনের অনিবার্য্য প্রেরণায়। এই জাতীয় দার্শনিক বোধের সহিত তাহার কোন যোগ নাই, বরং ওই দার্শনিক বোধ এই বিকাশে আফুকুল্য না করিয়া নানাভাবে প্রতিকৃলতা করিয়াছে।

প্রাচীন বিশ্বের সমাজ-ব্যবস্থার সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া এক দার্শনিক সমালোচক লিখিতেছেন :—

"The ancient world, in so far as we can reconstruct it, bears every where the same stamp. In Egypt, in Crete, in Mesopotamia, wherever we can read bits of story, we find the same conditions: a despot enthroned, whose whims and passions are the determining factor in the State; a wretched, subjugated populace; a great priestly organisation to which is handed over the domain of the intellect. This is what we know as the Oriental State to-doy. It has persisted down from the ancient world through thousands of years, never changing in any essential. Only in the last hundred years—less than that—it has shown a semblance of change, made a gesture of outward conformity with the demands of the modern worlds."

## তিনি এই তন্ত্র সম্পর্কে অহাত্র মন্তব্য করিয়াছেন,

"To teach the people so that they would begin to think for themselves, would be to destroy the surest prop of their power. No one except themselves must have knowledge, for to be ignorant is to be afraid, and in the dark mystery of the unknown a man can not find his way alone. He must have guides to speak to him with authority. Ignorance was the foundation upon which the priest power rested. In truth, the two, the mystery and those who dealt in it, reinforced each other in such sort that each appears both the cause and the

গোরা ১৮৭

effect of the other. The power of the priest depended upon the darkness of the mystery; his effort must ever be directed toward increasing it and opposing any attempt to throw light upon it. The humble role played by the reason in the ancient world was assigned by an authority there was no appeal against. It determined the scope of thought and the scope of art as well, with an absolutism never questioned."

"The Great Age of Greek Literature"
( Edith Hamilton )

মহাভারতে সত্যযুগের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ আছে তাহাতে প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে মানুষ মাত্রেই স্বভাবত অসং বৃত্তি প্রায়ণ, তাহার মনোবৃত্তি স্বভাবতই জলের মত নিম্নাভিমুখী।

ব্রহ্মা যখন মন্থকে মর্ত্য-লোকে শাসন ভার গ্রহণ করিয়া ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন, তখন মন্থু তাহার উত্তরে বলেন,

"আমি পাপ কার্য্যের ভয় করি! কারণ রাজত্ব করা অতি ত্বন্ধর, বিশেষতঃ মান্তুষেরা সর্ববদাই মিথ্যা ব্যবহার করে; স্থৃতরাং তাহাদের রাজত্ব করা আরও ত্বন্ধর।" ॥ ২২॥ (ভীত্মপর্বেঃ পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ)

সত্যযুগের এই লক্ষণ অনুসারে রাজা কোন একজন প্রধান দেবতা স্থার কর্ত্বক প্রেরিত হইয়া মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চাতুর্বর্ণ্যে নির্ণয় করিয়া দণ্ডনীতি (এই দণ্ডনীতি স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত) অনুসারে প্রত্যেক বর্ণকে এক একটি বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া শাসন করেন। রাজা যখন দণ্ডনীতির সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন তখন সত্যযুগ ফিরিয়া আসে। রাজা যখন দণ্ডনীতির এক চতুর্থাংশ লজ্মন করেন তখন ত্রেতা যুগ, যখন দণ্ডনীতির অর্জাংশ লজ্মন করেন তখন ব্রেতা যুগ, যখন দণ্ডনীতির অর্জাংশ লজ্মন করেন তখন করেন তখন করিয়া মাত্র এক চতুর্থাংশ ভাগ অনুসরণ করেন তখন কলিযুগ আবিভূতি হয়। সেই জন্ম বলা হইয়াছে.

"সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই সমস্ত যুগ এক রাজা হইতে উৎপন্ন হয়; স্থতরাং রাজাকেই যুগের কারণ বলা হইয়া থাকে।"

(ভীষ্মপর্ব্ব: উননবতিতমোহধ্যায়ঃ)

রাজার ক্ষেত্রে পর্য্যায় ক্রমে এই দণ্ডনীতি প্রয়োগের হ্রাস বৃদ্ধি কেন ঘটে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ কোথাও নাই।

বর্ণাশ্রম যে চিরস্তন তত্ত্ব, ধর্ম্মরাজ্যের ক্রমিক উৎকর্ষ নির্ভর করে যে বর্ণাশ্রমের ক্রমিক কঠোর বিধি নিষেধ প্রয়োগের উপর এবং তাহা যে ঈশ্বর কর্ত্তক রচিত এই তত্ত্বটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

এই বর্ণাশ্রম তত্ত্বাশ্রিত মানব সমাজকে একটি সংহতি দানের জন্ম এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়াশ্রিত করিবার জন্ম আদর্শ রাজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, প্রথম ধর্ম শপথ হইল বেদও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে (নিয়মিত যজ্ঞ, দানও দক্ষিণা ইত্যাদির সহায়তায়) সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করা, এমনকি সর্ব্ব প্রকার পাপ নিমগ্ন ও অধর্মাচারী হইলেও,—এবং বর্ণ সাঙ্কর্য্য কোন প্রকারে ঘটিতে না দেওয়া।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস ভাঁহার আদর্শ রাজা দিলীপ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

> রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্গাদামনোর্বস্থনঃ পরম্ ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্ত র্নেমিবৃত্তয়ঃ,

অর্থাৎ

মনুর অনুশাসনের কাল হইতে সুরু করিয়া রথের চাকায় চাকায়। যে পথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার শাসনে প্রজাকুল সেই পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইত না।

(মহাভারতে সত্যযুগের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা সেই সত্যযুগ।)

আদর্শ প্রজার কর্ত্তব্য যেমন 'নেমিবৃত্তি' অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বিধি-বিধান নির্দ্দিষ্ট আচার আচরণ পালন করা, বরান্দ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খাছে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ করা, তেমনি আদর্শ রাজার কর্ত্তব্য হইল প্রজাদের ওই 'নেমিরুত্তি'তে বলে বা কৌশলে বাধ্য করা।

বর্ণাশ্রম মূলক ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হোক-না-কেন, এই জাতীয় সামাজিক কাঠামো বিশ্ব সভ্যতার ক্রম অভিব্যক্তির একটি পর্য্যায়ে বিশ্বের সর্ব্বত্রই গড়িয়া উঠে এবং অভিব্যক্তির একটি পর্য্যায়ে সর্ব্বত্রই এই কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সচল বর্ণাশ্রম কোনা বিশেষ কারণে স্থায়ী বংশামুগত বর্ণাশ্রমে পরিণত হয় তাহা উল্লেখ করিয়া এক চিন্তাশীল ঐতিহাসিক লিখিতেছেনঃ—

"The watch-word was "every one at his post" or Roman civilization would perish. It was a state of sieze, for life or perpetuity. A man's station in society, his profession, came to be made hereditary. We are watching the setting up of a real caste system, a phenomenon which in this case is not primitive or spontaneous, but an experiment imposed as a measure of policy from above."

—The End of the Ancient World and the Beginning of the Middle Ages.

(Ferdinand Lot)

উদ্ধৃত অংশটির শেষ তৃইটি পংক্তি সবিশেষ লক্ষণীয়। ভারতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ ৩য়-৪র্থ খ্রীষ্টাব্দে। এই অচল সমাজ ব্যবস্থার পর গ্রীক সাম্রাজ্যের যেমন ভারতেরও তেমনি সকল দিকে অধ্যপতন ঘনাইয়া উঠে। একটি নৃতন সজ্যাতে বিশ্বের সর্বব্র আবার নৃতন সমাজ-রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে।

পদার্থবিতা, উদ্ভিদবিতা, প্রাণীবিতা, মনস্তব্ধ, সমাজ-বিজ্ঞান— জ্ঞানের এই সকল ধারা একত্র মিলিত হইয়া অভিব্যক্তি তত্ত্বকে নিঃসংশয়িত করিয়া তুলিয়াছে। মামুষ আজ্ঞ জীব-জগৎ, প্রকৃতি ও জড়-জগতের সহিত অবিচ্ছেত বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে রহিয়াছে এক 'প্রাণ-পৈতি'। আবরণের পর আবরণ উন্মুক্ত করিয়া চলিয়াছে জড় হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে চেতনা পর্য্যায়ে-মন, বৃদ্ধি ও বোধিতে। বেদাস্ত এই অভিব্যক্তি তত্ত্বকে স্বীকার করেন। তবে জড়বাদীগণের অভিব্যক্তি তত্ত্ব হইতে বৈদাস্তিক অভিব্যক্তি তত্ত্বের পার্থক্য এই যে, বেদাস্ত বলেন, একটি পূর্ণতার ধ্যান-রূপ রহিয়াছে; অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই ধ্যান-রূপের বীজ-কোষটি একটির পর একটি দল উন্মোচন করিতেছে। জড়বাদীরা এই পূর্ণতার ধ্যান-রূপটিকে স্বীকার করেন না। কিন্তু মূল এই বিকাশতত্ত্ব সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্কীর।

জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে যে কুত্রিম ও অকুত্রিম বিভাগ লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে রহিয়াছে কেবল বিকাশের বৈচিত্র্যও ক্রম, জীবের আদি ধাতু বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই।—এক উত্তরায়ণের পথে সকলের যাত্রা।

ব্যক্তির সংগ্রাম প্রবণতাকে যেমন নিম্নতর প্রবৃত্তি দমন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হয়, তেমনি সমষ্টির জীবনেও একথা সত্য। অর্থাৎ একটি জন-সম্প্রদায়কে অহ্য জন-সম্প্রদায়ের অপরাধ প্রবণতা প্রকাশের মাধ্যম স্বরূপ না করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখীন করিয়া তুলিতে হয়। এই অন্তমুখীনতার ভিতর দিয়া এক একটি সম্প্রদায়ের চিত্ত শুদ্ধি ঘটে। তাহাতে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় যেমন অহ্যাহ্য সম্প্রদায়ও তেমনি একের পর এক অপরাধ প্রক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া অতি ক্রেত বিকাশ লাভ করে। এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া বড় কথা। তাহার পর ওই বিকাশ রহস্থকে যে যতথানি উদ্যাটন করিবে, সেই তত্ত্বকে সত্য করিয়া তুলিতে জীবনে যে যতথানি সচেষ্ট হইবে তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ততথানি হইবে। এই মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। মান্ত্র্যের সমগ্র প্রয়াস তথন সম্প্রদায়গত না হইয়া তাহা

অসং প্রবৃত্তি, অশিক্ষা, দারিজ্য, ব্যাধি, প্রভৃতির উপর ক্রমিক উন্নততর ক্ষমতা লাভের কার্য্যে নিয়োজিত হইবে।

এই সম্পর্কে প্রকাশ্য বিচার ও বিতর্ক দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে।

বাঙ্গালা দেশের সেই সকল ধর্ম আন্দোলনকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ধারা রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত। তাঁহার ধর্মা আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল বেদাস্ত। রাজা রামমোহন রায়, মহিষ দেবেন্দ্র নাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই আন্দোলনের ধারা উত্তরোত্তর পূইই হয় নাই, বহু বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। এই আন্দোলন কোথাও বেদের অপৌরুষেয়তাকে স্বীকার করিয়াছে, কোথাও করে নাই, কোথাও ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে একমাত্র প্রামাণ্য করিয়াছে, কোথাও বা একমাত্র যুক্তিকে, কিন্তু এই আন্দোলনের কোন ধারাই বংশানুগত বর্ণাশ্রম তত্ত্বকে কোন স্বরূপে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দান করে নাই।

আর একটি ধর্ম আন্দোলনের জন্ম ঠিক বাংলা দেশে হয় নাই, তবে তাহা বাঙ্গালা দেশকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সে ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ। তিনি হিন্দু সমাজ-রূপের আদর্শ স্বরূপ বেদ বিশেষ করিয়া ঋথেদকে আশ্রয় করেন। তাঁহার অন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি ওই সমাজ-রচনায় একমাত্র গুণকর্মের বিভাগকে স্বীকার করেন।

বাঙ্গালা দেশে আর একটি ধর্ম আন্দোলন গড়িয়া উঠে শ্রারামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া। এই ধর্মা অন্দোলন বিদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্ম সকল প্রতীক মুক্ত শুদ্ধ বৈদান্তিক জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেও ইহার মূল প্রেরণা পৌরাণিক। পৌরাণিক এই অর্থে বলিয়াছি যে ইহা ভারতীয় ধর্ম-সাধনার সকল প্রতীকের সত্যতা '১৯২ গোরা

কোন-না-কোন স্বরূপে স্বীকার করিয়াছে। সে ধর্ম ভারতীয় ধর্ম সাধনার সকল প্রতীককে স্বীকৃতি দান করিলেও বংশান্তুগত বর্ণাশ্রমকে যে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দান করে নাই তাহা স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।

"—the conviction is daily gaining on my mind that the idea of caste is the greatest dividing factor and the root of Maya,....."

(Complete Works of Swami Vivekananda, part VI)

"It is in the books written by priests that madness like
that of caste is to be found, and not in the books revealed
from God."

Ibid, part VI, p. 355.

"Buddha was the only great Indian philosopher who would not recognize caste......

"All the other philosophers pandered more or less to social prejudices."

Ibid. part VII, p. 37.

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সাধ্য ও সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

বিবেকানন্দের ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। একটি মধ্যযুগীয় এবং অপরটি আধুনিক। তিনি তত্ত্বের দিক হইতে অনগ্রসর মানেন অথচ সমাজের আমূল সংস্কারের কথাও বলিয়াছেন। সমসাময়িক বিশ্বের ভাব-প্রেরণা বারংবার এমনি করিয়া মধ্যযুগীয় সকল ভাব-প্রেরণাকে উদ্ভিন্ন করিয়া জয় যুক্ত হইতে চাহিয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী পূঙ্খামুপূঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করিয়া এই বৈপরীত্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই জাতীয় আলোচনারও একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান নিবন্ধে সেই জাতীয় কোন আলোচনার অবকাশ নাই। আমি বিবেকানন্দের জীবনের এই দিকটি সুম্পন্ত করিয়া তুলিতে চাই এইজন্ম যে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এমনি একটি বিপরীতমুখী প্রেরণার

অন্তর্দ্ধ ছিল। পরিণত বয়সে এই দ্বন্দকে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই সঙ্ঘাত যে ক্রমাগত গভীর হইয়াছে, কেবল তাহাই নয়, মধ্যযুগীয় ওই চিন্তাধারাকে তিনি যে ধীরে ধীরে জয় করিয়া উঠিতেছিলেন তাহা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাঁহার অকাল বিয়োগ না হইলে এই দ্বন্দকে তিনি যে এক সময় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিতে পারিতেন এইরূপ অনুমান আমরা নিঃসঙ্কোচে করিতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ দার্শনিকবোধের দিক হইতে কি বিশ্বাস করিতেন তাহা তাঁহার ছই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যাইবে।

এই বিশ্বে, এই মানব সমাজে সদ্-অসদ্ পাপ-পুণাের বােধ
শাশ্বত কালের জন্ম ওতপ্রােত হইয়া আছে। এই ছইয়ের পরিমাণ
আবার সকল সময় সমান। ইহাদের একটিকে বদ্ধিত করিবার চেষ্টা
করিলে অনিবার্যারূপে আর একটি সেই সঙ্গে বদ্ধিত হইয়া যাইবে।

"It admits that this world is a mixture of good and evil, happiness and misery, and that to increase the one must necessity increase the other." (Jnana-Yoga)

"The history of the world shows that evil is a continuously increasing quantity, as well as good." (Jnana-Yoga)

"Evil is very where, it is like chronic rheumatism. Drive it from the foot, it goes to the head; drive it from there, it goes some where else. It is a question of chasing it from place to place; that is all." (My Plan of Campaign)

যাঁহারা এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া তিনি যে মস্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Again, we often hear that it is one of the features of evolution that it eliminates evil, and this evil being continually eliminated from the world, at last only good will remain. That is very

১৯৪ গোরা

nice to hear, and it panders to the vanity of those who have enough of this world's goods, who have not a hard struggle to face every day, and are not being crushed under the wheel of this so-called evolution. It is very good and comforting indeed to such fortunate ones. The common herd may suffer, but they do not care; let them die, they are of no consequence. Very good, yet this argument is fallacious from beginning to It takes for granted, in the first place, that manifested good and evil in this world are two absolute realities. the second place, it makes a still worse assumption, that the amount of good is an increasing quantity, and the amount of evil is a decreasing quantity. So if evil is being eliminated in this way, by what they call evolutions, there will come a time when all this evil will be eliminated and what remains will be all good. Very easy to say, but can it be proved that evil is a lessening quantity."

ইংরেজ ও জার্মান দার্শনিকগণের এই জাতীয় প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত নিবন্ধে অন্যত্ত মন্তব্য করিয়াছেন.

"Attempts have been made in Germany to build a system of philosophy on the basis that the Infinite has become finite. Such attempts are also made in England, and the analysis of the position of these philosophers is this, that the Infinite is trying to express itself in this universe, and that there will come a time when the Infinite will succeed in doing so."

(Maya and Illusion)

সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত এই কারণে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন চিরস্থির রহিয়াছে। এই তত্ত্ব আবার বংশামুগতির সহিত বিজ্ঞজিত। সমাজে বংশামুগতির ভিতর দিয়া মামুষকে অনিবার্যারপে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা করিতে হইবে। ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'কর্ম্মযোগে'র মধ্যে তিনি কৌশিকের উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। এই কাহিনী উল্লেখ করিয়া পরিশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন. "Thus, in the story, the Vyadha and the woman did their duty with cheerfulness and whole heartedness; and the result was that they became illumined, clearly showing that the right performance of the duties of any station in life, without attachment to result, leads us to the highest realisation of the perfection of the soul."

ইহা বাস্তব জীবনে সাধ্য কি অসাধ্য সে তর্ক আমি তুলিতেছি না।
এই জাতীয় সাধনা ও মনুষ্যান্তের সাধনা যে এক নয় তাহাই কেবল
উল্লেখ করিতে চাই। মনুষ্যান্তের সাধনা জীবনের সকল বিভাগের,
সকল অঙ্গের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্থা সাধন করিতে চায়। এই সাধনায়
মনুষ্যান্ত বিকাশের তারতম্যের উপর আধ্যান্মিক উপলব্ধির তারতম্য
স্বীকৃত। ব্যক্তিগত প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া একটি
বিশেষ মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিয়া (নিক্ষাম বোধ) বংশানুগতির
অনুশীলনের মধ্যে আধ্যান্মিক ফল লাভের ক্ষেত্রে তাঁহার মতে তারতম্য
কিছু নাই। এইরূপে মানবিক সকল বোধের অনুশীলন ও আধ্যান্মিক
অনুশীলনের মধ্যে সকল যোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে
দেখিতে পাই।

যাঁহারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ মানেন, সমগ্র মানব সমাজের ধীর অগ্রগতি মানেন তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে কি বুঝেন তাহা বুঝাইবার জন্ম আমি অন্যত্র রবীশ্রনাথও শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই আলোচনা বিস্তারিত করিয়া কোন লাভ নাই। আমি এই সমগ্র দার্শনিক বোধটিকে মধ্যযুগীয় জীবন দর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

তাঁহার দার্শনিকবোধ যাহাই হোক, তিনি কি চাহিয়াছিলেন তাহার একটি দিক উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত এবং যাঁহারা অগ্রগতি মানেন তাঁহাদের প্রচেষ্টার কোন বিশেষ নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন, পরা (আধ্যাত্মিক) ও অপরা (জাগতিক) সর্ব্ববিধ জ্ঞানকে সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে।

"The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our Scriptures, in our Purânas must be brought out from the books, brought out from the monasteries, brought out from the forests, brought out from the possession of selected bodies of people, and scattered broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country....."

তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলিয়াছেন,

"Therefore even for social reform, the first duty is to educate the people, and you will have to wait till that time comes."

এই জ্ঞান লাভ করিলে মান্নুষ তাহার সকল তুর্বলত। মুহুর্ত্তে দূর করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সে মস্তক নত করিবার ক্ষমতা কোন চক্রবর্ত্তী সম্রাট, কোন জগৎগুরু, ধর্মগুরুর নাই।

তত্ত্বের দিক হইতে বিবেকানন্দ অগ্রগতি মান্থন বা না মান্থন তাহাতে কিছুই আদে যায় না। সমাজের নর-নারী মাত্রেই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইলে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে তাহার আপেক্ষিক মূল্য একই থাক্ অথবা যাই হোক, তাহা বিতর্কের বিষয়। উপায় সকলের এক তাহাই বুঝিলে আমাদের চলিবে।

বস্তুতঃ সেই দিব্য সমাজ-রূপ তাঁহার ধ্যাননেত্রে যে উদ্ভাসিত হইয়া যায় নাই তাহা নহে। ইহাকেই আধুনিক দার্শনিক চিম্ভাধারার অনিবার্য্য প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম।

"Society did not exist ages ago, possibly will not exist ages hence. Most probably it is one of the passing stages through which we are going towards a higher evolution. and

any law that is derived from society alone can not be eternal, can not cover the whole ground of man's nature."

"To me it seems that they have just begunto grow. The power of religion, broadened and purified, is going to penetrate every part of human life. So long as religion was in the hands of a chosen few, or of a body of priests, it was in temples, churches, books, dogmas, ceremonials, forms and rituals. But when we come to the real, spiritual, universal concept, then, and then alone, religion will become real and living; it will come into our very nature, live in our very movement, penetrate every pore of our society, and be infinitely more a power for good that it has ever been before."

সে সমাজে ইউরোপীয় বস্তুজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্ম জ্ঞানের পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইবে।

"Can you not make a European society with Indian religion? I believe it is possible and it must be."

Complete Works of Swami Vivekananda part IV, p. 313.

সকল সম্প্রদায় মুক্ত পরিব্যাপ্ত সেই অখণ্ড ধর্ম্ম বলিতে এই বোঝায় না যে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মনুষ্য জগতে কেবল একটি মাত্র চিস্তা পদ্ধতি ও উপাসনা পদ্ধতি থাকিবে। তখন নর-নারী মাত্রেই আপন আপন স্বভাবের ভিতর দিয়া আপন নিয়মে দিব্য-চেতনা লাভের জন্ম সচেষ্ট ইইবে। তাই তিনি এক স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

"I pray that they may multiply so that at last there will be as many sects as human beings, and each one will have his own method, his individual method of thought in religion."

মনুষ্য-জগতে নিম্নতম চেতনা-লোক হইতে উচ্চতম চেতনা-লোক পর্য্যস্ত আপনার অতীত সন্তাকে লাভ করিবার নানা চেষ্টা, তজ্জাত নানা প্রতীক-রূপ লক্ষ্য করা যায়। জন্ম পরিবেশ ও চেতনাবিকাশের ক্রম অনুসারে এই সকল চেষ্টার মূল্য আছে। ধর্ম্মের বিশ্ব-রূপ এই সকল প্রয়াস-রূপকে আশ্রয় করিয়া। তাহা নির্বিশেষ কোন একাকারছের চেষ্টা নয়। তিনি বলিয়াছেন,

"To him all the religions, from the lowest fetichism to the highest absolutism, mean so many attempts of the human soul to grasp and realise the Infinite, each determined by the conditions of its birth and association, and each of these marks a stage of progress; and every Soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun."

ইহা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে মানবিক বোধের বিকাশের ক্রমিক উন্নত পরিণামে তাহার ঠিক নিম্নতর পর্য্যায়ের প্রতীক-রূপ ক্রমাগত নিরর্থক হইয়া কালে লুপ্ত হইয়া যায়। (ক্রমিক উন্নত দার্শনিক ব্যাখ্যা আরোপ যতই করা হোক-না-কেন একটি পরিণামে তাহা একান্ত ভার স্বরূপ হইয়া পড়ে।)

মানব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে অভিব্যক্তি কাজ করিতেছে সেই অভিব্যক্তির নিয়মে তথাকথিত স্থূলতার দিক আপনা হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মহুয়-স্বভাবের উপর অত্যাচার পাশবিকতা সন্দেহ নাই, কিন্তু ওই স্বভাবটাই যে ধীরে উন্নত পরিণাম লাভ করিতেছে। এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়া তো কেবল মনুয়া স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া ঘটতেছে না। সমগ্র জড় জগং, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগংকে আশ্রয় করিয়া এই রূপান্তর ঘটিতেছে। এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে কত অতিকায়ের, কত স্থূলের, কত বীভংসের, কত অসক্ষতি ও অসামঞ্জন্মের ধীর বিলুপ্তি ঘটিয়াছে তাহার অন্ত নাই। এই রূপান্তরের জন্ম একদিনের জ্বলম্ভ অগ্নি পিণ্ড আজ শ্রামল তৃণ সমাচ্চন্ন স্থলরী বস্তুম্বরা।

ধর্ম্ম আন্দোলন ছাড়া আন্দোলনের আরো কয়েকটি ধারা আছে। ইহার মধ্যে সাহিত্যের ধারা একটি। এই ধারা বহিয়া আসিয়াছে বিত্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যাস্ত । বলাবাহুল্য তাঁহারা কেহই মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোটিকে স্বীকার করেন নাই।

আর একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা। এই সম্পর্কে কেবল ইহাই মাত্র নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে ওই আন্দোলন জনসাধারণের সম্মুখে যে সমাজ-রূপের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল তাহার মধ্যে একমাত্র গুণ-কর্ম্মের বিভাগকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র আন্দোলন একদিকে যতই গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিতেছিল, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর চিস্তাশীলদের মধ্যে ততই সংশয় গভীর হইয়া উঠিতেছিল যে এই দেশে সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সমাজ-কাঠামো বিগুমান তাহাতে রাষ্ট্রাধিকার স্বাভাবিকভাবে যাহাদের হাতে গিয়া পড়িবে তাহারা কতদূর প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। সেইজন্ম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন চিম্তাশীল দেশ নায়কের আবির্ভাব ঘটে যাঁহারা বিদেশী শাসনের অবসানের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ সমাজ-বিপ্লবের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। (যাঁহারা এই সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় লাভ করিতে চান তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিম্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পালের 'Memories of my life and times' নামক আত্মজীবন চরিত পাঠ করিতে পারেন।)

কারণ সে যুগের সমাজ সংস্কারকমাত্রেই একথা অকুষ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, সে ইংরেজ সরকারের সহায়তা বা আরুকূল্য না পাইলে তাঁহাদের সকল প্রয়াস অস্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। যে-কোন দেশের বিপ্লবীদের দমন করিতে তৎকাল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা যে ভয়ঙ্কর নির্ম্মতার পরিচয় দিয়াছে, সে যুগে হিন্দু সমাজও ঠিক ততথানি নির্ম্মতার পরিচয় দিয়াছে। সরকারী আইন ও দগুনীতির দ্বারা রক্ষিত না হইলে অন্থ কাহারো কথা দূরে থাক রামমোহন, বিস্থাসাগর,

কেশবচন্দ্রের মত ব্যক্তিছের পক্ষেও কোন সংস্কার কার্য্যে কিছুমাত্র কৃতকার্য্যতা লাভ যে সম্ভব হইত না তাহা সে যুগের সমাজ্ঞ পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

## (0)

বাহিরের আঘাত হইতে সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিবার ছটি উপায় আছে। এক উপায় হইল এমন একটি তত্ত্ব আশ্রয় করা যাহার সহায়তায় আপনাকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করা সম্ভব। আর একটি উপায় হইল আপনাকে ক্রমাগত প্রসারিত করা। বর্ণাশ্রম তত্ত্ব হিন্দু সমাজের ক্রমিক সঙ্কুচিত হইয়া বাঁচার তত্ত্ব। উহা হয় স্থির থাকে নতুবা সঙ্কুচিত হয়। প্রতিকূল বা অনুকূল বাহিরের কোন শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া ক্রমাগত প্রসারিত করার যে তত্ত্ব তাহা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে নাই।

মুসলমান রাজশক্তিকে সাধ্যমত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা যে হিন্দু সমাজ কোথাও করে নাই তাহা নয়, তবে ওই শক্তি যখন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে তখন আবরণের পর আবরণ, নিষেধের পর নিষেধ, সংস্কারের পর সংস্কার, আচারের পর আচার টানিয়া আপনাকে ক্রমাগত সঙ্কীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। তাহা যে কতদূর বিকৃত, কতদূর অন্ধ হইতে পারে, প্রাণ-ধর্ম্মের, মনোধর্ম্মের বৃদ্ধি-বৃদ্ধির কতদূর বিকৃদ্ধ ও বিপরীত হইতে পারে তাহা ওই যুগের সমাজ ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। (বিভাসাগর মহাশয়ের 'সমাজ'-নামে যে রচনা সঙ্কলন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে একমাত্র সেই সঙ্কলন গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আপনারা সেই সমাজ-রূপটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড পাঠকরা যাইতে পারে। সামাজিক ক্ষলনের গভীরতা পরিমাপ করিতে এই ছটি গ্রন্থই যথেষ্ট।)

ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যেখানে যতটুকু আন্দোলন দেখা দিয়াছে, সেখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মকে নির্দ্মমভাবে পরিহার করা হইয়াছে দেখিতে পাই। কারণ ওই তত্ত্ব ও জীবন বিকাশের তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। একটির সঙ্গে আর একটিকে তাই মিলাইবার কোন উপায় নাই। রাষ্ট্র সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রাজপুত ও শিখদের কথা এবং ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্রে কবির, দাছ ও নানকের কথা এবং বিশেষ করিয়া যোড়শ শতকের শ্রীচৈতত্যদেবের কথা স্মরণে পড়িতে পারে।

সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রথম জাগরণ ঘটে ইংরেজ শাসন স্বরুত্বীর সময় হইতে। ওই সময় হইতে হিন্দু সমাজ পুনরায় বাহিরের বিচিত্র ভাব-ভাবনার ঘাত প্রতিঘাতকে আত্মসাৎ করিয়া ক্রমিক প্রসারিত হইতে স্বরুক করিয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে বর্ণাশ্রমের এই কাঠামোটিকে ধীরে বিসর্জ্ঞন দিয়া।

মধ্যযুগে বংশান্থগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা যদি কোথাও কোনরূপে থাকেও বর্ত্তমান যুগে তাহা যে একান্ত অর্থহীন তাহা উল্লেখ করিয়া রাধাকৃষ্ণন একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

'The truth underlying the system is the conception of right action as a rightly ordered expression of the nature of the individual being. Nature assigns to each of us our line and scope in life according to inborn quality and self-expressive function. No where it is suggested that one should follow one's hereditary occupation without regard to one's personal bent and capacities. \*\*\*The right of every human soul to enter into the full spiritual heritage of the race must be recognized. Caste is a source of discord and mischief and if it persists in its present form, it will affect with weakness and falsehood the people that cling to it."

"Eastern Religion and Western Thought"

এই সম্পর্কে বিনয় কুমার সরকারের একটি উক্তিও উদ্ধৃত কর। যাইতে পারে।

"The 'Communal award' of Manu, Yajnavalkya, Raghunandana and others had sanctioned the disfranchisement of the teeming millions of the population. The culture- bearing stocks and strains of the hydra-headed multitude were generally over looked by those lawgivers. But under the regime of new legal institutions and economic transformation in recent times certain individuals belonging to those disfranchised classes of centuries have succeeded in demonstrating to the world that they are capable of being at a par with individuals of the privileged classes in brain, character and self-sacrifice. The eugenic postulates, hypotheses, axioms and foundations of the new social order may therefore not turn out to be less fruitful and creative than those of the old."

রামমোহন রায়কে যে নবযুগের প্রবর্ত্তক বলা হয় সেই নবযুগের প্রধান লক্ষণ কি ? না শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমাজের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত সকলের জন্ম উন্মৃক্ত করিয়া দেওয়া। মানুষ মাত্রেই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের অধিকারী। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ণাশ্রমের মূল যে তত্ত্ব-দৃষ্টি তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। এই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের জন্ম তাহার সমাজ বহিভূতি হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সর্ববিসাধারণের জন্ম এই সাধন-ভূমির সন্ধান তিনি যেমন করেন (ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে নিস্প্রোজন) তেমনি সর্বব সাধারণের সাধনার জন্ম তিনি গায়ত্রীমন্ত্র ও তন্ত্রের বীজমন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। মানুষ মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধনা আছে, এ কথা তাঁহার পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে থাকিয়া কেহ উচ্চারণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভূকেও সমাজ ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাস অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এই জন্ম হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বা সারভাগকে সকলের দৃষ্টি সমক্ষে তনিই প্রথম উদ্যাটিত করিয়া দেন! (তাঁহার ব্যাখ্যার মূল্য যাহাই হোক, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁহার প্রয়াস-রূপটিই এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।) এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে তাঁহাকে স্বাভাবিক ভাবে বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া একটি আদর্শ-রূপ প্রদানের জন্ম তাঁহার ক্রটি ও যত্নের অস্ত ছিল না।

কিন্তু শুধুমাত্র অধ্যাত্ম সাধনার উপর পূর্ণ মন্থয়ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, তাহার সকল চেতনা পর্য্যায়ের অনুশীলনের সঙ্গে জাগতিক জ্ঞানের সকল বিভাগের অনুশীলনও প্রয়োজন। এই পরা ও অপরা, ইহলোকিক ও পারলোকিক উভয় প্রকার জ্ঞানের পূর্ণ অনুশীলন ও সামঞ্জস্ম সাধনের উপর ব্যক্তির পূর্ণতা যেমন জাতির পূর্ণতা তেমনি নির্ভর করে। ভারতবর্ষ মধ্যযুগে এবং তাহারও পূর্বের বৌদ্ধযুগে একটি মাত্র দিককে একাস্ত করিয়া আশ্রয় করিয়া যে বিভিন্ন জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারই জন্ম যে তাহাকে বারংবার পরাধীনতা সীকার করিতে হয় তাহা এই যুগে তিনিই প্রথম স্পষ্ট করিয়া বোধ করেন। তাই অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে ইউরোপীয় বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন যাহাতে হয় তাহার জন্ম তাঁহাকে সমগ্র প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনায় যে মানুষ মাত্রেরই অধিকার এই কথা বলিবার জন্ম তিনি একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের অপ্রিয় ভাজন হন, তেমনি অন্মদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান সাধনাকে দেশীয় শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ইংরেজ শাসকদের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া পড়েন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সহায়তার ভিতর দিয়া তাঁহার সেই অতিদ্র প্রসারী দৃষ্টির পরিচয় লাভ করিয়া আজ বিশ্বিত হইয়া যাইতে হয়।

কেবল শাস্ত্র অমুশীলনের জন্মই নয়, পরিণত বয়সে তিনি যে বেদাস্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে অন্মান্ম জান চর্চার জন্মও বাঙ্গালা ভাষাকে মাধ্যম স্বরূপ আশ্রুয় করেন। ইহাতে কি আশ্রুয়া দ্রুদর্শিতার পরিচয়ই না আমরা লাভ করি। তাঁহার সেই স্বপ্ন আজ্র প্রায় দেড় শত বংসর পরেও কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। ইংরেজি যখন শিক্ষার মাধ্যম রূপে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে সেই কালে একা রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বংসর ধরিয়া এই সম্পর্কেযে বিচিত্র প্রবন্ধ লিখেন তাহার মূল ভাব হইল উচ্চজান লাভের জন্ম শিক্ষা ব্যবস্থা যে রীতি অনুসরণ করুক, বিপুল জনসাধারণকে এই সকল বিষয় সাধারণ ভাবে শিক্ষা দান করিবার জন্ম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে আর একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা প্রয়োজন। তাহাতে সমাজের সর্বত্ত ক্রেন সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। কোন ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের মর্য্যাদাভুক্ত করা এক কথা এবং তাহাকে আশ্রুয় করিয়া সমাজের সকল স্তরে ক্রেত জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দেওয়া অন্ম করিয়া সমাজের সকল স্তরে ক্রেত জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দেওয়া অন্ম করিয়া সমাজের সকল স্তরে ক্রেত জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দেওয়া অন্ম করিয়া সমাজের সকল স্তরে ক্রেত জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দেওয়া অন্ম কথা।

বর্ণাশ্রম ধর্ম স্বীকার না করিয়া কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম সাধনা সম্ভব ? ইহাতে সর্বত্র তিনি যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন না করিয়াও মানুষ শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। ব্রহ্মস্ত্র বা বেদাস্ত স্থতের ভাষ্য প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের উক্তি, বিশেষ করিয়া গীতার 'সর্ব্ব ধর্মা। পরিত্যান্ত্য-ইত্যাদি' উক্তি আশ্রয় করিয়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার একটি বিচার এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইহা সর্বাদা অমাত হয়, যে বর্ণাশ্রম কর্মের অমুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যেহেতৃক ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম কর্মহীন ব্যক্তিরদেরও ব্রক্ষবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা স্থত্তে লিখিয়াছেন, সে এই তুই স্ত্তা।

## অস্তরা চাপি তু তদ্ধে: অপিচ শ্বর্যাতে।

এবং এই ছুই স্ত্রের বিবরণ ভগবান্ ভায়কার করিয়াছেন, "অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তি রহিত ব্যক্তি সকল যাহাদের কোন বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অন্ধ্রান নাই, এমত রূপ অনাশ্রমি ব্যক্তিরদের বিভাতে অধিকার আছে, কিয়া নাই। এই সংশয়ে আপাতত জ্ঞান এই হয়, যে আশ্রম কর্মহীন ব্যক্তিরদের বিভাতে অধিকার নাই, যেহেতুক বিদ্যার প্রতি আশ্রম বিহিত কর্ম কারণ হয়; আর এ সকল ব্যক্তিরদের আশ্রম কর্মের সম্ভবনা নাই, এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস দিল্লান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রন্ধবিভাতে অধিকারী হয়, যেহেতুক বৈক্ষ, বাচক্রবী প্রভৃতি আশ্রম কর্মহীন ব্যক্তি সকলের ও ব্রন্ধজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি; আর সর্বাদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রম কর্মহীন যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি, তাহাদেরও সহযোগিত্ব ইতিহাদে দেখিতেছি।" এবং ব্রন্ধবাদিনী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাহাদেরও ব্রন্ধবিভাতে অধিকার আছে। ইহা—

## তয়োর্হ মৈতেয়ী বন্ধবাদিনী বভূব। এবং আত্মা বা অরে ক্রষ্টবাঃ।

ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রাইয়াছে; আর স্থলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্থৃতিতে এবং ভাষ্যেতে দেখিতেছি এবং শৃদ্র যোনিতে জন্মিয়াছিলেন এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিহুর ধর্মব্যাধ, প্রভৃতি তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন, ইহ। ইতিহাসে দেখিতেছি, \* \* \* আর শ্রুবনাধ্যয়ন ইত্যাদি এই স্থ্রের বিবরণেতে শৃদ্রাদির ব্রহ্মবিভার অধিকার আছে কি-না, এই সংশয় দ্র করিবার নিমিত্তে ভগবান ভাষ্যকার লিথেন, যে "ইতিহাস পুরাণ আগমেতে চারিবর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্থৃতিতে লিথেন।" অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিভা প্রধান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ময়জ্ঞাদি বর্ণাশ্রমকর্মহীন ব্যক্তিরদের বন্ধবিভাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত শ্বতিতে প্রাপ্তি বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিরদের বিভাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতিতে প্রাপ্তি

হইবার ঘারা এবং ভগবান্ ভায়াকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার ঘারা, নিশ্য হইল।"

এইরূপে সেই সময়ে তাঁহাকে কৌশলে উভয় কূল রক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃ তাঁহার রচনাবলী আগস্তু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বৃঝিতে পারা যায় যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে অতদ্র যাইতে তিনি তৎকালে প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ ইহা তিনি নিঃসংশয়ে বৃঝিয়াছিলেন যে ইহার পর হইতে ওই মুখীন হইয়া সমাজের ধীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া চলিবে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালান বিভাসাগর মহাশয় সকল প্রকার সংস্কৃত জ্ঞান লাভের স্থ্যোগকে যেদিন সকলের নিকট আনিয়া দেন, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের আর এক পুণ্য দিন। তাঁহার পূর্ব্বে কেবল বাঙ্গালা দেশে নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র সংস্কৃত পঠন ও পাঠনের স্থ্যোগ একমাত্র একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ই লাভ করিত। আশ্চর্য্য এই যে এই কার্য্যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত তাঁহাকেও ইংরেজ শাসকদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই জাতিকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পূর্ণ মনুষ্যুত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইংরেজ কোন কালেই চায় নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের ধর্ম সাধনার মূলভাবটিকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরো গভীর ও দূর প্রসারী করেন। (সর্ববসাধারণের সাধনার জন্ম গায়ত্রী মন্ত্র এবং তন্ত্রের বীজমন্ত্রও আয়াস সাধ্য হইবে বোধ করিয়া তিনি উপনিষদ্ হইতে আরো সহজ্ব কয়েকটি মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন।)

তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কথা তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"আমি চাই যে, আপামর সাধারণ সকলে ব্রহ্মোপাসনা করিবে।" কারণ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল— "যদি বেদান্ত প্রতিপাত বাক্ষাধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ববিকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও মুখ্যতঃ বেদাস্তকে আশ্রয় করেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাকে তিনি প্রথম হইতে স্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির কথা তিনি এইভাবে বলিয়াছেন।

"সাধকদের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে,-অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন, এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। \* \* \*

"যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান, দেখিতে পান যে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন, এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন,তিনি পরমযোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি, সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন, এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। তিনি ব্রক্ষোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

অধ্যাত্ম-সাধনার এই মূলভাবটিই পরবর্ত্তীকালে ক্রমিক গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। তাহার ধারাবাহিক পরিচয় প্রদানের স্থযোগ এক্ষেত্রে নাই। তবে তাঁহারা প্রত্যেকেই বোধ করেন যে সমাজকে নূতন করিয়া এমন একটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ইইবে যাহাতে সমাজ হইবে নিত্য প্রসারী, নিত্যগতিশীল। (७)

উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল চিস্তাধারা শ্রীঅরবিন্দের জীবন সাধনায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন এক্ষেত্রে নাই। কেবল বর্ত্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সাধন বৈশিষ্ট্যের একটি মাত্র দিক এক্ষেত্রে উল্লেখ করিব।

ঈশ্বর মন্ত্র্যা-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া মন্ত্র্যা-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহার অন্তর্জীবনকে শুধু নয়, বহিজীবনের সকল প্রয়াসকেও। আমাদের সীমিত বোধের জন্ম তাহা আমরা বোধ করিতে পারি না। সীমিত বোধ হইল আমাদের মন ও বুদ্ধি এবং মন ও বুদ্ধি প্রস্ত প্রচলিত নৈতিক ও সামাজিক নানা আদর্শ প্রেরণা। কিন্তু এই সকল প্রেরণায় অগ্রসর হইতে গিয়া মান্ত্র্যকে একটা সময়ে অসমর্থ বোধ করিতে হয়়। বোধ করিতে হয় তাহার সীমিত বোধের জগতের বাহিরে একটি সীমাহীন চেতনা-লোক রহিয়াছে যাহার দ্বারা এই জীবন ও জগতের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত। এই বোধের ভিতর দিয়াই মন্ত্র্যা জীবনে প্রকৃত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা জাগে। ঈশ্বরীয় বোধের জগৎ তাই জীবন ও জগৎ বহিত্র্পত কোন লোক নয়, সমগ্র মন্ত্র্যা সমাজ ওই বোধম্থীন হইয়া চলিয়াছে, ওই বোধকেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবনে ও জগতে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

সাঙ্খ্য দর্শন বলেন যে পরম পুরুষ চিরস্থির, অব্যাকৃত ও অব্যয়, আর পরম প্রকৃতি এই বিস্টিরপে লীলায়িত। এই তুই শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব। যে বিশিষ্ট নিয়মাধীন হইয়া প্রকৃতি আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, সেই বিধানের সহিত পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই। পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র। তাঁহার স্থির নেত্র পাতে প্রকৃতি চঞ্চল। মুক্তি তাই এই প্রকৃতির নিয়মাধীনতাকে ছাড়াইয়া উঠা।

বেদান্তের মায়া ভাষ্যও কতকটা এই পথ অবলম্বন করিয়াছে।

অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে সীমার তত্ত্বের সহিত অসীমের তত্ত্বের কোন যোগ নাই। সীমা ও অসীমের যোগের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। সীমা তাই অনির্ব্বচনীয়, দৈবী-মায়া। ত্রিগুণাত্মক এই স্থষ্টি-রূপ বা সীমা-রূপকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিলে তবেই অসীমকে লাভ করিতে পারা যায়।

এইরপে লক্ষ্য করিতে পারা যায় ভারতীয় প্রায় সকল ধর্ম ও দর্শনে জীবন ও জগৎ পরিণামে কোন-না-কোন রূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে ঈশ্বরীয় সন্তা সীমা ও অসীম উভয়কে আশ্রয় করিয়া লীলায়িত। তিনি অসীমরূপে অনস্ত ব্যাপ্ত রহিয়া সীমা-রূপে স্পন্দিত হইয়াছেন। তিনি তাই বলিয়াছেন,

"Not by denying all relations, but through all relations is the Divine Infinite naturally approachable to man and most easily, widely, intimately seizable. This seeing is not after all the largest or the truest truth that supreme is without any relations with the mental, vital, physical existence of man in the universe, avyavaharyam, nor that what is described as the empirical truth of things, the truth of relations, vyavahara, is altogether the opposite of the highest spiritual truth Paramärtha. On the contrary, there are a thousand relations by which the Supreme Eternal is secretly in contact and union with our human existence and by essential ways of our nature and of the world's nature, sarva-bhavena, can that contact be made sensible and that union made real to our soul, heart, will, intelligence, spirit." (Essays on the Gitā)

তবে মুক্তি কি, না এমন একটি তত্ত্বের সহিত চির স্থির যোগযুক্ত অবস্থা লাভ যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া পরমত্রক্ষা অসীমে নৈম্বর্দ্যা রূপে রূপের জ্বগতে অস্তহীন কর্মধারায় আপনাকে নিয়ত উৎসারিত করিতেছেন। এই তত্ত্বের যোগে মান্নুষ অসীমে আপনাকে কেবল সীমাহীন সন্তারূপে প্রত্যক্ষ করে না, অস্তহীন রূপের জগতেও স্পন্দিত হইতে দেখে। মুক্তির অর্থ তাই জগৎ ও জীবনকে ছাড়াইয়া ওঠা নয়, তাহাকে তাহার পূর্ণ ও যথার্থ স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা।

ইহাতে কর্ম কোন পরিণামে নিরর্থক বা নিপ্প্রোজন হইয়া পড়ে না, কারণ জগৎ ও জীবন কোন পরিণামে মায়াবা মিথ্যা নয়, মরীচিকার মত তাহা শৃত্যে অন্তর্হিত হইয়া যায় না। এই পরিণাম লাভ করিলে মহয়-কর্ম ঈশ্বরীয় কর্মের দারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া অভ্যান্ত হয়।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ ওই দিব্য ইচ্ছার দারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরিণাম লাভ করিবার জন্ম চলিয়াছে। এই যোগযুক্ত মানুষগুলি ওই ধীর গতিকে হুরান্বিত করিবার জন্ম মনুষ্য-সমাজকে সচেষ্ট করিয়া তুলেন।

নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে মায়াবাদীরা কি বুঝেন তাহার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভব হয় না, যদি না মানুষ এইরূপে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করে। মানবিক বোধের মধ্যে থাকিয়া অভিপ্রেত কর্ম্মের ফলাফল সম্পর্কে উদাসীল্যকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে না। এই যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করিলে ঈশ্বরই মানুষকে তাহার বিশিষ্ট আধার অনুযায়ী বিশেষ এক একটি কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, ইহাই মানুষের স্বধর্ম্ম। ইহার সহিত জন্ম নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মের স্মৃদ্র কোন সম্পর্ক নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে আপন আপন জন্মলব্ধ জীবন-পর্যায়কে মানিয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিশেচষ্ট জীবন-যাত্রা বুঝায় না। ইহা স্থলভতম পথ হইতে পারে কিন্তু উত্তম পথ নয়। স্থলভতম পথ এইজল্ম যে মানুষের মনের একটা ধর্ম্ম হইল তাহার গতানুগতিকতাকে স্বীকার করা। মনকে এবং সেইসঙ্গে সমগ্র সন্তাকে সচেষ্ট ও জাগ্রত করিবার প্রয়োজন ইহাতে হয় না। বলিয়াছি, ইহার পশ্চাদ্ প্রেরণা হইল সমগ্র সমাজ জীবনকে নিশ্চেষ্ট ও

গতানুগতিক করিয়া তোলে। উত্তম পথ এই জন্মই নয় যে এই জাতীয় জাবনবোধ মানব-সমাজের বিকাশকে সহায়তা না করিয়া তাহাকে প্রাণপণে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করিয়াছেন,

"The Gitā does not teach the disinterested performance of duties but the following of the divine life, the abandonment of all Dharmas, Sarvadharman to take refuge in the Supreme alone......" (Essays on the Gitā)

একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় দিব্য-সমাজ রচনা সম্ভব। একমাত্র এই বোধের উপর সমগ্র সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

"In the spiritual life all the external distinctions of which men make so much because they appeal with an oppressive force to the outward mind, cease before the equality of the divine Light and the wide omnipotence of an impartial Power......love of world the mask, must change into the love of God, the Truth. Once this secret and inner God head is known and is embraced, the whole being and the whole life will undergo a sovereign uplifting and a marvellous transmutation. In place of the ignorance of the lower nature absorbed in its outward works and appearances the eye will open to the vision of God every where, to the unity and universality of the spirit. The world's sorrow and pain will disappear in the bliss of the All-blissful; our weakness and error and sin will be changed into the all-embracing and all-transforming strength, truth and purity of the Eternal. (Essays on the Gita)

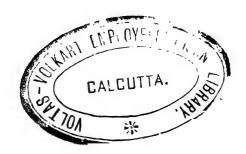

চতুরক্ষের মধ্যে কয়েকটি নারীও পুরুষের অধ্যাত্ম সংগ্রামের যে আশ্চর্য্য প্রকাশ আছে তাহাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। সাহিত্য পাঠে এই বিস্ময়বোধ ও মুগ্ধতাই সবচেয়ে বড় কথা। এই ব্যথা বিহ্বলতা মন্ময়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া কোন্ দূর জ্যোতি-সমুদ্ধ তীরে লইয়া যায়,—য়েখানে অস্তহীন রূপ-লোক বৃদ্ধুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলিয়া যাইতেছে।—সেখানে অপার বেদনা ও অনস্ত করুণা। এক মিনতি মাখান অতি করুণ আহ্বান ধ্বনি বিস্তাপ্টির চিত্তকুহর হইতে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধে মহাশৃত্যে মিলিয়া যাইতেছে। এক অপার্থিব আলোক রেখা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত কিছুকে ইক্ষতময়, আভাসময়, অর্থময়, রূপময় করিয়া তুলে।

সর্ব্বাত্রে শ্রীবিলাসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে ঔপন্যাসিকের জীবন সাক্ষাংকারের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই তাঁহার জীবন-দর্শন। এই দার্শনিক ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া তিনি জীবনের সকল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নক্শা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা থাইতে হয়, এত কাল। ফাটিয়া পড়ে।"

ছটি শক্তির পারস্পরিক সংযোগ ও সজ্বাতের ভিতর দিয়া আমাদের জীবনের ধীর বিকাশ ঘটিতেছে। একটি শক্তি নিগৃত, আমাদের বুদ্ধি ও বোধ বহিভূতি। আমাদের সচেতন মনের অতীত কোন সন্তায় ইহার মূল নিহিত। মহুয়া অজ্ঞাত কোন এক নিয়মে সে তাহার এই জীবন গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে ব্যাপৃত। জীবন রচনার আর একটি শক্তি বাহিরের, তাহা প্রত্যক্ষ গোচর। ইহার সকল গতিবিধি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা আমরা পর্য্যালোচনা করিতে পারি। ইহা আমাদের সেই ইচ্ছা শক্তি যাহা ব্যক্তিগত আশা-আকাজ্জা, আদর্শ ও নীতিবোধ দিয়া গড়িয়া তোলা। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নানা সংস্কারও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সারে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এই বোধ গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে।

জগমোহন কেমন করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কোন পূর্ব্ব পরিচয় আমরা উপত্যাস কাহিনীর মধ্যে লাভ করি না। ইহা সেই চিরস্তন মহাপ্রাণের রহস্ত যে প্রাণ সকল যুগে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করিয়া বসে, যে আপনার নিয়তি আপনি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। বাহিরের একটি প্রেরণা অবশ্য থাকে কিন্তু তাহা গৌণ, মুখ্য প্রেরণা আসে প্রাণের গভীরতম রহস্ত লোক হইতে।

সামাজিক সহস্র বন্ধন, বিচিত্র অর্থহীন সংস্কার, কেবল বাধা, বিধিনিষেধ ও মিথ্যাচার যে জগমোহনের মুক্ত মনকে নিপীড়িত করিত তাহা অন্থমান করিতে পারা যায়। মন যত উদার, ব্যাপ্ত ও গভীর হয় সামাজিক মিথ্যাচার তত তীব্রভাবে অন্থভূত হয়। জগমোহনের মুক্ত আত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের মত সামাজিক মিথ্যাচারের লৌহ গরাদে ভানা ঝাপটাইয়া আপনাকে আপনি ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে।

প্রকৃত ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় এ সমাজে জগমোহন তাহার কোন পরিচয়ই লাভ করে নাই। ধর্ম্মের নামে মামুষ কতকগুলি প্রথা, আচার ও আচরণকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই সমস্ত প্রথা, আচার ও আচরণের সহিত তাহাদের প্রাণেরও যোগ নাই। তাহাদের জীবন একদিকে এক নিয়মে বহিয়া চলিয়াছে; অশুদিকে এই সমস্ত সংস্কার, আচার-আচরণ, ধর্ম্ম বিশ্বাস কেবল ভার স্বরূপ হইয়া জীবনের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে। এই ভার লাঘব করিতে তাহারা আবার নানা মিথ্যাচারের আশ্রয় লইতেছে।

জগমোহন তাই চেষ্টা করিয়াছে মান্তবের অস্তর হইতে ধর্ম্মের 'জড়'-টাকে পর্যান্ত উপড়াইয়া দিতে। জগমোহন লক্ষ্য করিয়াছে কেবল এই বোধটিকে আশ্রয় করিয়া মান্তবের মনের মধ্যে যত মিথ্যাচার বাসা বাঁধিবার স্থ্যোগ পায় অশুত্র ততথানি পায় না। জগমোহন নিজের জীবনে যেমন অশু সকলের জীবনেও তেমনি এই বাসা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

জগমোহনের জীবন-দর্শনের মূল কথা হইল অন্তর ও বাহিরের সর্ব্ববিধ বাধা দূর করিয়া দেওয়া, লৌকিক ও মলৌকিক কোন শক্তির নিকট মাথা না নত করা, কেবল আপন চিত্তের পরিশুদ্ধতা ও মনো-বলের উপর নির্ভর করা, সামাজিক সকল স্থযোগ স্থবিধা সকল মানুষের নিকট আনিয়া দেওয়া।

জগমোহন মানুষকে সম্পূর্ণ রূপে যুক্তি ও বিচার বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। মন ও বৃদ্ধি ব্যতিরিক্ত মানবীয় আর কোন সন্তায় জগমোহনের বিশ্বাস ছিল না।

এখন জগমোহনের ধর্মবোধ বলিব না নৈতিক বোধের ( যাহাকে ইংরেজিতে বলে Character ) সামাত্য পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। নৈতিক বোধ বলিতে এক্ষেত্রে মোটামুটি সেই বোধটির কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ তাহার জ্বাগতিক সকল কর্ম নিরন্ত্রণ করে।

জগমোহন মৃসলমান চামারদের বাড়ীতে আমস্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহারের আয়োজন করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া হরিমোহন জাতি, কুল নাশের ভয়ে, সামাজিক মর্য্যাদা হারাইবার আশঙ্কায়, সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম ভ্রষ্টতার ভয়ে জগমোহনকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জ্বন্থ অমুরোধ করিয়াছে। উত্তরে জগমোহন শুধু বলিয়াছে,

"দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।"

নাস্তিক বলিয়া জগমোহনের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়া হরিমোহন সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করিয়া লইলে জগমোহনের বন্ধুরা অনেকে তাহাকে উচ্চ আদালতে নালিশ করিবার প্রামর্শ দিল। প্রামর্শ শুনিয়া জগমোহন বলিল,

"যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতাকে মানিবার মতে। বৃদ্ধি যাহাদের দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মত ধর্মবৃদ্ধিও তাহাদেরই।"

শচীশের সহিত ননীবালার বিবাহ না দিবার জন্ম হরিমোহন জগমোহনকে কাতর অনুরোধ করিয়াছে। হরিমোহনের স্থির বিশ্বাস যে জগমোহন মোকর্দ্দমায় হারিয়া এইরূপে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছে। অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়া তাই সে পরিশেষে দেবোত্তর সম্পত্তির অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রস্তাব শুনিয়া ধিকারের সহিত জগমোহন বলিয়াছে, "আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।"

চিরাচরিত সংস্থার, নীতি ও ধর্মবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে কোন ক্ষতি হয় না যদি সত্য লাভের স্থাভীর আকাজ্ফা থাকে। এই জাতীয় নাস্তিক্য বস্তুতঃ গভীরতর সত্য লাভে মামুষকে সহায়তা করে। এই জাতীয় সর্ব্ব সংস্থার মুক্ত অস্তুরে উদ্ধিতর বোধের প্রকাশ কোথাও প্রচলিত বোধের এতদূর বিরুদ্ধ হয় যে আপাত দৃষ্টিতে তাহা নীতিহীন বলিয়া বোধ হয়। প্রচলিত নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া তাহা গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া বস্তুতঃ তাহা নীতিহীন হয় না। তাহা আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বারকে আরও উন্মুক্ত আরও উদার করিয়া দেয়, আমাদের উপলব্ধির জগৎকে বিরাটতর করিয়া তুলে।

প্রচলিত নৈতিক বোধকে আশ্রয় করিয়া উদ্ধতির বোধের প্রকাশ

কোথাও অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে বিপদও অনেক। কারণ নিমতর চেতন জগতে এই উপলব্ধির দোহাই দিয়া নানা মিথ্যাচার এমনকি অতি হীন আচার আচরণও সত্যের স্থান অধিকার করিয়া বসে। উপলব্ধি ব্যক্তির নিজস্ব সাধন ফল। উপলব্ধি বঞ্চিত হইয়া এই সমস্ত আচার আচরণ পরবর্ত্তী কালের মান্তবের জীবনে কেবল পাষাণভার চাপাইয়া দেয়।

যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই যে জগমোহনের যে নৈতিক বোধ তাহা গভীরতর এক ধর্ম্মবোধ ও সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহা প্রচলিত ধর্মবোধ ও নীতিবোধ না হইতে পারে। হরিমোহনের জীবনে ইহার ক্ষীণতম আভাসও ছিল না বলিয়া সে জগমোহনের কোন যুক্তি তর্ক বৃঝিতে পারে না। তাহার নিকট এই সমস্ত কিছু অনাস্তি অনাচার বলিয়া বোধ হয়।

জগমোহন তথাকথিত ধর্ম ও ঈশ্বর মানে না, কিন্তু যে বোধাশ্রয়ী হইয়া সে তাহার সমগ্র নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে ঈশ্বরীয় বোধ তাহা ব্যতিরিক্ত আর কিছু নহে।

তিনটি প্রদক্ষে তাহার যে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই উক্তি
তিনটির মধ্যে ইহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। যে বোধে
মুসলমান চামার দেবতা হইয়া উঠে, যে বোধে ইহলৌকিক ও
পারলৌকিক যে-কোন ফল লাভের প্রত্যাশা না করিয়া দরিত্র মানুষের
সেবায় মানুষ আপনার প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জ্জন দেয়, মরিয়া পশ্চাতে
কোন ক্ষোভ রাখিয়া যায় না, যে বোধে মানুষ পতিতাকে মাতৃ
সম্বোধন করিতে পারে, তাহাকে মাতার ও কন্সার পূর্ণ মর্য্যাদা দান
করিতে কিছুমাত্র সম্ভোচ বোধ করে না, যে বোধে পুত্রাধিক প্রিয়
শচীশকে একজন পতিতার সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তুত হয়, যে বোধে
মানুষ সকল প্রলোভন সকল ভয় জয় করিয়া উঠে আমাদের
সেই বোধটিকে কেবল উপলব্ধি করিতে হইবে। যথার্থ ঈশ্বরীয় বোধ

এই বোধেরই আরও উন্নত আরও ব্যাপ্ত পরিণাম হইতে পারে কিন্তু বিপ্রকৃতিক নহে।

সামাজিক ত্রুটি হুর্বলতা ও মিথ্যাচারের একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। এই সমস্ত মিথ্যাচার মৃক্ত করিয়া সমাজকে পূর্ণ জ্ঞান ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইলে সেই কারণটিকে অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিরাকরণ করা প্রয়োজন। বাহির হুইতে সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া বাহির হুইতে আঘাত না করিয়া জাতির হৃদয়ের সেই বোধটিকে আশ্রয় করিতে হুইবে, যাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে জাতির জীবনে সমগ্র উন্নতত্ত্ব বোধের বিকাশ ঘটে। ইহার জন্ম স্থার্ঘ কালের নিরলস ত্যাগও সেবার প্রয়োজন। জগমোহন জাতির সেই হৃদয়-লোকটির সন্ধান পায় নাই, কিংবা সন্ধান করিতে চায় নাই। তাহার এই অসামর্থ্য কিংবা উপলব্ধির অসম্পূর্ণতার কারণ কিন্তু তাহার জীবন-বোধ ও উপলব্ধির অগভীরতা নয়।

এই শ্রেণীর মান্নুষের হৃদয়বোধ অত্যন্ত গভীর বলিয়া সামাজিক ব্যভিচার তাহাদের এতদূর বিচলিত করে যে তাহারা এই সমস্ত ব্যথা বেদনার উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া না পড়িয়া পারে না। তাহাদের জীবনে তাই গভীরতর চিস্তা ও ধ্যান তন্ময়তার অবসর থাকে না। তাহাদের সামর্থ্যের মূলে যেমন তাহাদের অসামর্থ্যের মূলেও তেমনি এই একই হৃদয়বোধ।

জগমোহন জীবনের সকল সমস্থার বিচার করিয়া দেখিত কেবল বৃদ্ধি ও যুক্তি দিয়া। সে বিচারের মানদণ্ড হইল "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন"। স্থায় ও অস্থায়, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সমস্ত কিছু সে এই একমাত্র মানদণ্ড দিয়া বিচার করিত। কিন্তু হুদয়বোধে একজন মানুষ যে বিশ্বের সকল মানুষ অপেক্ষা বড় হইতে পারে জগমোহন তাহা জানিত না, কিংবা জানিলেও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিত।

আপন সন্থান অপেক্ষাও প্রিয় শচীশকে বিদায় দিয়া সেদিন জগমোহন শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার কত দীর্ঘকালের সঙ্গী, তাহার কত সুথ তুঃথের আনন্দ বেদনার অংশভাগী, তাহার সকল সাধনার সহচর ছিল শচীশ। শচীশ চলিয়া যাইতে জগমোহনের হাদয় তাই মুহুর্ত্তে শৃশু হইয়া গেল। নির্জন গৃহে শৃশু হাদয়ে জগমোহন দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। ঔপন্থাসিক জগমোহনের এই মানসিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন.

"হার বে, প্রচ্রতম মান্থবের প্রভৃততম স্থা সাধন। মান্থবের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে থাটে না। মাথা গণনার যে মান্থটি কেবল এক, স্থানের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক তুই তিনের কোঠার ফেলা যায়? সে ধে জগমোহনের বক্ষবিদীর্ন করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।"

মনুষ্য সন্তা মন ও বুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মন ও বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া তাহা অনস্ত বিস্তৃত। কেবল মন ও বুদ্ধি দিয়া আমরা তাই সমগ্র সন্তার বিচার করিতে পারি না। সেই সীমাহীন লোকটিকে অস্বীকার করিতে চাহিলে কি হইবে, মাঝে মাঝে জীবনে তাহার এমন প্রকাশ ঘটে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ আপনি বিস্ময় বিমৃত্ হইয়া যায়, কারণ মন ও বুদ্ধি দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। এই ঘটনাগুলি যেন এক একটি ছিদ্রপথ যাহার ভিতর দিয়া মন ও বুদ্ধি অতীত সীমাহীন লোকের আভাস মুহুর্ত্তের জন্ম ফুটিয়া উঠে।

জগমোহনের জীবনে এমন কত মুহূর্ত্ত আসিয়াছে যথন তাহার মানবিক বোধটাই অমুভূতির তীব্রতায় মুহূর্ত্তে সীমার সকল বোধ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সকল মুহূর্ত্তে যুক্তি বিচার স্তম্ভিত হইয়া যায়। জগমোহন স্বয়ং এই উপলব্ধি সম্পর্কে সচেতন। তবে এই উপলব্ধির জগৎ সম্পর্কে তাহার কোন কৌতূহল নাই। আবার এই জগৎকে অস্বীকার করিবার প্রাণপণ চেষ্টাও তাহার নাই।

শচীশ জগমোহনের নিকট ননিবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে জগমোহন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধারিলেন। ধারায় ধারায় তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঔপত্যাসিক লিখিতেছেন, "এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।"

জগমোহন শচীশের মধ্যে সেই অতি তুর্ল ভ একটি মহাপ্রাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার আত্মার ফলকে জগমোহন আপনার আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আপনার আত্মাকেই জগমোহন শচীশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া অমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। এমন এক একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা মুহুর্ত্তে মানুষ আপন আত্মাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া যায়।

ননিবালার আশীর্কাদ প্রার্থনার উত্তরে জগমোহন বলিয়াছে,

"—আমি আশীর্কাদে দিকি পয়দা বিখাদ করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্কাদ করিতে ইচ্ছা করে।"

জগমোহন নলিবালার মধ্যে সেই নিয়ত নীরব ত্যাগ, করুণা ও সেবা প্রত্যক্ষ করিয়াছে যাহার মধ্য দিয়া মান্ত্র্য বিশ্বের অনস্ত প্রেম ও করুণা, অনস্ত ত্যাগ ও সেবার আভাস লাভ করিয়া ধন্ম হইয়া যায়। ইহা কোন যুক্তি বিচার নয়, সম্পূর্ণ উপলান্ধর সামগ্রী। ইহা তাই অনিবার্য্য ভাবে মান্ত্র্যের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়। প্রেম ও করুণা, সেবা ও ত্যাগের এই আনস্ত্যের বোধটাই চূড়ান্ত আস্তিক্য বোধ। জগমোহন এই বোধের নিকট মাথা না নত করিয়া পারে নাই। এক একটি মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত মন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে।
বাহিরের কোন বাধা, কোন বন্ধন, কোন যুক্তি, কোন তর্ক তাহাদের
মনকে মুহুর্ত্তের জন্মও আচ্ছন্ন করিতে পারে না। মুক্ত প্রাণের
এই স্বরূপ যে কী তাহা যাহার নাই সে তো বুঝিবেই না, যাহার
আছে সেও ইহার স্বরূপ বুঝে না। সে কেবল বোধ করে এক অজ্ঞাত
কোন শক্তি তাহার সকল প্রয়াস নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহারই কোন
গৃঢ় ইচ্ছা তাহার জীবনে চরিতার্থ হইয়া উঠিতে চায়। সেই অমোঘ
ইচ্ছার বিক্লদ্ধে অন্ধূলি মাত্র উত্থাপনেরও শক্তি তাহার নাই।

শচীশ তাহার জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে যেমন তেমনি কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকদের নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই পাশ্চান্ত্য দর্শন বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে। বিশেষ করিয়া বেস্থাম-মিল প্রভৃতি পাশ্চান্ত্য দার্শনিকগণের মানবহিতৈষণা মূলক বিচিত্র নাস্তিক্য দর্শন তাহার মনের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়।

শচীশ অন্তরের মধ্যে এই বয়সে যতটুকু ক্ষুধা বোধ করিয়াছে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইতিমধ্যে সে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়াছে এই জীবন-দর্শন তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার সকল সমস্তার সমাধান লাভ ইহার মধ্যে ঘটিয়াছে।

দার্শনিক উপলব্ধির মধ্যে বৈচিত্র্য যতই থাক-না-কেন, সাধনা মাত্রেরই একটি সামান্ত ধর্ম হইল শ্রন্ধা। এই শ্রন্ধা শচীশের মধ্যে ছিল। এই জাতীয় জীবন-দর্শনে যখন সে বিশ্বাস করিয়াছে তখন সে সম্পূর্ণ শ্রন্ধার সহিত বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার মধ্যে সংশয়ের লেশমাত্র রাখে নাই। কোন জীবন বোধকে মানুষ যখন এমনি পরিপূর্ণ শ্রন্ধার সহিত বিশ্বাস করে তখন সে তাহাকে তাহার জীবনের চতুর্দিকে নানা স্থাষ্টি-কর্ম্মে রূপায়িত না করিয়া পারে না। আইডিয়ার সহিত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের যোগে স্থাষ্টি-প্রেরণার জন্ম।

জ্যাঠামশায়ের সহিত শচীশ এতদিন তাহাই করিয়াছে। এই বোধে তাহার নিকট যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাকে সে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহা ন্সায় বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহার জন্ম যে-কোন হুঃখ স্বীকার করিতে সে ইতস্ততঃ করে নাই। —পার্থিব ও অপার্থিব কোন প্রলোভনে সে প্রালুদ্ধ হয় নাই, কোন ভয়ে ভীত হয় নাই। শচীশ চুড়ান্ত মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছে ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া। একটি নিরপরাধিনী নারী সমাজে সর্ববত্ত লাঞ্ছিত. অপমানিত, ধিকৃত অথচ যে তাহাকে পথের ধূলায় নামাইয়াছে সে সমাজের উচ্চ মর্য্যাদায় আসীন। সমাজ তাহার জন্ম কিছুমাত্র শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। তাহার সকল শাস্তি উত্তত বিভীষিকার মত এই এক অবলা নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাইয়া বেড়াইতেছে। ইহ-সংসারে তাহার কোথাও কোন আশ্রয় নাই। এই নারীর নিপীড়িত ভাগোর জন্ম তাহার নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দায়ী। তাহার পিতা তাহার এই পাপ কার্য্যে প্রশ্রেয় দিয়াছে। ননীবালাকে বিবাহ করিলে যে কতদূর সামাজিক হুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে সে সম্পর্কে শচীশ সচেতন। ননীবালার এই লাঞ্ছনাকে আত্ম অপরাধ বোধ করিয়া শচীশ তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে। পিতার অভিযোগ ও অভিশাপের উত্তরে শচীশ স্থির কণ্ঠে শুধু বলিয়াছে, "কুলের कलक मूहिवात जगुरे जामात এर टिष्टा निर्देश विवार कतिवात मध আমার নাই।"

পুরন্দর ও হরিমোহন ভাবিয়া লইয়াছিল যে মোহে পড়িয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং বিশেষ করিয়া জগমোহনের চক্রাস্তে শচীশ এই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে চলিয়াছে। মান্তুষ মাত্রেই আপন স্বভাবের অমুকৃল করিয়া অন্তের ক্রিয়া কলাপ বিচার করে। পুরন্দর ও হরিমোহনের ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। যে হৃদয়বোধ, যে করুণা, যে আদর্শ প্রেরণায় শচীশ ননীবালাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা পুরন্দর-হরিমোহনের উপলব্ধি বহিভূতি সামগ্রী। তাহা এক ভিন্নতর বোধের জগং।

জগমোহন আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জগমোহনের মৃত্যুতে শচীশের হৃদয় শৃত্য হইয়া গেল। একমাত্র জ্যাঠামশায়কে আশ্রয় করিয়া শচীশের ভাব-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। শচীশ তাহার জীবনে যাহা কিছু পাইয়াছিল তাহা জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়া, যাহা কিছু দিয়াছিল তাহাও জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়া।

যে জ্যাঠামশায় তাহার জীবনে এতদূর সত্য ছিল, মৃত্যুতে তাহা এমনি মিথা। হইয়া গেল ? জীবনে যাহা এমন সত্য, এত গভীর, এত প্রত্যক্ষ মৃত্যুতে তাহা এমনি শৃত্য হইয়া যায় ? তবে তো এই জীবন ও জগং নিরতিশয় নিষ্ঠুর, বৃহং বঞ্চনা।

"সেই অসহ যন্ত্রনার দায়ে শচাশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শৃত্ত এত শৃত্ত কথনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ঙ্কর ফাঁকা কোখাও নাই; একভাবে যাহা 'না' আর একভাবে তাহা যদি 'হা' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।"

এমনি করিয়া মামুষের জীবনে অধ্যাত্মবোধের প্রথম প্রকাশ ঘটে।
জীবনের একটা পরিণাম পর্যান্ত না পৌছাইলে এই বোধের বিকাশ
ঘটে না। শচীশের জীবনের প্রথম পর্য্যায়ের যে অন্কুভূতি তাহাকে
মানুষের নৈতিক বোধের বিকাশ বলা যাইতে পারে। জীবনকে
কেবলমাত্র জীবনের স্বরূপে গ্রহণ করিলে, জীবনাতীত আর যে-কোন
বোধকে অস্বীকার করিলে, জীবনকে অ-দৃষ্ট কোন মহাসন্তার আংশিক
প্রকাশ বলিয়া বোধ না হইলে এই জাতীয় নৈতিক বোধ মানুষের
সকল ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতে পারে, সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দান

করিতে পারে। মন ও বৃদ্ধি দিয়া গড়িয়া তোলা দর্শন জীবনের সমগ্রতা যতদূর বোধ করিতে পারে শচীশ ততদূরই বোধ করিয়াছে।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর ভিতর দিয়া শচীশ গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়াছে। ইহার কোন উত্তর সে ওই জীবন-দর্শনের মধ্যে খুঁজিয়া পায় নাই। অধ্যাত্মবোধ আদৌ জীবনাতীত এক প্রেরণার অমুভূতি, অ-দৃষ্ট এক জগতের আভাস।

শচীশ তাহার এই সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়া মুহুর্ত্তে উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই সমস্ত পুরুষ ভালোবাসে একমাত্র সত্যকে। মিথ্যা বা অপূর্ণতা বোধ করিলে তাহারা তাই যে-কোন ভাব-জীবনকে নির্ম্মভাবে পরিহার করে। তাহাদের অস্তরে নিত্য যে আগুন জ্বলিতেছে তাহাতে আর সকল বোধ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

লীলানন্দ স্বামীর পরিচয় লাভের পূর্ব্বে শচীশ তাহার অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উত্তর লাভের জন্ম তান্তিক্য ও নান্তিক্য নানা দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া একাকী বহু দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু পরিশেষে শচীশ এই চেষ্টা পরিহার করিয়াছে। সে তাহার চূড়ান্ত জ্ঞান যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছে যে মানুষ কেবল বুদ্ধির সহায়তায় এই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া এই জীবনের সীমাহীন প্রসার।

এইকালে লীলানন্দ স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাংকার। এখানে আর এক ভিন্নতর জগতের সহিত তাহার পরিচয়। এ জগতে পথ চলিতে জ্ঞান ও বৃদ্ধির দীপটিকে সম্পূর্ণরূপে নিভাইয়া দিতে হয়। ইহা যে উদ্ধিতর চেতনালাভের জন্ম মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা ভাহাও নহে। জ্ঞান ও বৃদ্ধি ছাড়া মানুষের আর একটি যে প্রধান বৃত্তি, একটি প্রবল প্রেরণা, অর্থাৎ তাহার ইমোশন বা ভাবের দিক, একমাত্র তাহারই অনুশীলন ও চর্চা।

এই সাধনার স্বরূপ ঔপস্থাসিক যেমন বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন (ইহার স্থপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করা নিষ্প্রয়োজন) আমি তাহারই পরিচায়ক কয়েকটি অংশ কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

শচীশ শ্রীবিলাদকে বলিগছে, "জ্যাঠামশায় যথন বাঁচিয়াছিলেন তথন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মৃক্তি দিয়াছিলেন, ছোটে। ছেলে যেমন মৃক্তি পায় থেলার আভিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মৃক্তি দিয়াছেন রদের সমৃত্যে, ছোটো ছেলে যেমন মৃক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার দে মৃক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এমন রাতের বেলাকার এ মৃক্তিই বা ছাড়ি কেন ?\*\*\*

"দে ছিল ডাঙার উপরকার মৃক্তি, তথন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশার হাত পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমৃত্র, এথানে নৌকার বাঁধনই যে মৃক্তির রাস্তা। তাই তো গুল আমাকে এমন করিয়া চারিদিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন।"

শ্রীবিলাস শচীশের এই সাধনা সম্পর্কে অন্তব্য করিয়াছে কতকটা পরিহাস ছলে।

"শচীশ যে মূলুকে বাস করে সেথানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেথানে হলাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়। যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্য লীলা, স্থতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে—সেথানকার চির যম্নাতীরের চির ধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশ-পাশের আনত্য ব্যাপার তিবিথে কিছু দেখে বা কানে কিছু শুনে হঠাৎ তাহ। মনে হয় না।"

শচীশ জগং ও জীবনের যে পূর্ণ সত্য লাভ করিতে চায় তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, এবং সেইসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, যে শচীশ তাহার চূড়াস্ত জ্ঞান ও বৃদ্ধি প্রয়োগ করিয়া দেই সত্যলাভে অসমর্থ হইয়াই এই পথ পরিহার করিয়াছে। শচীশ বৃঝিয়াছে একমাত্র জ্ঞান ও বৃদ্ধির সহায়তায় এ জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ লাভ অসম্ভব। শচীশ লালানন্দ স্বামীর সাধনার মধ্যে একটি ভিন্নতর পথের ইঙ্গিত লাভ করিয়াছে। এই সাধনায় ওই জ্ঞান ও বৃদ্ধিটাকেই মূলে অস্থীকার করা হইয়াছে।

এ সাধনা মান্ন্বকে এক রস-লোকে মুক্তি দেয়। এ সাধনা মান্ন্বকে বহির্জাৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া জগৎ ও জীবনের ঘটনাবলীর উর্দ্ধে একটি ভাব-জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। এখানে দেশ নাই, কাল নাই, তাই ঐতিহাসিক কোন বোধও নাই, তাহা এক শাশ্বত লীলাস্থল। সেখানে পরম পুরুষ আপনারই হলাদিনী শক্তি পরমা নারীর সহিত মাধুর্য্যের নিত্য লীলা করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে প্রেম-তরক্তে যমুনা উজান হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। সেখানকার ধীর সমীরণে নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহারই বাঁশরীর স্কর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেখানে চির বসন্ত। সেখানে মান্ত্বের শোক নাই, ছঃখ নাই, ছর্দ্দশা ও দৈন্য নাই। তাহা পার্থিব সকল মালিশ্য মুক্ত।

এই সাধনা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র সমস্থাকে স্বীকার করিয়া নয়, তাহাদের অস্বীকার করিয়া এমন একটি ভাব-লোক লাভ করিতে চাহিয়াছে যাহাতে ওই জাতীয় কোন সমস্থাই আর থাকে না।

এই সাধনার অসামর্থ্যও ওপত্যাসিক যে ভাবে বুঝাইয়াছেন আমরা কেবল সেই ভাবেই বুঝিতে পারি। এই সাধনার অসম্পূর্ণতা ও অসামর্থ্য বোধ করিয়া শচীশ পরিণামে এই পথ পরিহার করিয়াছে। শচীশ শ্রীবিলাসকে একদিন এই কথাই বলিয়াছে,

"একদিন বৃদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম দেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপয় ভর করিলাম, দেখিলামু সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বৃদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁভানো চলে না।"

লীলানন্দ স্বামীর নিকট শচীশ যে সাধনার মস্ত্র লইয়াছিল তাহা বস্তুতঃ মামুষের আর সমস্ত দিককে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাহার ভাব-বৃত্তিকে ক্রমাগত ফীত করিয়া তাহাকেই নিয়ত উত্তেজিত করিয়া তাহারই মধ্যে ভূবিয়া থাকা। এই সাধনায় 'তলা' অর্থাৎ উপলব্ধির জগৎ বলিয়া কিছু নাই। মানুষের অন্যান্ত সমস্ত বৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র ভাব-বৃত্তি চর্চ্চায় মানুষ অন্বভাবী হইয়া পড়ে। এই অস্বভাবী মানুষ পারে না এমন কাজ নাই। এই বিকৃতি যে কতদ্র যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ নবীনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহার একটি মাত্র পরিচয় দিয়াছেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া দামিনী শচীশকে বলিয়াছে.

"তোমরা দিন-বাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। সে যে কী সে তো আজ দেখিলে, তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে জ্বী, না আছে ক্লমান, তার দয়া নাই, বিশাস নাই, লক্ষা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠ্র সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মাহুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ ?……তোমার গুরু যে পথে স্বাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্ঘ্য নাই, বীর্ঘ্য নাই, শান্তি নাই।"

জীবন ও জগতের সমস্তা সমাধানের চেষ্টা ইহা নয়, ইহা এই সমস্তাকেই একটা উপায়ে লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছে। ইহা তাই আদৌ কোন সমাধান নহে। শচীশ এমন একটি সত্যের সন্ধান লাভ করিতে চাহিয়াছে যাহা লাভ করিলে এই জগওে জীবনের সকল সমস্তার সমাধান লাভ ঘটে। তাহা এই জগও ও জীবনকেই সম্পূর্ণ ও স্থুন্দর করিয়া তুলিবার সাধনা। জগও ও জীবনের সেই সম্পূর্ণতা সাধনের মধ্যে মামুষের পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মামুষের মুক্তি।

শচীশ পরিশেষে এমন একটি চেতনা লাভ করিতে চাহিয়াছে যাহা লাভ করিতে মামুষকে মানবিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। জীবনের প্রসার যদি মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া অনস্ত বিস্তৃত হয় তবে সেই সামগ্রিক জীবনের উপলব্ধি মানবিক বোধের উর্দ্ধে উঠিয়াই লাভ করা সম্ভব। শচীশ তাই লীলানন্দ স্বামীর সাধনপথ পরিহার করিয়াছে।

শচীশ তাহার এই সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছে একদিনে নবীনের একটি মাত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া নয়। তাহার এই সাধনার সামর্থ্য সম্পর্কে সংশয় দামিনীই ধীরে ধীরে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সর্বশেষ মোহটুকু নবীনের নিষ্ঠুর আচরণের রুঢ় আঘাতে নিংশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শচীশের জীবনের এই পর্য্যায়ের ধীর পরিণতি তাই লক্ষণীয়।

শচীশ তাহার জীবনকে সত্য লাভের দ্বারা মূল্যবান করিয়া তুলিতে চায়। শচীশ জানে কোন সাধনাকে শ্রদ্ধার সাহত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিয়া লইলে জীবনে তাহার ফললাভ অসম্ভব। লীলানন্দ স্বামীর সাধনাকে তাই সে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। লীলানন্দ স্বামীর সাধনায় যুক্তি বিচার চিন্তা পর্যান্তকে সে দলিত করিয়াছে। তাহার ফলে ওই সাধনার বিশিষ্ট ফল শচীশ অত্যন্ত্রকালের মধ্যেই লাভ করিয়াছে। বাহিরে কত ঘটনার আবর্ত্ত তুলিয়া জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহা শচীশের ধ্যান তন্ময়তায় কিছুমাত্র বিদ্ন স্বষ্টি করে নাই। তাহার নিকট নির্জন পল্লী এবং জন বহুল নগরী এক হইয়া গিয়াছে।

এমন ধ্যান তশ্ময়তায় শচীশের দিনরাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল।
কিন্তু বিপরীত মুখী একটা প্রেরণা আসিয়া তাহার ওই ধ্যান
তশ্ময়তাকে মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। সে প্রেরণা
আসিয়াছে দামিনীর দিক হইতে।

দামিনীর প্রকৃতি বা স্বভাব লীলানন্দ স্বামীর সাধন পন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সাধনার মধ্যে সে কিছুমাত্র সাস্ত্রনা তো পায়ই নাই, বরং ইহাকে সে মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে সে তাহার সামাস্ত নারী শক্তি দিয়া যত রকম ভাবে পারিয়াছে বিজ্ঞাহ করিয়াছে। এই মানসিক অবস্থার কালে দামিনীর সহিত শচীশের প্রথম পরিচয়।

দামিনী প্রথম দিন হইতেই শচীশকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। গভামুগতিক বিপুল জীবন-প্রবাহের মাঝখানে কচিৎ এমন ছুই একটি পুরুষের সাক্ষাৎ মিলে। তাহারা যেন মর্জ্যের কেহ নহে, কোন্ দূর গ্রহ-লোক হইতে খসিয়া পড়া একটি হল ভ সত্তা। তাহাদের স্থির দৃষ্টিতে তাহারই আভাস, হৃদয়ে তাহারই স্মৃতির সঞ্চয়। এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া যাইতে দামিনীর বিদ্রোহী, বিশুষ্ক, বিক্ষুদ্ধ মন অত্যন্ত ক্রত শান্ত হইয়া গেল। দামিনীর অন্তরের মাধুর্য্য ও কল্যাণ, সেবা ও ত্যাগ সমগ্র সাধন সজ্ঘটির উপর মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিয়া দিল। দামিনীর এই পরিবর্ত্তন সকলে দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু কেহ ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিল না, কিংবা করিতে চাহিল না। সাধন সভ্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীবিলাসের চোখ কান খোলা ছিল। ভাই তাহার নিকট ইহার প্রকৃত কারণ অগোচর ছিল না। জ্রীবিলাস ব্ঝিয়াছিল ইহা নারী-চিত্তের সেই অমুভূতি যাহার স্পর্শে নারীর সমগ্র সত্তা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, নারী ত্যাগে ও সেবায় আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিতে চায়। ভালোবাসিয়া দামিনী আজ শান্ত মধুর। এীবিলাশ দামিনীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষা করিয়া লিখিয়াছে.

"বিজাহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির ভরা মৃথটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন স্থলর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্য্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্ত-বৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌছাইল।" কিন্তু "শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।"

অন্তরের সকল মাধ্র্য্যকে কুস্কমের মত ফুটাইয়। তুলিয়া লামিনী যাহার পূজায় অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়াছে তাহার নিকট ইহার কোন মূল্য নাই। দামিনীর প্রেম আপনাকে আপনি সঞ্চীবিত করিয়া রাখিতে পারে না। সে প্রেম প্রেমাস্পদের স্বীকৃতি চায়। দামিনী তাই আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ত্যাগ করিবার আকাজ্জার ভারে কিছু-দিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই অসহনীয় বেদনাভার সে আর কতদিন কেমন করিয়া বহন করিবে। দামিনীর অস্তরে এই নিঃসহায়তা বোধ যে কারূপ তাঁব্র হইয়া উঠিয়াছিল ঔপস্থাসিক তাহার সামাশ্য একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। যে মানসিক অবস্থায় দামিনীর পক্ষেনশীথ অভিসার সম্ভব হইয়াছিল, ইহা তাহারই পূর্ব্বাবস্থা।

একদিন তুপুরে কী একটা প্রয়োজনে শচীশ দামিনীর ঘরে ঢুকিতে গিয়া ঘারের বাহিরে বিশ্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। শচীশ দেখিল, "দামিনী তার চূল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাধা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।"

নারী চিত্তের এই ব্যাকুলতা যে কী, কোন বোধে মৃত্যুও এমন আকাজ্জিত হইয়া উঠে শচীশ তাহা বুঝে না। শচীশ নারীর এই জগং সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শুধু নয়, তাহার প্রকৃতি, তাহার মানস-গঠন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আত্মপীড়নে শচীশ তাই ভীত হইয়া নিঃশব্দে সরিয়া আসিয়াছে। ইহা তাহার নিকট অতিশয় নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইয়াছে।

দামিনীর প্রেম স্বাভাবিক উপায়ে চরিতার্থতা লাভের স্থযোগ না পাইয়া শেষে বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই ধর্ম ভ্রষ্ট হয়। যে মানসিক অবস্থায় নারী এই শ্বলিত জীবনকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্ম প্রস্তুত হয় সেই অবস্থায় সে উন্নতত্তর যে-কোন জীবন-বোধ সম্পর্কে সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ অন্ধ ইইয়া যায়। কিন্তু দামিনীর অভিসার কেবল নিন্দিত ধিকৃত হইয়াছে। সে রাত্রে দামিনী কেবল অসম্বান ও লক্ষার বোঝা মাথায় করিয়া গোপনে ফিরিয়া আসিয়াছে। দামিনীর মত নারীর ত্যাগ ও সেবা স্থলর হইয়া উঠে একমাত্র প্রেমে। ওই প্রেম চরিতার্থ হইবার পথ না পাইতে দামিনীর সেবা-স্থলর মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে। ওই সাধনাকে দামিনী আবার প্রের স্থায় নানাভাবে উপেক্ষা করিতে স্থল্প করিয়া দিল। দামিনী আশ্রমের মধ্যে প্রতিমূহুর্ত্তে যে আবহাওয়ার স্থান্ট করিতে লাগিল তাহা আর যাই-হোক লীলানন্দ স্বামীর ভাব-সাধনা ও রস-চর্চার অমুকৃল নয়।

দামিনীর এই বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে আবার সকলে সচেতন হইয়াছে, লীলানন্দ স্বামী, শ্রীবিলাস, এমন কি শচীশও। বহির্জীবন সম্পর্কে শচীশ ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। গুহা হইতে ফিরিবার পর হইতে শ্রীবিলাস শচীশের মধ্যে স্পষ্ট একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে। আজকাল শচীশ বহির্জীবন সম্পর্কে চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না। শচীশের জীবনে একটা কিছু যে ঘটিয়াছে তাহা শ্রীবিলাস ব্ঝিতে পারে, কিন্তু তাহা যে কী তাহা সে জানে না।

শচীশের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের কারণ ছটি। প্রথমতঃ দামিনীর সাহচর্য্যে তাহাদের সাধনার উপর মাধুর্য্যের যে বর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা এত সত্য যে দামিনী সরিয়া যাইতে শচীশ তাহার অভাব না বোধ করিয়া পারে নাই। হঠাৎ শচীশ একটা শৃহ্যতা বোধ করিয়া জাগিয়া উঠিযাছে।

দ্বিতীয় কারণ তাহার গুহাবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেইদিন হইতে কী 'জানি কি এক বেদনা তাহার হৃদয়কে নিয়ত চাপিয়া ধরিয়াছে। সেই বেদনা তাহাকে আর সম্পূর্ণরূপে ধ্যান তম্ময় হইতে দেয় না।

শচীশ ভাবিয়াছে দামিনীকে হয় তাহাদের সাধনার অন্তুক্ল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, নতুবা তাহাকে কোথাও দূরে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই বিরুদ্ধ মন লইয়া দামিনী এখানে শাস্তি পাইবে না; অথচ ইহাতে তাহাদের সাধনা দিনে দিনে ছক্সহ হইয়া
উঠিবে। শচীশ তাই প্রথমে দামিনীকে তাহাদের ভক্তমগুলীর
মাঝখানে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা লইয়া শচীশ
ও দামিনীর মধ্যে যে বাদামুবাদ হইয়া গেল সেই অংশটি এ ক্ষেত্রে
উদ্ধৃত করিতেছি।

দামিনীকে সেদিন নির্জ্জনে পাইয়া স্থযোগ ব্ঝিয়া শচীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

''আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন?

"কেন আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?

"প্রয়োজন আমাদের কিছুই<sup>'</sup> নাই, কিছু তোমার তো প্রয়োজন আছে?

"দামিনী জলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না।

শেচীশ শুন্তিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল দেখো, তোমার মন অশাস্ত হইয়াচে, যদি শাস্তি পাইতে চাও তবে—

"তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই চেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড় হাত করি তোমাদের রক্ষা করো আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

"শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈগ্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে দেখানে দমশু শাস্ত।

"দামিনী ছুই হাত জ্বোড় করিয়া বলিল, ওগো দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়োনা। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবে আমি বাঁচিব।"

এই বাদামুবাদের ভিতর দিয়া দামিনীর বিজ্ঞোহী মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এই বিশিষ্ট সাধনা সম্পর্কে শচীশের নিষ্ঠা যে এখনও পর্যান্ত অট্ট আছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। শচীশ বহির্জীবন সম্পর্কে এখন কতকটা সচেতন, জীব-জীবনের বিচিত্র দীলা আজ তাহাকে যত ক্ষীণ ভাবেই হোক-না-কেন আকর্ষণ করে, কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর সাধনা সম্পর্কে আজও তাহার মধ্যে সংশয় জাগে নাই।

ইহার পর হইতে দামিনী শচীশকে সাধন এই করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সাধনায় তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কিংবা ইহাকে সে একপ্রকার মিধ্যাচার বলিয়া বৃক্তিতে পারিয়াছিল বলিয়া সে কিন্তু এই পথ বাছিয়া লয় নাই। পরবর্তী জীবনে দামিনীর মধ্যে এক উন্নততর বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী জীবনে দামিনীর প্রেম সেই অত্যুক্ত পরিণাম লাভ করিয়াছে; যে প্রেম স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠে, প্রেমাম্পদকে মুক্তি দিয়া মুক্তি লাভ করে। কিন্তু এখনও পর্যান্ত দামিনী সেই পরিণাম লাভ করে নাই।

দামিনী শচীশকে সাধনচ্যুত করিতে চাহিয়াছে ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ লইবার জন্ম। কাম প্রতিহত হইয়া এইরূপ ক্রোধে পরিণত হয়। যে সম্পদ লাভের আশায় শচীশ তাহার অমন প্রেমকে লাঞ্ছিত করিয়াছে সে সম্পদ হইতে দামিনী তাহাকে বঞ্চিত করিবে!

দামিনী শচীশের অন্তরে ঈর্ষাবোধ জাগাইয়া তুলিতে প্রীবিলাসকে প্রকাশ্যে তাহার নারীত্বের লোকে, তাহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনের লোকে টানিয়া আনিয়াছে। দামিনীর দিক হইতে ইহা যে নিছক অভিনয় তাহা জ্রীবিলাসও বুঝে। শ্রীবিলাস বুঝে তাহার এই সমস্ত স্নেছ-যত্ন, আদর-আন্দারের উপলক্ষ্য একমাত্র শচীশ। ইহা তাহার নিকট দিবালোকের ভায়ে স্পষ্ট।

দামিনীর এই সমস্ত চেষ্টার ফল শীদ্রই ফলিয়াছে। জীবনের এই লীলাটিকে শচীশ কোন উপায়ে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহার অনিবার্য্য আকর্ষণে শচীশ মাঝে মাঝে ধ্যানাসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে লাগিল। সেই লীলারপটিকে শচীশ আপনার গুই চক্ষুর সম্মুখে একাস্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায়। ইহা এমনি সত্য যে কোন তম্ব দিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

শচীশের এই ধীর পরিবর্ত্তন দামিনী অনায়াসেই লক্ষ্য করিয়াছে; লক্ষ্য করিয়া বিজয়ের গৌরববোধ করিয়াছে। শ্রীবিলাস একদিন লক্ষ্য করিয়াছে, "শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোথ দিয়া বিহাৎ ঠিকরাইয়া পড়িল—সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।"

হায় পুরুষের দম্ভ! প্রকৃতি প্রতিকৃল হইলে তাহার সকল দম্ভ কোথায় ভাসিয়া যায়। প্রকৃতিকে জয় করিতে হয় অমুকৃল করিয়া, নহিলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পুরুষের জয় লাভ অসম্ভব।

শচীশ ভাল করিয়াই বৃঝিয়াছে দামিনী তাহার এই প্রতিকৃল মনোভাব লইয়া আশ্রমে থাকিলে তাহার পক্ষে মনঃসংযোগ অসম্ভব। তাহার পর সে কোন্ সর্বনাশের অতলে তলাইয়া যাইবে কে জানে।

এই সময় পুরুষের চিত্ত জয় এবং নারী সম্পর্কে শচীশও
শ্রীবিলাসের মধ্যে যে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহাতে
শচীশের আশঙ্কা ও দম্ভ উভয়েরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহার আশঙ্কা
দামিনীকে লইয়া, তাহার দম্ভ ওই নারীকে সে জয় করিয়া উঠিবেই।
এই সংগ্রামে তাহার গুরু লীলানন্দ স্বামী তাহার সহায়।

দামিনীকে আশ্রম হইতে দূরে সরাইয়া দিবার যুক্তি শ্রীবিদাস কিন্তু
মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। এদিকে শচীশের আশঙ্কা
দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আজকাল সাধনায় তাহার
মনঃ সংযোগ হয় না; কীর্ত্তনে নর্ত্তনে ডুবিয়া থাকিয়াও তাহার
অন্তরের মধ্যে কিসের যেন অভাববোধ জ্বাগে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শচীশ স্বয়ং দামিনীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে অন্তরোধ করিয়াছে। পরবর্তী জীবনে নবীনের মধ্যে যে মানবিক বোধের অভাব লক্ষ্য করিয়া দামিনী শিহরিয়া উঠিয়াছিল, যে নিষ্ঠুরতায় শচীশের মোহ পর্যান্ত ঘূচিয়া গিয়াছে, শচীশের এই অনুরোধ তাহারই একটা ভিন্ন প্রকার। মানুষ এমনি নির্দিয়, এতদ্র স্বার্থপর হইতে পারে! তাহাকে লইয়া হৃদয়হীন, মানবিক বোধ পর্যান্ত শৃত্য কতকগুলি পুরুষ আপনার ইচ্ছামত জীবন ভোর এমনি খেলা করিয়া চলিবে ? এই অসহায়তা বোধ করিয়া দামিনী অঞ্চবেগ নিরুদ্ধ করিতে পারে নাই, কান্ধার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দামিনী কি সত্যই অসহায় বোধ করিয়া অমন করিয়া কান্ধায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, না অমন করিয়া শচীশকে নারীর মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। দামিনীর ক্ষেত্রে এই তুইই সত্য।

এই মানবিক বোধের কথাই আমাদের বিশেষ করিয়া বৃঝিয়া লইতে হইবে। যে সাধনায় এই মানবিক বোধকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হয় সে সাধনায় মানুষের কী প্রয়োজন। শচীশ স্বয়ং তাহার এই হৃদয়হীনতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে; অথচ দামিনীকে এই আশ্রমের মধ্যে কেমন করিয়া যে স্থান দেওয়া যায় তাহাও শচীশ ভাবিয়া পায় না। দামিনীর বৃক ফাটা কাল্লা তাহার অসহায়তা বোধ মানুষের প্রেম ও প্রীতি সম্পর্কে তাহাকে আজ এতটা সচেতন করিয়াছে, যাহার ফলে লীলানন্দ স্বামীর সাধনার মধ্যে সে আর আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। তাহার ভাবের জগৎ এইরূপে সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাস শচীশের এই মানসিক অবস্থার পরিচয় দিয়াছে।

"শচীশ আজকাল কেমন এক বকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়িব লথ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে কিন্তু পাক থাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জ্বণে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিবের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোধ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে ভাহার পা টলিভেছে।" দামিনী যদি আশ্রম ত্যাগ করিয়া না যায় তবে শচীশকেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্তত্র কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে শচীশ একবার লীলানন্দ স্বামীকে অমুরোধ করিয়া দেখিতে চায়। দামিনী যদি তাহার কথায় সম্মত হয়। লালানন্দ স্বামীও এই রকম একটা আশঙ্কা কয়েকদিন হইতে করিতেছিল। কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর অমুরোধেও কোন ফল ফলিল না। দামিনীর সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল। এমনি অবস্থায় আরও কিছুদিন কাটিল।

শচীশের সাধনায় শৈথিল্য দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শচীশের এক এক সময় মনে হয় আর ব্ঝি সে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে না। এমন এক একটি মুহূর্ত্ত আসিয়াছে যখন সে দামিনীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করিয়াছে, আবার প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত করিয়াছে। গুপন্থাসিক এমন তুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া শচীশের হুদয়লাকের অনেক দ্র পর্যান্ত আমরা দৃষ্টিপাত করিতে পারি। একদিন শ্রীবিলাস ও দামিনী কী একটা বিষয় লইয়া পরস্পর হাস্থালাপ করিতেছে, হঠাৎ শচীশ কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে বিসয়া গেল। শচীশের এই আচরণের জন্ম কেহই প্রস্তুত ছিল না। তিন জনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর "শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।" ঘটনা অতি তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া শচীশের অন্তর্ভবন্দের তীব্রতা পরিমাপ করিতে পারা যায়।

একদিন শচীশ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবার জন্ত দম্ভ প্রকাশ করিতে কুঠা বোধ করে নাই, আজ সেই প্রকৃতির চরণ তলে তাহার সকল দম্ভ লুটাইয়া পড়িয়াছে। দামিনীও বুঝিয়াছে তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই।

এই অসহনীয় মানসিক অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার জন্ম শচীশ

কিছুদিনের জন্ম আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কোন নিৰ্জ্জন পরিবেশে সে তাহার মনটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চায়।

শচীশ স্থির ব্ৰিয়াছে দামিনীর প্রতিকূল মনোভাব দূর না করিতে পারিলে তাহার পক্ষে দামিনীকে জয় করিয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শচীশ তাই আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পূর্বে আরেণের জন্ম দামিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, দামিনীকে আশ্রম ত্যান করিয়া যাইতে বলিবার কোন অধিকার তাহার নাই; আর তাহাকে প্রসন্ধ মন লইয়া তাহাদের সাধনার মাঝখানে আসিতে অমুরোধ করিয়াছে। দামিনীর মন আবার গলিয়াছে। কিন্তু দামিনী কেন যে তাহার মন হইতে সকল গ্লানি মুছিয়া দিয়া পুনরায় সাধন সঙ্গে যোগ দিল তাহা বৃঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

বিরোধিতা করিয়া শচীশের মনকে যতদূর নাড়া দেওয়া সম্ভব দামিনী এতদিন ধরিয়া তাহাই করিয়াছে। সাময়িক উত্তেজনায় দামিনী যে বিকৃত পথ অবলম্বন করুক না কেন সে বস্তুতঃ শচীশকে ভুস্থতার লোকে টানিয়া আনিতে চায় নাই। তাহার অস্তরের অস্তরে সে আকাক্ষা ছিল না। সে শচীশকে কেবল লীলানন্দ স্বামীর সাধনা ও তাহার প্রভাব হইতে দূরে সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল মাত্র।

শচীশের সহিত দীর্ঘকালের আচরণের ভিতর দিয়া দামিনী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে শচীশের নিকট নারী প্রেমের কোন মূল্য নাই। মর্প্তোর কোন নারীতেই তাহার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মান্তুষ। তাহার সাধনা ও সাধনপথও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে তাহার জীবনে কেবল ছংখের বোঝা বাড়াইয়া লাভ কি, কী হইবে তাহার অন্তরের দাহ বাড়াইয়া। দামিনী শচীশের মত পুরুষকে সাময়িক ধর্মভেষ্ট করিতে পারে, কিন্তু নারী প্রেমকে সে কোন কালে স্বীকার করিয়া লইবে না।

লীলানন্দ স্বামীর সাধনার অসামর্থ্য শচীশ স্বয়ং বোধ করিতে সুরু

করিয়াছে; একদিন তাহার এই মোহ সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেখানে দামিনীর পক্ষে অমুকৃল মন লইয়া প্রতীক্ষায় থাকা ভাল। দামিনী তাহার আপন ভাগ্যকে মানিয়া লইয়াছে। শ্রীবিলাস দামিনীর এই অবস্থার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছে,

"আর একবার দামিনী যথন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তথন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বর উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। দেচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘাের ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সে কোনামতেই একটা ভাব-রসের রূপক মাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজায়।"

দামিনী সম্পর্কে সচেতনতা তো বড়ো কথা নয়, এই সচেতনতার ভিতর দিয়া শচীশ বৃঝিয়াছে এই জীবন ও জগং কত সত্য। ইহাকে তাই কোন একটা উপায়ে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পূর্ণতার সাধনায় এই জগং ও জীবন সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। সে বোধ জগং ও জীবনকে আশ্রয় করিয়া জগং ও জীবনকে পূর্ণ করিয়া অসীমে উপচাইয়া পড়িতেছে। সে সাধনায় সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ এক পূর্ণ সামছন্দে বিধৃত হইয়া আছে। সে সাধনা মানবিক বোধকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারও উদ্ধিতর চেতনা লাভ করিতে চায়।

শচীশের মধ্যে মোহের ক্ষীণ যতচ্কু আবরণ ছিল তাহা নবানের হুদয়হীন আচরণে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া মানবিক বোধের তল প্র্যান্ত আলোড়ন করিয়া শচীশ দেখিয়াছে যে এখানে মানুষ তাহার পূর্ণ সমাধান লাভ করিতে পারে না। এমনি করিয়া তল পর্যান্ত আলোডন করিয়া না দেখিলে পূর্ণ সংশয় মুক্তি ঘটে না। শচীশ তাহার জ্যাঠামশায়ের শিশুছ গ্রহণ করিয়া ব্লুদ্ধিবৃত্তি ও চিস্তাশীলতার শেষ সীমা পর্যান্ত পৌছাইয়া দেখিয়াছে মান্তবের ইহা শেষ আশ্রয় স্থল নয়। লীলানন্দ স্বামীর শিশুছ গ্রহণ করিয়া ভাব ও রসের গভীরতম তল পর্যান্ত লাভ করিয়া শচীশ দেখিয়াছে যে এখানে জীবনের সমাধান নাই। জীবনকে সামগ্রিক রূপে তাহার চরম অর্থে দেখিতে হইলে জীবনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়।

নৈতিক জীবন সম্পূর্ণ করিয়া এতদিন পরে শচীশ যথার্থ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়াছে। নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণতা বলিতে আমি
মানবিক বোধেরই পূর্ণ বিকাশ বুঝাইতে চাহিয়াছি। মানুষের
জীবনে বৃদ্ধিরত্তি ও ভাব উভয়েরই স্থান আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে
সামঞ্জস্ম সাধন প্রয়োজন। এই সামৃঞ্জস্ম সাধন করিয়াছে দামিনী।
দামিনীর জন্ম শচীশকে যে অধ্যাত্ম-সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহারই
ভিতর দিয়া তাহার প্রাণ, মনও বৃদ্ধি পূর্ণ সামঞ্জস্ম লাভ করিয়াছে।
মনুষ্ম জীবনের এই পর্য্যায় পর্যান্ত নৈতিক পর্য্যায়। এই পর্য্যায় সম্পূর্ণ
না হইলে প্রকৃত অধ্যাত্ম পিপাসা জাগে না। কোথাও অধ্যাত্ম
বোধের সামান্য প্রকাশ দেখা গেলেও নৈতিক বোধের অসম্পূর্ণতার
জন্ম জীবনে তাহা বিশেষ ফলপ্রস্কু হয় না। নৈতিক বোধের ভিত্তি
স্থান্ট না হইলে উন্নততর চেতনার অধ্যাত্ম অনুভূতি নিম্নতর চেতনালোকে নানা বিকৃত রূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করে। তাহাতে জীবনে
সুফল অপেক্ষা কুফল ফলে বেশি।

গুরুর প্রয়োজন কেবল এই নৈতিকবোধ গড়িয়া তুলিবার জন্ম। যথার্থ গুরু ইহার উদ্ধৃতির চেতনা লাভের সাধনায় শিশুকে পথ ছাড়িয়া দেন। এই পথে গুরু যদি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব হইতে শিশুকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেন তবে শিশু যাহা পায় তাহা গুরুর বিশিষ্ট উপলব্ধি মাত্র। সে ধর্ম তাহার স্ব-ধর্মের ভিতর দিয়া আপনার ভাবে উপলব্ধ নয় বলিয়া শিশ্যের জীবনে তাহা সত্য নয়, অর্থাৎ তাহা শিশ্যের জীবনকে বিচিত্র পথে সার্থক ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। শচীশ এই কথাই শ্রীবিলাসকে বুঝাইতে চাহিয়াছে।

"ওগো, এ তোমার ভূগোল বিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আভিনাতেই যাওয়ার পথ।

"……আজ আমি স্পষ্ট বৃঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরনর্মো ভয়াবহং কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিষকে পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অত্যের হাতের মৃষ্টি ভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়:।"

্যে সাধনা মানবিক বোধকেও ছাড়াইয়া উঠিতে চায় তাহার পরিচয় দানের চেষ্টার কোন প্রশ্ন উঠে না। গুপস্থাসিক স্বয়ং এই চেষ্টা পরিহার করিয়াছেন। শ্রীবিলাস শচীশের এই সংগ্রামকে আপনার হুই চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাই তাহার হুই একটি উক্তিকেবল এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহিরের সক্রিয়তা বা নিজ্মিতা, কর্ম্ম বা অ-কর্ম্মের ভিতর দিয়া অন্তরের যতটুকু আভাস লাভ করা যায় আমরা শচীশের অন্তর্জীবনের কেবল তত্টুকু আভাস লাভ করিতে পারি। ইহা ছাড়া তাহার অন্তররাজ্যের, তাহার সমগ্র সন্তার আমূল রূপান্তরের কোন পরিচয় লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ তাহার সমগ্র রীতি প্রকৃতিটাই অতি মানবিক।

"স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর একদিক পর্যান্ত রাঙা হইয়া উঠিল।"

"মার ভাব সভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জ্ব্ম ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মৃথ দেখিলে ভয় হয়।"

শচীশের বৃদ্ধি স্থির, অস্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অমর্ত্য-চেতনা লাভের জন্ম তাহার সমগ্র সত্তা দীপ্ত হুতাশনের মত শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যদি এই দেহ-প্রাণ-মন ভরিয়া মাটির এই পাত্র পূর্ণ করিয়া সেই অমৃত পান করিতে পারা যায় ভালই তাহার জন্ম এই আধার যদি জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শচীশ যে সত্যের আভাস লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় লাভের জন্ম শচীশের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবল রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বন্ধ, সেইজন্ম আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত হঃখ।

"……গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো ত্বই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন, আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে গোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনিতে শুনিতে শিনান আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব চিরকাল ধরিয়া। বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোন বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনস্ককাল তুমি স্টের বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকে। আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অন্ধপের মধ্যে ডুব মারিলাম।"

দামিনী পরিণামে আপনার স্বার্থকে একান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই বলিয়া এবং সেই সঙ্গে শচীশকেও কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহাকে তুচ্ছতার মাঝখানে টানিয়া আনিতে পারে নাই। আবার আঘাতের ভিতর দিয়া বৃহত্তর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাজ্জা জাগিয়াছিল বলিয়া দামিনী অমন করিয়া শচীশের মোহ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কখন বিদ্রোহ করিয়া, কখন শুক্রাষ্ট্র মন লইয়া, কখন শ্রুজায় আত্মসমর্পন করিয়া, কখন প্রকাশ্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া। কিন্তু তখনও পর্যান্ত দামিনীর বন্ধন মুক্তি সম্পূর্ণ রূপে ঘটে নাই। দামিনী বৃঝিয়াছে শচীশের জীবনে নারীর প্রেম ও মাধুর্য্যের কোন মূল্য নাই। মন বৃঝিলে কী হইবে দামিনীর প্রাণ তো ভূলে না। দামিনী শচীশের সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছে তাহাকে সেবা ও যত্ন করিতে পারিবে বলিয়া। কিন্তু তাহার এই আকাজ্জার পশ্চাতে যে আরও এক আকাজ্জা ছিল, সে সম্পর্কে দামিনীও সচেতন ছিল না।

প্রকৃতির মধ্যে এমন এক একটি মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসে যখন
মনের সমস্ত ঘার খুলিয়া যায়, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচর তাহা
তখন প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া পড়ে। অমনি এক ঝটিকা ক্ষুদ্ধ রক্ষনীতে
দামিনীর অন্তরের সেই গুহাশায়ী বাসনা বাহির হইয়া আসিয়া
তাহাকে শচীশের গৃহে একাকী ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। শচীশের
সংশয় বেদনার আলোকে দামিনী সেদিন রাত্রে আপনার হৃদয়
আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়া হয়ত আপনি বিশ্বিত
হইয়াছে। দামিনীকে তাহার শয়ন কক্ষে একাকী দেখিয়া শচীশ
মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া সেই তুর্য্যোগময়ী রজনীতে ঝড় জল
বজ্রপাত উপেক্ষা করিয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। দামিনী
সেদিন রাত্রে অনেক থোঁজ করিয়া অনেক অন্থুরোধ করিয়া শচীশকে
গৃহে ফিরিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, সেই সঙ্গে ইহাও নিঃসংশয়ে
বৃঝিয়াছে যে শচীশ তাহার এই তুর্বলভাকে ক্ষমা করিবে না। গৃহে
ফিরিয়া শচীশ দামিনীকে বলিয়াছে,

"হাঁকে আমি খুঁজিডেছি তাঁকে আমার বড়ে। দরকার আর কিছুতেই

আমার দরকার নাই। – দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

আসক্তির সর্বশেষ বন্ধন ছিল্ল করিয়। দামিনী ইহার পর হইতে বিচ্ছেদকে মানিয়া লইয়াছে।

### (0)

উপত্যাসের মধ্যে দামিনীর যে সামাত্য পূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জানা যায় দামিনীর স্বামীর কুল ছিল কিন্তু অর্থ ছিল না। দামিনীর ধনী পিতা কত্যাকে সুখী করিবার জত্য জামাতাকে একটি সুবৃহৎ গৃহ, প্রচুর অর্থ এবং সেই সঙ্গে কত্যাকে যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিলেন। বিবাহের তুই এক বৎসরের মধ্যে দামিনীর স্বামী এক জ্যোতিষীর পরামর্শ লাভ করিয়া মুক্তি লাভের আশায় সাধুসঙ্গ করিতে সুক্র করিয়া দিল। সংসার কর্ম্মে তাহার কিছুমাত্র মতি রহিল না। সাধু ও ভক্তদের সেবায় দামিনীর স্বামী সঞ্চিত অর্থ সম্পদ্দ যাহা কিছু ছিল জলের মতো ব্যয় করিতে লাগিল। দামিনীর স্বামী মুক্তির আকাজ্জা ও বিষয় বৈরাগ্যকে কেবল আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল না দামিনীকেও দলে টানিতে লাগিল।

দামিনীর তথন ভরা যৌবন, ইহ সংসারের কোন আকাজ্ফাই তাহার মেটে নাই। তাহা ছাড়া দামিনীর প্রকৃতি এই জাতীয় সাধন পন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার দেহ-প্রাণ-মন অত্যন্ত সুস্থ ও সমৃদ্ধ। এই জাতীয় মত্ত আবেণের মধ্যে তাই সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিস না। দামিনী স্বামীর এই সাধনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়াছে। অন্থরোধে যখন ফল ফলিল না তখন তাহার স্বামী তাহার উপর নানা অত্যাচার স্থরু করিয়া দিল। সে তাহার পথ ও মতকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানে, জীবনের আর সমস্ত দিক, আর যে-কোন প্রেরণা তাই তাহার নিকট মিথ্যাচার। দামিনীকে

এই মায়া বা মোহ বন্ধন, এই বিষয়াসক্তি হইতে সে মুক্ত করিতে চায়। দামিনীর উপর যে কোন অত্যাচারকে তাই সে অত্যাচার বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই।

দামিনীর প্রকৃতি, তাহার বয়স, তাহার অপরিতৃপ্ত সাধ এই সাধনার সন্তুক্ল তো ছিলই না, ইহার উপর তাহার স্বামীর এই হৃদয়হীন আচরণ তাহার অন্তরের মধ্যে কোথাও এতটুকু লজ্জা ও সঙ্কোচের স্থান পর্যান্ত রাখে নাই। তাহাকে নিল্জের মত সকলের সম্মুখে স্পান্ত করিয়া দিয়াছে।

দামিনীর এই বিরুদ্ধ মনোভাব আরও বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল আরও একটি কারণে। তাহার স্বামী তাহারই পিতার দেওয়া ঐশ্বর্য্য সম্পদ সাধু ও ভক্তদের সেবায় যথন অকাতরে ব্যয় করিতেছে তথন তাহার বাবা মা ভাইরা অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। যথন তাহাদের দিনাস্থেও একবার অন্ধ জুটিতেছে না, তথন তাহাকে নিজের হাতে প্রত্যহ ষাট সত্তর জন ভক্তের রান্ধা করিয়া দিতে হইয়াছে। পাছে দামিনী তাহাদের কিছুমাত্র আর্থিক সহায়তা করে সেই জন্ম তাহার স্বামী তাহার গহনার বাক্স জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়াছে।

দামিনীর অন্তরের সকল মাধুর্য এইরূপে কণ্টকে পরিণত হইয়াছে।
দামিনী বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে ইহা কোন্ ধর্ম যাহা মারুষকে এমন
ফদয়হীন করিয়া তুলে । যে ধর্মে মারুষের হৃদয় বৃত্তি, তাহার স্নেহ,
মায়া, মমতা, এমন কি সাধারণ মানবিক বোধ পর্যান্ত বিসক্তন দিতে
হয় সে ধর্মে মারুষের কী প্রয়োজন!

দামিনীর স্বামী দামিনীর এই বিজ্ঞোহী মনের পরিচয় পাইয়াছিল, তাই মৃত্যুর পূর্বের দামিনীকে শেষ মার দিয়া গেল। কলিকাতার বসতবাটী এবং অক্যান্থ বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে দামিনীকে সে তাহার গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেল। এমনি করিয়া দামিনীর স্বামী

যতদিন বাঁচিয়াছে ততদিন দামিনীকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, উদয়াস্ত কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার শরীর ও মনকে এতটুকু বিশ্রাম দেয় নাই। তাহার প্রাণ-মনের শক্তিকে এমনি করিয়া অকালে নিঃশেষিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এত অত্যাচারেও দামিনীর প্রাণ মরে নাই, বসস্তের মত পরিপূর্ণ অফুরস্ত তাহার প্রাণ-সম্পদ। দামিনীকে বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসী সচ্ছের মধ্যেই থাকিতে হইল, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ বিপরীত মন লইয়া। তাহার ভালো লাগে এই জীবন ও জগতের সকল সৌন্দর্যাও মাধুর্য্য, তাহার ভালো লাগে স্থুখ তুঃখ, প্রেম প্রীতি পরিপূর্ণ মানব সংসারের মাঝখানটিতে থাকিতে। সংসারের সহস্র তুচ্ছতার মধ্যে সে কেবল মুক্তির আস্বাদ পায়। ইহাদের ত্যাগ করিয়া মানুষ যে কী পায়, তাহা দামিনী জানে না, বুঝেও না। এই জগতের মধ্যেই তাহার প্রাণ-মনের সকল ক্ষুধা মিটিয়া যায়। এই জগতের জন্ম তাহার অস্তর নিয়ত অশ্বামুখীন হইয়া থাকে।

দামিনী সম্পর্কে শচীশের এই মস্তব্য বড় যথার্থ:—"দে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের র্গাক। বসস্তের পুস্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিলোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে।"

বস্তুতঃ সন্ধ্যাসী দলের মধ্যে দামিনীকে দেখিলে মনে হয় কে যেন কৌতুক করিয়া বিশুষ্ক বিষ পত্রের সহিত প্রক্ষুটিত রক্ত গোলাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহা এমনি বিপরীতের মিলন।

এই মানসিক অবস্থার কালে দামিনীর সহিত শচীশের সাক্ষাৎ হইয়াছে। শচীশকে দেখিয়া দামিনীর প্রস্থপ্ত বাসনা ধীরে মুকুলিত হইয়াছে। ইহা নারীর অন্তরের চিরস্তন সেই প্রেমের বোধ যে বোধে নারী পুরুষের চরণতলে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে চায়। দামিনীর প্রেম আত্মগোপন করিতে জানে না, তাহা নিঃসঙ্কোচ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। তাহার সমর্পণের মধ্যে কোথাও অগোচরতা ও কুণ্ঠা থাকিবে কেন।

দামিনীর মত নারী ত্যাগ করে প্রেমে, প্রেমের এই আস্বাদ না থাকিলে তাহার ত্যাগ মুহুর্ত্তে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই প্রবৃত্তি বা রূপের সাধনা। দামিনীর স্বামী দামিনীর অস্তুরে ভোগে নিস্পৃহতা বোধ জাগাইতে পারে নাই তাহার মধ্যে এই প্রেম ছিল না বলিয়া। দামিনী তাহার স্বামীকে কখন ভালোবাসিতে পারে নাই।

দামিনীর বিনম্র মাধুর্য্যে সকলে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু কোন রহস্তে এই অসম্ভব সম্ভব হইল, কোন রহস্তে তাহার অন্তরের সকল কণ্টক মধু পরিপূর্ণ পুষ্প কোষে রূপান্তরিত হইয়া গেল তাহা একমাত্র শ্রীবিলাস ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে নাই।

দমিনীর প্রেম সম্পর্কে শচীশ সম্পূর্ণ উদাসীন, বস্তুতঃ ইহার কোন বোধ শচীশের ছিল না। দামিনী প্রতীক্ষার দীপ জালাইয়া রহিল, বিশ্বাস একদিন হয়ত তাহার ভাগা প্রসন্ন হইবে।

লীলানন্দ স্বামী পূর্বের তায় এ বংসরও ভজন-সাধন-আরাধনার জন্ম নির্জন কোন স্থানে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল, সঙ্গেশচীশ ও প্রীবিলাসও যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। দামিনী শুনিয়া সঙ্গে যাইবার জন্ম লীলানন্দ স্বামীকে অনুরোধ করিতে লাগিল। দামিনীর এই আচরণ লীলানন্দ স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অভাবিত। লীলানন্দ স্বামী পথের ক্লেশ এবং অনিশ্চিং জীবন যাপনের কথা তুলিয়া নানাভাবে দামিনীকে নির্ত্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দামিনী কিছুতেই ছাড়িল না। দামিনী তাহাদের সঙ্গে যাইবেই পথে যতই হুঃখ কন্ত স্বীকার করিতে হোক-না-কেন। দামিনীর এই নিষ্ঠায় লীলানন্দ স্বামী মনে মনে খুশি হইল এবং সেই সঙ্গে বিশ্বিতও হইল। লীলানন্দ স্বামী ভাবিল,

"এ কী অলোকিক কাগু! ভগবানের রসের রসায়ণে পাধরকে নবনী ক্রিয়া ভোলে কেমন ক্রিয়া।" সন্ধ্যাসী জানিত না যে দামিনী একমাত্র শচীশের সঙ্গ লাভের আশায় এই সমস্ত তৃঃথ কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রেমই তাহাকে ভোগ বিমুখ, ঐহিক সুখ বিমুখ করিয়াছে। ভক্তি ও ধর্ম্মের অহ্য যে কোন উন্নত বোধ হোক-না-কেন দামিনীর জীবনে তাহা একমাত্র প্রেম আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। ভক্তি তাহার প্রেমেরই একটি বিশিষ্ট পরিণাম। তাহা রূপকে আশ্রয় করিয়াই অরূপকে লাভ করিতে চায়। ওই রূপ না থাকিলে তাহার অরূপটাও মিথ্যা হইয়া যায়।

প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া দামিনী শেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে আর বুঝি তাহার হৃদয় ভার বহন করিতে পারে না।

একদিন শচীশ কী কারণে দামিনীর ঘরে চুকিতে গিয়া দেখিল দামিনী মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা ঠুকিতেছে এবং কোন্ এক পাষাণ দেবতার নিকট অধীর হইয়া বারংবার মৃত্যু কামনা করিতেছে। আত্মনিপীড়নের এই দৃশ্যে শচীশ ভয় পাইয়া ক্রত অন্তত চলিয়া গেল।

প্রেমে প্রাণের জাগরণ ঘটে। যে নারীর মধ্যে প্রাণের প্রকাশ যত বেশি তাহার নিপীড়নও তাহাকে তত বেশি সহ্য করিতে হয়। প্রেম প্রতিহত হইলে অনিয়ম্ভ্রিত প্রাণ-শক্তি নানা বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়া আত্ম প্রকাশ করে।

নারী অসামান্ত মানসিক শক্তির সধিকারিণী না হইলে প্রাণের এই আবেগকে উদ্ধায়িত করিতে পারে না। একটি শাস্ত পরিণামের ভিতর গিয়া ধ্যান-লোকে প্রেম স্থির মহিমা লাভ করে। সেই অচঞ্চল ধ্যান-মূর্ত্তির সহিত নারীর তথন নিত্য মিলন সাধিত হয়।

দামিনীর মধ্যে প্রাণ-শক্তি ছিল অফ্রস্ত। প্রথম প্রেমের সঞ্চার তাহাকে তাই অমন অসহনীয় করিয়া তুলিরাছে। সে প্রেম স্বাভাবিক উপায়ে চরিতার্থ হইবার স্ক্যোগ না পাইয়া অমন অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দামিনীর সে অভিসার কেবল পদাহত হইয়াছে। দামিনীর মানসিক বলের অভাব ছিল না। তাই সে তাহার এই প্রাণের পীড়াকে সহনীয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। দামিনী সেই দিন হইতে আপনাকে সংযত করিয়াছে। দামিনীর জীবনের একটা পর্য্যায় এইখানে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই লাঞ্ছনায় দামিনীর স্বভাবের স্থুলতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। দামিনীর প্রেম ইহাতে আরও পরিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর দামিনী বিরোধিতাই করুক অথবা আমুকৃঙ্গাই করুক তাহা অনেকটা উন্নততর জগতের ক্রিয়া কলাপ। দামিনীর জীবনে আর একটি পর্য্যায় আছে,যে পর্য্যায়ে এই পরিশুদ্ধ প্রেম আরও উন্নত পবিণাম লাভ করিয়া শুদ্ধা ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার প্রোমাস্পদ এইরূপে তাহার গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

দামিনী এখন শচীশকে লীলানন্দ স্বামীর মোহ পাশ হইতে মুক্ত করিতে চায়। দামিনী জানে শচীশের অন্তরের আগুনকে বাহিরের কোন শক্তি নির্বাপিত করিতে পারিবে না। এই জাতীয় প্রেরণা নারীর স্বধর্শের কতকটা প্রতিকৃল বলিয়া নারী তাহার স্বাভাবিক বোধ শক্তির সহায়তায় সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। লীলানন্দ স্বামীর ব্যক্তিছের প্রভাব এ আগুনকে তাই অধিক কাল আছের করিয়া রাখিতে পারিবে না। তবে যত শীঘ্র এই মোহ ভাঙ্গিয়া যায় শচীশের পক্ষে ততই মঙ্গল। দামিনী সেই চেষ্টাই করিয়াছে।

প্রথমে সে লীলানন্দ স্বামীর সাধক গোষ্ঠী হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। ইহার জন্ম আর কাহারও না-হোক শচীশের অস্তরে কি কোন অভাবই জাগিবে না ? অ্যাচিত

ভাবে দামিনীর যে সেবা ও যত্ন তাহার যে ভক্তি সে প্রাচুর্য্যের সহিত্ত লাভ করিত তাহার জন্ম তাহার অন্তর কি কিছুমাত্র তৃষিত বোধ করিবে না ?

ভক্ত মণ্ডলী হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দামিনী জ্রীবিলাসকে সঙ্গী করিয়া শচীশের সম্মূথেই নিত্য দিন এক একটি সৌন্দধ্য ও মাধুর্য্যের লোক উদ্ঘাটিত করিয়াছে,—যেন এক একটা স্থগন্ধি পুষ্পের অর্ধ্য থালি।

নন্দীদের বাড়ী বিবাহে নাড়ু কুটিবার ফরমাস লওয়া, ভগ্নপক্ষ চিলের শুশ্রাষা করা, কুকুরের বাচ্চা পোষা, ফুলগাছ পরিচর্য্যা করা, অথবা পোষা বেজীর তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি যাহাই হোক না কেন, এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া প্রতিমুহুর্ত্তে দামিনীর হৃদয় ফাটিয়া যে বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহারই নাম প্রেম। সংসার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া বধ্র, গৃহিনীর, জননীর যে প্রেম গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া তাহার চতুস্পার্শের সমস্ত কিছু—পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি পর্যান্তকে অভিষক্ত করিয়া দিতে চায়। যে প্রেম স্বপ্নে সকল সমাজ-বন্ধন, নীতিবন্ধনের উর্দ্ধে উঠিয়া এক অতীন্দ্রিয় মাধ্র্য্য-লোকের অনুসন্ধানে অনস্ত শৃন্যে বিহার করিয়া ফিরে ইহা সে প্রেম নহে, যে প্রেম সকল বন্ধনের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া ওই বিচিত্র বন্ধনকেই অমৃতময় করিয়া তুলে দামিনীর মধ্যে নারীর সেই প্রেমেরই প্রকাশ। বধ্র হস্তের শঙ্কা, বল্বয়, কঙ্কন, বন্ধনের সেই মুক্তি-রূপ।

পুরুষ যত শক্তিমান হোক-না-কেন এই মাধুর্য্যের প্রতি আকর্ষণ না বোধ করিয়া পারে না। শচীশও তাই এই জগৎ সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে নাই। ইহার অনিবার্য্য আকর্ষণে শচীশকে মাঝে মাঝে ধ্যানাসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহা সেই প্রাণ-শক্তির প্রেরণা যে প্রেরণায় চিতার ভস্ম আবৃত করিয়া শ্যামল ভূণাস্তরণ বিকীর্ণ হইয়া যায়। ভাবতন্ময়তার মাঝখানেও শচীশের মন আজকাল পড়িয়া থাকে, যেখানে দামিনী ও জ্রীবিলাস নিভ্ত আলাপ-আলোচনা, বা সাংসারিক তুচ্ছ কোন কাব্ধ কর্ম্মে ব্যাপুত।

কীর্ত্তন গানের আসর হইতে দামিনী উঠিয়া আসিয়াছিল এই জাতীয় রস চর্চ্চায় তাহান প্রাণের ক্ষুধা মেটে না বলিয়া। এই ভাব-চর্চচা অপেক্ষা কোন প্রিয়জন সঙ্গে স্থুখ তৃঃখের, অতীত কত ব্যথা মধুর স্মৃতি বিজড়িত আলাপ আলোচনা অনেক ভাল। দামিনীকে অনুসরণ করিয়া শ্রীবিলাসও আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিল। নির্জন আশ্রমে শ্রীবিলাসকে একাকী সঙ্গী পাইয়া দামিনী তাহার অতীত কত দিনের কত কথাই না বলিয়া চলিতেছিল। হৃদয়বান শ্রোতা পাইয়া দামিনী আপনার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্যাটিত করিয়া দিয়াছিল। এই রূপে মানুষ মাঝে মাঝে তাহার হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া দিয়া ভার মুক্ত বোধ করে।

এই মানসিক অবস্থার কালে দামিনীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোথাও গিয়া থাকিবার জন্ম শচীশের অন্পুরোধ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত হৃদয়ের উপর আকস্মিক দারুণ আঘাতের মত বাজিল। শচীশের এ আঘাত এ অসম্মান দামিনীব একেবারে মর্ম্মন্থল পর্যাস্ত বিদ্ধ করিয়াছে। দামিনীর সমস্ত রাত্রির অসহায় বুকফাটা কান্না যেন বিশ্বের মর্মন্থল হইতে উথিত হইয়া মহাশৃন্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দামিনী কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িল না। পুরুষের ব্যর্থ দম্ভকে পরাভূত করিবার জন্ম প্রকৃতির হাতে যত প্রকার অস্ত্র আছে দামিনী সেই অস্ত্র গোপনে নয় প্রকাশ্যে প্রয়োগ করিতে লাগিল। সমস্ত আশ্রম ভাঙ্গিয়া পড়িবার মুখে। লীলানন্দ স্বামীর গান্তির্য্যের আবরণ পর্যান্ত ছিল্ল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সকল শক্তি, তাহার অমুরোধ, আদেশ সমস্ত কিছু ওই বালিকার পদতলে লুটাইয়া, পড়িয়াছে। শচীশ বুঝিয়াছে এই অবস্থার দীর্ঘকাল চলা অসম্ভব। শচীশ বুঝিয়াছে দামিনীকে এমন করিয়া দূরে রাখিলে চলিবে না, তাহাকে যেমন করিয়া হোক তাহাদের মাঝখানে টানিয়া লইতে হইবে। এমনি করিয়া তাহার অশাস্ত মনকে শাস্ত করা প্রয়োজন। বৈরাগ্য সাধনার সঙ্গে শচীশ এমনি করিয়া মানবিক বোধের সামজ্ঞ সাধন করিতে চাহিয়াছে। শচীশের কাতর অনুরোধ দামিনী উপেক্ষা করিতে পারিল না। দামিনী আবার তাহাদের সাধনায় যোগ দিল।

শচীশের সহিত এতদিনের আচরণে দামিনী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে শচীশের সার্থকতার জগৎ নারীর মাধুর্য্য-লোক নয়। সে ইহার অনেক উন্নত, মহত্তর জীবন বোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ম বিধি নির্দিষ্ঠ। তাহার মাধুর্য্য-লোকে শচীশের স্থান সন্ধুলান হইবে না।

দামিনী ইহা জানে, বুঝে তাই শচীশকে তাহার তুচ্ছতার লোকে টানিয়া আনিতে তাহার হৃদয় বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শচীশকে আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াও দামিনী আপনাকে সংযত করিয়াছে।

দামিনী যতদিন পারে শতীশের সাধনায় সহযোগিতা করিবে, তাহার সেবা ও যত্ন করিবে। শচীশের নিকট হইতে সে ইহার অধিক কিছু প্রত্যাশা করে না। উন্নততর জীবনের বোধ দামিনীর ছিল বলিয়া লীলানন্দ স্বামীর সাধনার উপর তাহার কিছুমাত্র প্রদাছিল না। দামিনী আর বিজ্ঞাহী মন লইয়া নয় অনুকৃল প্রসন্ধ অন্তর লইয়া অপেক্ষায় রহিল যে পর্যান্ত না শচীশের মোহ ভক্ত হয়।

দামিনী সমস্ত জীবন তাহার নিমতর বোধ দিয়া যেমন, উন্নততর বোধ দিয়াও তেমনি শচীশকে মোহ মুক্ত করিয়া উন্নততর জীবন বোধে

প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে;—সে চেষ্টা কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ। দামিনী নবীনের হৃদয়হীন আচরণের উল্লেখ করিয়া শচীশের মোহ চিরকালের জন্ম ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। দামিনীই শচীশের অন্তরের সভ্যলাভের আকাজ্ফাকে ভীত্র এবং ইহার সাধনরপ্রকে সকল মোহ মুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

শচীশের সেবা ও যত্ন করিবার জন্ম দামিনীও শচীশের সঙ্গেলীলানন্দ স্বামীর আশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিল। কিন্তু তাহার এই সেবার পশ্চাতে আরও যে এক আকাজ্জা স্বপ্ত ছিল, তাহা দামিনীও জানিত না। দামিনী বৃঝিয়াছিল শচীশকে লইয়া আর যাহাই করা যাক্-না-কেন সংসার রচনা করিতে পারা যায় না। শচীশের রচনা-লোক, কর্ম্ম-লোক, সংসার নয়।

মন দিয়া দামিনী ইহা বুঝিলে কী হইবে, প্রাণের প্রেরণাকে অত সহজে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না। তাহার গতি-প্রকৃতি অতি বিচিত্র, তাহা মনের অনেক গভীরে আত্মগোপন করিয়া নর-নারীর প্রয়াস নিয়ন্ত্রণ করে। এক একটি মুহূর্ত্ত আদে যখন অজ্ঞাত, অস্পষ্ট এই বাসনা মনের অনেক গভীর তল হইতে স্পষ্ট রূপ লইয়া বাহির হইয়া আসে। সে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ আপনি বিশ্বিত হইয়া যায়।

সেদিন রাত্রে বৃষ্টি ও ঝড়ের বেগে সমস্ত প্রকৃতি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। প্রচ্ছন্ন কী এক বেদনাকে প্রকাশ করিবার জন্ম সমগ্র প্রকৃতি আর্ত্তমরে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দামিনীর হৃদয়ের অতি প্রচ্ছন্ন সেই বাসনা সেই অসংযমের রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া দামিনীকে তাহার অজ্ঞাতে শচীশের গৃহে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কী একটা শব্দে শচীশ চমকাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দামিনীকে ভাহার ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইল ৷ দামিনীর এই আগমনের উদ্দেশ্য শচীশ মুহুর্ত্তের মধ্যে বৃঝিতে পারিল। দামিনীও আপনার হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। অনেক অমুরোধ করিয়া সেই ছর্য্যোগ পরিপূর্ণ রাত্রে দামিনী তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু শচীশের অভিযোগের কোন উত্তর দিতে পারে নাই। শচীশের নির্দেশ দামিনী নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। দামিনীও বৃঝিয়াছে নারীর মনের উপর বিশ্বাস নাই। আর ইহার জন্ম শচীশের ছঃখ বাড়াইয়া লাভ কী। দামিনী তাই আসক্তির সর্ব্বশেষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া শচীশকে সেই নির্জ্জন স্থানে একাকী রাথিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

## (8)

শ্রীবিলাস শচীশের সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের শিশ্বত গ্রহণ করিয়া ছিল। সভ্য, কিন্তু ইহার সহিত তাহার প্রাণের গভীরতর কোন আধ্যাত্মিক পিপাসা বিজড়িত ছিল না।

শীবিলাস জগমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল কতকটা উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হইয়া কতকটা শচীশকে ভালোবাসিয়া। শ্রীবিলাস শচীশকে ভালোবাসিয়াছিল কতকটা মতবাদের মিলের জ্বন্থ কতকটা তাহার অন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের জ্বন্থ। জীবনের এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ সে ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নাই। গতামুগতিক জীবন ধারার মাঝখানে সে এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম।

শচীশের প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্ত্বে শ্রীবিলাস পরবর্তী জীবনে লীলানন্দ স্বামীর সাধনাকে যেমন স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, তাহা তাহার স্বধর্ম্মের অমুকৃল ছিল না বলিয়া, তেমনি জ্যাঠামশায় ও শচীশের কর্ম্মযোগ তাহাকে অধিককাল ধরিয়া রাখিতে

পারিত না, কিছুকালের মধ্যেই তাহাকে ক্লান্ত করিয়া তুলিত। ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

কিছুকালের মধ্যেই জ্যাঠামশায় ও শচীশের কাজের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। জ্যাঠামশাই আকস্মিক মৃত্যুমূখে পতিত হইলেন, ইহার পর একদিন শচীশও কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। ভাঙ্গা হাট জড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে শ্রীবিলাসের আর মন লাগিল না।

শচীশের সন্ধানে ফিরিয়া ফিরিয়া স্থানুর পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত প্রামে এক সন্ধ্যাসীর আখড়ায় শ্রীবিলাস শেষে তাহার সাক্ষাৎ পাইল। লীলানন্দ স্থামীর সাধনা ও সাধন পদ্ধতির উপর শ্রীবিলাসের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু তবু সে সেই আশ্রমে রহিয়া গেল কেবল শচীশের জন্ম। এই ভালোবাসার জন্ম শ্রীবিলাস শচীশকে সেই পরিবেশে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। এই স্নেহ ও প্রীতিই শ্রীবিলাস চরিত্রের আদি ও অন্ত কথা। শচীশকে ভালোবাসিয়া তাহার সঙ্গ লাভের জন্ম সে তাহার সাধনাকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীবিলাস ক্লান্ত হইয়া পডিয়াছে।

তাহার নিকট এই জগৎ ও জীবন অনেক বেশী সত্য, অনেক বেশী সত্য সংখ্যাতীত নর-নারীর সংসার লীলা, মায়া ও মমতার বিচিত্র বন্ধন। অমনি একটি স্নেহের নীড় রচনা করিয়া বুক ভরিয়া সকলকে ভালোবাসা। জীবনে ইহার অধিক ফললাভ আর কী আছে। এই প্রেমে মানব জীবনের আদি ও অন্ত, স্বর্গ ও মর্ত্তা, ইহকাল ও পরকাল বিধৃত হইয়া আছে।

গ্রাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া জীবিলাস দামিনীর মধ্যে ইহারই প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ওই তো সেই চিরস্তন নারী যে পুরুষের হৃদয় পাত্র স্থা পরিপূর্ণ করিয়া দিবার জন্ম প্রতীক্ষায় বিসিয়া আছে। ওই তো পুরুষের মুক্তি লোক। তাহার প্রাণের মধ্যে এতকাল যে আকাজ্জা স্থপ্ত হইয়াছিল তাহার স্বরূপ সে

বুঝিতে পারিয়াছে দামিনীকে দেখিবার পর হইতে। শ্রীবিলাসের এই মানসিক অবস্থার পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে কতকটা লাভ করিতে পারা যাইবে।

"কথনো কথনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চ স্থ্রের ডাক—"বামী"। আমরা ভাবের যে আদমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তৃচ্ছ—কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনার্ষ্টির মধ্যে যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া এক পদ্লা রুষ্ট হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশু লোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোট ছোট পরিচয় যথন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তথন আমি মুহুর্ত্তের জন্ম ব্বিতাম রদের লোক তো এখানেই—যেগানে দেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোছা বাজিয়া উঠে—যেথানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে—যেথানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই—যেথানে দব তৃচ্ছ কিন্তু দব সত্যা, দব মুধুরে তীব্রে, স্থুলে সংক্ষে মাথামাথি দেখানেই রদের স্বর্গ।"

এই প্রেম ও মাধুষ্য লোকের জন্ম আকাজ্জা শচীশের অন্তরে যত গভীর হইয়াছে লীলামন্দ স্বামীর সাধন পন্থার উপর ততই সে বীত-শ্রুদ্ধ হইয়াছে, ততই সে ইহার অকঃসার শৃন্যতা বোধ করিয়াছে।

শচীশ জ্যাঠামশায়ের সাধনার মধ্যে যেমন তেমনি লীলানন্দ স্বামীর সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছে এমন একটি চেতনা লাভের পিপাসায় যাহা বৃদ্ধি ও ভাবের, মনীষা ও হৃদয়ের উদ্ধিতর চেতনার সামগ্রী, যাহাকে অরূপের পিপাসা বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিলাদের সাধনাকে এইদিক হইতে রূপের সাধনা বলা যাইতে পারে। প্রেমে মান্ত্র্য রূপের মধ্যেই রূপের সীমা ছাড়াইয়া যায়। এ সাধনার স্বরূপ বুঝাইতে এমন বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, কারণ আর কোন উপায়ে ইহার স্বরূপ বুঝাইতে পারা যায় না। ইহার স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা শ্রীবিলাস যে ভাবে করিয়াছে আমি সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার ভিতর দিয়া একদিকে শ্রীবিলাসের উপলব্ধির গভীরতা অন্যদিকে শচীশের অজ্ঞানতা ও দন্তের প্রকাশ ঘটিয়াছে। শচীশের এই দল্ভের কারণ আর কিছু নয়, এই জগংকে উপলব্ধি করিবার মত অনুকৃল মানস গঠন তাহার ছিল। তাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আদে ইহার বিপরীত।

''শচীশ। প্রকৃতির সংদর্গ আমাদের একেবারে ছাডিতে হইবে।

"শ্রীবিলাস। তা যদি হয় তবে আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটি ভূল আছে। 
আছে। 
ভূমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; 
ভূমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব সে যেন নাই এমনভাবে যদি সাধনা করিতে থাকে তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে, একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তথন পালাইবার পথ পাইবে না।

"শচীশ কহিল, তায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা।
স্পাষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েবা প্রকৃতির চর, প্রকৃতিব হকুম তামিল করিবার
জন্তই নানা সাজে পাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে।
চৈতন্তকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তার। মনিবের কাজ হাসিল করিতে
পারে না। সেইজন্ত চৈতন্তকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই সমস্ত
দ্তীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই। তাল ভাই বিশ্রী
প্রকৃতির মারা দেখিতে পাইতেছ না, কেন না সেই মায়ার ফাঁদে
আপনাকে জড়াইয়াছ। যে স্থানর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে
ভূলাততেছে প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া সেলেই সেই রূপের মুখোশ সে
সরাইয়া ফেলিবে; যে ভৃষ্ণার চশমায় ওই রূপকে ভূমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে
বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় পেলেই সে ভৃষ্ণাকে স্ক্ষ একেবারে লোপ
করিয়া দিবে। যেখানে মিখ্যার ফাঁদ এমন স্পাষ্ট করিয়া পাতা দরকার কী
সেখানে বাহাছেরি করিতে যাওয়া ?

"আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজ্ঞোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ বাধা কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবৃল করা যথন আমাদের হাতে নাই তথন সাধনা ভাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। আমরা সে রাস্থায়
চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধধানা ছাটিয়া ফেলিবার জন্ত এত বেশি
ছটফট করিয়া মরি।……প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে
জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্তা এ নয় যে, স্রোতটাকে
কী করিয়া বাদ দিব, সমস্তা এই যে তরী কী হইলে ড্বিবে না, চলিবে।
সেইজন্তই হালের দরকার।" গোরা ও বিনয়ের ঠিক এই জাতীয় একটি
কথোপকখন এক্ষেত্রে শরণে পড়িতে পারে। উদ্ধৃতি নিস্প্রোজন।

লীলানন্দ স্বামী এবং তাহার সাধনার উপর এমনি করিয়া শ্রীবিলাস শীরে ধীরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই সাধনপদ্ধতির উপর এখন তাহার লেশমাত্র মোহ নাই। তবু শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে রহিয়া গেল ছটি কারণে। প্রথমতঃ দামিনীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসা এখন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ শচীশকে এই পরিবেশে একাকী ফেলিয়া যাইতেও তাহার মন সরিতেছে না।

শ্রীবিলাসের জীবনে সর্ব্বাধিক বাধা আসিল দামিনীর দিক হইতে। তাহার এই হৃদয় বোধ সম্পর্কে দামিনী সম্পূর্ণ অন্ধ। তাহার সমস্ত মন শচীশের উপর পড়িয়া। তাহার সমগ্র প্রচেষ্টা একমাত্র শচীশকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মান-অভিমান, আনন্দ-বেদনা সমস্ত কিছুই শচীশকে আবেষ্টন করিয়া শুঞ্জন তুলিয়াছে। কখন সে প্রসন্ধ মনে মুঝা পূজারিণীর মত শচীশের পাষাণ হৃদয়-বেদীর উপর অশ্রুপ্রদীপ জালাইয়া ধরিয়াছে, কখন বার্থ অভিমানে ওই পাষাণ বেদীর উপর মাথা কুটিয়া আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, সমুজের ঢেউ ক্ষুর্ব অভিমানে যেমন করিয়া তটের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া শতধা হইয়া যায়, কখন তাহার সেবায় ছঃসহ কৃচ্ছতা বরণ করিয়া লইয়াছে, মাতা যেমন করিয়া সন্তানের জন্ম অশেষ ক্রেশ ভোগ করে।

শচীশকে ঘিরিয়া দামিনীর দেহ-আত্মার বিচিত্র লীলার প্রকাশ শ্রীবিলাস বিশ্বয় বিক্যারিত আঁখি মেলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর এই হতভাগ্য নারীর জন্ম করুণায় বিগলিত হইয়াছে।

দামিনী যখন শচীশের জন্ম সর্বেম্ব পণ করিয়া বসিয়া আছে, যখন তাহার এতটুকু মনুকম্পা লাভের জন্ম কাঞাল হইয়া ফিরিয়াছে; ইহার জন্ম যখন তাহার কান্ধার অন্ত নাই তখন শ্রীবিলাস তাহার হৃদয়ের সকল এশ্বর্যা লইয়া তাহারই দ্বার প্রান্তে তাহার ইহকাল পরকাল তাহার জন্ম জন্মান্তর ধন্ম করিয়া দিবার জন্ম নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। বুক ফাটিয়া গেলেও শ্রীবিলাস আপন হৃদয় উদ্যাটন করিয়া কাঁদিতেও পারে নাই।—হৃদয় ব্যক্ত করিবে সে কাহার নিকট দিসে নারী তো উদাসীন নয়, সে আর একজন পুরুষের জন্ম অধীর শোকতপ্ত ও ব্যাকুল।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস চরমে উঠিয়াছে, যখন দামিনী তাহার প্রেম লীলায় প্রীবিলাসকে সঙ্গ করিয়াছে। শচীশকে তাহার প্রেম ও মাধুর্য্য-লোকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্ম দামিনী প্রীবিলাসকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীবিলাস দামিনীর এই সাহচর্য্যাটুকুকেও অস্বীকার করিতে পারে নাই, তখন ওইটুকুই তাহার পরম আকাজ্ফার সামগ্রা হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীবিলাস এমনি বঞ্চিত!

শ্রীবিলাসের এই প্রেমের সহিত পরিশেষে করুণা আসিয়া
মিশিয়াছে। তাহার নিজের বেদনা অপেক্ষা, তাহার নিকট দামিনীর
বেদনা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সত্য প্রেমের স্বরূপই এই।
ওই নারীর দেহ-প্রাণ-মন স্রোতের মুখে বাঁধা তীরের নৌকার
মত শচীশের পাষাণ হৃদয়-তটে বারংবার আছাড় খাইয়া খাইয়া
যে জীর্ণ হইয়া গেল! যে হৃদয় বোধে শ্রীবিলাসের চিক্ত বিমুখ

না হইয়া করুণা বিগলিত হইয়াছে আমাদের সেই হৃদয়বোধের: গভীরতা পরিমাপ করিতে হইবে।

সে প্রেমে মোহ নাই, অবাস্তব কল্পনা বিলাস নাই, সম্ভোগের অকাজ্জা নাই; প্রীবিলাস আপন হৃদয়ের সকল প্রীতি ও প্রেম ঢালিয়া ওই জীর্ণদেহটাকে বুকে তুলিয়া শুধু সেবা করিতে চাহিয়াছে। কলিকাতায় দামিনী যথন ফিরিয়া আসিয়াছে তখন তাহার দেহ জার্গ, প্রাণে এবং মনে উৎসাহ ও আশা বলিয়া কিছু নাই। নিদারুণ ভাগাকে মানিয়া লইয়া এখন কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন গুনিয়া চলা।

এমন সময়ে দেবতার করুণা লইয়া শ্রীবিলাস তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছে। তাহার জীবনে ঈশ্বরের এত প্রসন্মতা এ কী সত্য! এই পাপিষ্ঠার জন্ম শ্রীবিলাস এত বড় ত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, অথচ তাহার নিকট হইতে শ্রীবিলাস কীই বা পাইবে!

আর শচীশের জন্ম তাহার ব্যাকুলতার কোন পরিচয়ই তো ভাহার অগোচর নাই। সব জানিয়া একজন পুরুষ এত বড় ক্ষমা করিতে পারে। এক অসহনীয় আনন্দ বেদনায় দামিনীর অন্তর মথিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাদের এই প্রেমের পরিচয় পাইয়া দামিনীর কত কথাই না মনে পড়িতে লাগিল। যখন সে শচীশের জন্ম সর্বস্থ পণ করিয়া তাহার পাশ্চং পশ্চাং ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, তখন শ্রীবিলাস তাহার একান্ত পার্শ্বে তাহার হৃদয়ের অপার প্রেম ও করণা লইয়া প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইয়াছে।

দামিনীর হৃঃখভোগের জন্য শচীশের অপরাধ কিছুমাত্র তো ছিলই না, বরং তাহার জন্ম তাহাকেও অশেষ হৃঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। পরস্পর এই হাদয় সজ্বাতে উভয়ে উভয়কে উন্নততর জীবন বোধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে কতকটা প্রত্যক্ষে কতকটা প্রোক্ষে। শচীশ পরিণামে যে সত্য পথ লাভ করিয়াছে তাহাতে দামিনীর সহযোগিতার মূল্য কম নয়। অস্তাদিকে গভীর ছংখভোগের ভিতর দিয়া দামিনীর স্বভাবের সকল স্থুলতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। দামিনীর ছংখভোগ তাই অকারণ নয়। ইহার ভিতর দিয়া সে জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে, পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করিয়াছে। দেহ ও আত্মার ওই সংগ্রাম ব্যতীত দামিনীর জীবনে ওই পূর্ণতা লাভ ঘটিত না।

দামিনী শ্রীবিলাসকে এ কথা বলিয়াছে,—"আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাকার অপেক্ষায় ছিল। আমার সেই তুমি আর এই তুমির মাঝখানে একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙ্গাইয়া দিয়াছেন।"

দামিনী অন্তত্ত শ্রীবিলাসকে বলিয়াছে — "এগুলো আমার গোপন ঐশ্বর্গ, এ আমার পরশমণি। এই যৌতৃকটুকু লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নইলে আমি কি তোমার যোগ্য।"

দামিনী ও প্রীবিলাস আবার নূতন করিয়া সংসার রচনা করিয়াছে। প্রেমে ছজনে ছজনের অতীত দাহ নিংশেষে মুছিয়া দিয়াছে। দামিনী তাহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। সে যেন প্রীবিলাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি হয়। প্রীবিলাস যেন তাহার প্রেম দিয়া, সপ্র দিয়া, সৌন্দর্য্য দিয়া দামিনীকে তাহার ছদয়ের মত করিয়া গড়িয়া তুলে। দামিনী তাই প্রীবিলাসকে বলিয়াছে,

"সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোণাও কিছু না থাক্।"

দামিনী কত বেদনার সমুদ্র পার হইয়া তবে ঞ্রীবিলাসকে লাভ

করিতে পারিয়াছে, শ্রীবিলাসও দামিনীর জন্ম যে তৃঃখভোগ করিয়াছে তাহারও বুঝি সীমা নাই।

এমনি করিয়া উভয়ে উভয়কে গভীর হঃখভোগের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের মিলনও অত সত্য এবং অত সম্পূর্ণ এমনি করিয়া গভীর হঃখভোগের ভিতর দিয়া কিছু না পাইলে সে পাওয়া সত্য হয় না। অপরিসীম হঃখভোগের ভিতর দিয়া দামিনী ও শ্রীবিলাস পরস্পারকে লাভ করিয়াছিল বলিয়া মিলনে তাহাদের আনন্দও অপার হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে সে প্রাপ্তির গভীরতা যে কতখানি সে উপলব্ধি জীবনে কোন্ আনন্দ-লোকের দ্বার উদ্যাতিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ দামিনী ও শ্রীবিলাসের প্রেম সাধনার ফল লাভ কী তাহা বৃথিতে শ্রীবিলাসের একটি উক্তি উদ্ভূত করা যাইতে পারে।

"কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক স্থরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।"

এই আনন্দকে তাহার। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিচিত্র কর্ম্মে ত্যাগে ও সেবায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। যে আনন্দ বোধ হইতে আত্মত্যাগের এমন প্রেরণা আসে সেই আনন্দ তত্ত্বের রহস্ত ভেদ করিতে পারিলে প্রেম সাধনারও রহস্ত ভেদ হইয়া যাইবে।

এই প্রেম জীবনকে আকাজ্জিত করিয়া তুলে । একমাত্র এই জীবনের পাত্র ভরিয়া নর-নারী সেই অমৃত পান করিতে পায়। লক্ষকোটি জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া গেলেও মামুষের এই অমৃত পিপাসা মিটে না। এই জগং হইতে চিরকালের জন্ম বিদায় লইয়া যাইবার পূর্বের দামিনী শ্রীবিলাসের পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছে, "সাধক মিটিল না—জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

জীবনকে এমনি হুঃখভোগে আমরা সত্য করিয়া পাই না বলিয়া

জীবনের ঐশ্বর্য আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যায়,জীবন হারাইয়া গেলে আমরা তাই বৈরাগ্যের কত না তত্ত্বের কথা বলি। জীবনকে যাহারা সত্য করিয়া পাইয়াছে, অশ্রুজলে জীবন বৃক্ষে যাহারা অমৃত ফল ফলাইয়াছে তাহাদের নিকট জীবনের মূল্য সকল তত্ত্বের মূল্যকে ছাড়াইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে গোরা উপস্থাস হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই বোধের একটি ধারা যে তাঁহার উপস্থাসের মধ্যে পূর্ব্বাপর প্রবাহিত তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"বিনয় যে অনির্বাচনীয় পদার্থটিকে হাদয় পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে একি সকলে পায়। ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে ? সংসারে সচরাচর স্থী পুরুষের যে মিলন দেখা যায়, \*\*\*তাহার মধ্যে এই উচ্চতম স্থরটি তো বাজিতে শুনা যায় না। বিনয় গোরাকে বারবার করিয়া কহিল, অন্ত সকলের সঙ্গে সে যেন তাহাদের তুলনা না করে। বিনয়ের মনে হইতেছে ঠিক এমনটি আর কথনো ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। এমন যদি সচারাচর ঘটিভে পারিত তবে বসস্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুশ্পালবে পুলকিত হইয়া ওঠে সমস্ত সমাজ তেমনি প্রণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহা হইলে লোকে এমন করিয়া খাইয়া দাইয়া ঘুমাইয়া দিব্য তৈল চিক্কন হইয়া কাটাইতে পারিত না। তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত শক্তি আছে স্থভাবতই নানা বর্ণে নানা আকারে দিকেদিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। এ-যে সোনার কাঠি ইহার স্পর্শকে উপেক্ষা করিয়া অসাড় হইয়া কে পড়িয়া থাকিতে পারে। ইহাতে সামান্ত লোককেও যে অসামান্ত করিয়া তোলে। সেই প্রবল অসামান্ততার স্থাদ মাহ্মর জীবনে যদি একবারও পায় তবে জীবনের সত্য পরিচয় সে লাভ করে।

"\*\*\* মান্থবের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মৃহুর্ত্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম—বৈ কারণেই হউক আমাদের মধ্যে এই প্রেমের অবিভাব তুর্বল সেই জগ্যই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত—আমাদের কী আছে তাহা আমরা জানি না, ষাহা গোপনে আছে তাহাকে

প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, যাহা সঞ্চিত আছে তাহাকে ব্যয় করা—

অধাদদের অসাধ্য সেইজগুই চারিদিকে এমন নিরানন্দ,.....সেই জগুই

আমাদের নিজের মধ্যে যে কোন মাহাত্ম্য আছে, তাহা কেবল

তোমাদের মতো তুই এক জনেই বোঝে—সাধারণের চিত্তে তাহার কোন

চেতনা নাই।"

#### ( ( )

ননীবালার পরিচয় দিতে গিয়া শচীশ তাহার ডায়েরীর মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়াছে,

"ননীবালার মধ্যে আফি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, অপবিত্তের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছ, পাপিষ্ঠের জন্ম যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের স্বধাপাত্ত পূর্ণতর করিল।"

শচীশ তাহার চতুষ্পার্শ্বের সমাজে জীবনের কোন প্রকাশ দেখিতে পায় নাই, ওই সমাজের মাত্রযুগুলা যেন আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, নৈতিকবোধ কোন্ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, হৃদয় নাই, বিচার নাই, চিস্তা নাই, আছে কেবল কতকগুলি মিথ্যা সংস্কার এবং তাহাকে জড়াইয়া গগনভেদী মিথ্যা আক্ষালন।

এই সমাজ সাধনার একটি অমৃতময় রূপের প্রকাশ শচীশ ননীবালার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটি গভীরতর সত্যবোধের উপর
এই সমাজ যে একদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল, একদিন উহা যে এই সমাজকে
সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা নারীর এই রূপের প্রকাশ লক্ষ্য
করিলে কতকটা অমুমান করিতে পারা যায়। সে সাধনার অবশেষ
যদি কোথাও এতটুকু থাকে তাহা এই সমাজের নারী জাতির মধ্যে।
তাহাদের মধ্যে বিশ্বের সেই কল্যান শক্তির আশ্চর্য্য প্রকাশ। মৃত
সমাজকে বুকে তুলিয়া মৃতপতি ক্রোড়ে সাবিত্রীর স্থায় সে নারী
নীরবে শুধু অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। আপনার স্থায়-রক্তকে অমৃতে

রূপাস্তরিত করিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে। সে অমৃত পান করিয়া ওই সমাজের পুরুষরা বিকার গ্রস্ত রুগীর স্থায় তাহারই বক্ষে পদাঘাত করিতেছে। নারীর বেদনা বিকৃত মুখে শুধু করুণা, শুধু ক্ষমার অভাস ফুটিয়া উঠে। তাহার জন্ম মৃত্যু বরণ করিয়াও কোন ক্ষোভ রাখিয়া যায় না। ননীবালার মধ্যে নারীর সেই অমৃত রূপের প্রকাশ।

ননীবালা, শচীশকে বিবাহ করিতে পারে নাই, আত্মহত্যা করিয়াছে শচীশের কথা চিন্তা করিয়া নয়। ননীবালা এত করুণা, এত স্নেহ, এত যত্ন, এত সম্মান, এত স্ব্ধ, এত সৌভাগ্য যাহা তাহার মত নারীর কল্পনারও অতীত, এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া কোন ক্ষোভ না রাখিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছে তাহার অত্যাজ্য সতীধর্মের জন্ম। ননীবালা পত্রে জগুমোহনকে সে কথা জানাইয়াছে।

"তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিস্কুতিকে বে আমি আজও ভূলিতে পারি নাই।"

তাহার এই অত্যাজ্য সতীধর্ম্ম পুরন্দরের পাপাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ননীবালার জীবনে তাহার সতীধর্ম শুধু সত্য নয়, একমাত্র সত্য। পুরন্দরের সহিত তাহার সম্পর্ককে সে মুহুর্ত্তের হর্বেলতা, তাহার পাপাচার ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই। সমাজ তাহাকে তাহার এই অপরাধের জক্ষ কতটুকু শান্তি দিয়াছে, আত্মগানিতে ভূগিয়া আপনার উপর আপনি সে যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা অতি নিষ্ঠুর—অতিশয় ভয়াবহ। সে আপনাকে আপনিই ক্ষমা করে নাই। পুরন্দরের উপর তাই কিছুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। এমনি করিয়া অন্ধুলোচনা ও আত্মগ্রানিতে দগ্ম হইয়া সে যেখানে আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে সেখানে আর কাহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার প্রশ্ম উঠে না। জগমোহন ও শচীশ যে দিক হইতে ননীবালাকে দেখিয়াছে তাহা

ননীবালা ব্ঝেনা, অন্তদিকে যে বোধের জ্বগং হইতে ননীবালা আপনার জীবনে অমন ভয়ঙ্কর পরিণাম চিহ্নিত করিয়াছে তাহা জ্বামোহন শচীশের উপলব্ধি বহিভূতি।

#### (७)

গোরা আলোচনা প্রাসঙ্গে রবীন্দ্রাথের যে সামগ্রিক জীবন-দর্শনের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি এখন তাহারই আলোকে তাঁহার প্রত্যেকটি উপস্থাস পাঠ করা যাইতে পারে।

কোন একটি উপায়ে মানবিক বোধের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠা বা সেই উৰ্দ্ধতর চেতনার আভাসমাত্র লাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন। নয়। তাহাতে পরিণামে জীবন ও জগংটাই অস্বীকৃত হইয়া যায়।

প্রাণ মন-বৃদ্ধি সমেত মানবিক সমগ্র বোধের ধীর অনুশীলন ও সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টার ভিতর দিয়া যেখানে স্বাভাবিক ভাবে উন্নততর চেতনা লাভের আকাজ্ঞা জাগে এবং জীবনে তাহার প্রাপ্তি ঘটে সেখানে এই ছটি সন্তার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয় এবং জীবন ওই বোধাশ্রয়ী হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, আশ্চর্য্য গুণ সমৃদ্ধ হয়, জীবন এক নৃতন অর্থ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল লাভটিকে শচীশের পরিণত অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। কোন একটির মধ্যে মূল্যের ন্যুনতা কিছুমাত্র নাই। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এবং এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়া উভয়ের যোগের রহস্থ অমুসদ্ধানে শচীশের মত রবীক্রনাথও ধ্যান নিমগ্ন হইয়াছেন।

এই সাধনারই একটি দিক জ্রীবিলাস-দামিনীর মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

যে প্রেমে অসীম সীমা-রূপ লাভ করিয়াছেন, সেই এক প্রেম

নর-নারীর মধ্যে। এই প্রেমের রহস্ত উদঘাটন করিতে পারিলে তাই সীমা অসীমের যোগের রহস্ত ও উদঘাটন করা সম্ভব।

এই প্রেম যখন জাগে তখনই বোধ করিতে পারা যায় জীবন ও জগৎ কত সত্য, কত তুর্লভি। ইহাকে তাই 'মায়া' বলিরা কোন স্বরূপে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

ইহা প্রবৃত্তি নয়। প্রবৃত্তি সমগ্র সন্তার একটি অংশ মাত্র। ইহা emotion বা ভাবমাত্র নয়। ভাবও জীবনের একটি অংশমাত্র— বৃদ্ধিবৃত্তিও তাই। যে বোধে মানবিক সকল বিচ্ছিন্ন সন্তার আদি ও অন্ত এক অলৌকিক উপায়ে সামঞ্জস্ত লাভ করে তাহাই প্রেম।

লীলানন্দ স্বামীর সাধনার অসামর্থ্য নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ভারতীয় সমগ্র ভাব-সাধনার অসামর্থ্যও স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল ভাব-সাধনাই নয়, যে অধ্যাত্ম-সাধনা জীবনের আশ্রয়টিকে কোন না কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া দিতে চাহিয়াছে সে সাধনাকে তিনি জীবনে স্বীকার করিতে পারেন নাই।

শচীশ যে পথে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহা যেমন ভারতীয় ধারাত্মগত কোন সাধন পথ নয়, (উন্নততর চেতনা লাভের জন্ম শচীশ ভারতীয় কোন সাধন প্রতীকও আশ্রুয় করে নাই) তাহার ফললাভও তেমনি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সম্পূর্ণ নূতন এক দিক। গুরুবাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক গৃট্ট্বা (culture-complex) এবং ওই বোধ দ্বারা গড়িয়া তোলা মনস্তাত্মিক কাঠামোর মধ্যে মনকে বাঁধিবার যে চেষ্টা আছে তাহার মধ্যে মানব চিত্তের সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে নষ্ট করিবার স্কুকৌশল প্রয়াস নিহিত; রবীক্রনাথ সেই প্রয়াসের মুখোশটিকে খুলিয়া দিয়াছেন। এইরূপে চিত্তের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করিবার চেষ্টা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সমাজ-সাধনায় কেন করা হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় দানের চেষ্টা 'গোরা' আলোচনা প্রসঙ্গেক করিয়াছি। শচীশকে তাই তিনিযে-কোন গুরুর আশ্রুয় হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন।

দামিনীর প্রেমে যে অন্তর্পন্ধ তাহা তাহার সামাজিক সংস্কার-বোধের সহিত নয়। সে নারী এতদূর সুস্থ ও সাভাবিক, তাহার প্রাণ-মন এতদূর সমৃদ্ধ যে ওই সম্পর্কে কোন জিজাসাই তাহার প্রেম জীবন এবং পরবর্ত্তী বিবাহিত জীবনে জাগে নাই। ওই বোধকে মুহুর্ত্তের জন্ম যদি তিনি তাহার অন্তরে জাগ্রত করিতেন তাহা হইলে তাহার ওই প্রেমটাই যে অসত্য হইয়া যাইত। উহা তাহাকে অসতীম্বের লোকে টানিয়া আনিত। এই বোধের-আলোকের শরংচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলি ফিরিয়া পাঠ করা যাইতে পারে।

শচীশের স্পষ্ট জাতি উল্লেখের কোন কারণ ছিল না, ( চার অধ্যায়ে অতীন ও এলা একসময় কেবল তাহাদের অসবর্ণের কথা বলিয়াছে।) কেবল এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম যে সমাজের যে-কোন পর্য্যায়ের নর-নারী শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিতে পারে। শ্রীবিলাস ও দামিনীর বিবাহে পৌরহিতা করিয়াছে শচীশ।

পর পর এই যে তিনটি দিকের উল্লেখ করিলাম তাহাদের কোনটাই ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা এবং তদাশ্রয়ী সমাজ-সাধনাকে কিছুমাত্র স্বীকৃতিদান করে নাই। এই সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মের পশ্চাতে যে মন, বৃদ্ধি ও বোধ এককথায় যে মনস্তম্ব ক্রিয়া করিয়াছে তাহা ভারতীয় সমগ্র সাংস্কৃতিক গৃট্ট্যা (culture-complex) বহিভূতি। তাই বলিতে চাহিয়াছিলাম রবীশ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সমগ্র বোধের রূপান্তর প্রয়োজন। সেরপান্তর পৌরাণিক যুগ হইতে আধুনিক যুগে।

# ঘরে-বাইরে

( )

সাহিত্য সৃষ্টি কোন নৈতিক প্রেরণা প্রস্ত নয়, অর্থাৎ তাহার মধ্যে মানুষের পাপ-পুণ্য, স্থ-ছঃখ ভোগের কোন কার্য্য-কারণ তত্ত্বের অনিবার্য্য সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা থাকে না। সাহিত্য মানুষের বহিমুখী সন্তাকে ধীরে ধীরে অন্তমুখীন করিয়া জীবনের এক অপার রহস্থের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়।

বিমলা অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্ম তুঃসহ তুঃখভোগও করিয়াছে, ইহাই তাহার নারী জীবনের আদি ও অন্ত কথা ? তুঃখ ও নিপীড়নকে ছাপাইয়া গিয়া তাহার জীবনে কি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সীমাহীন কোন রহস্যলোক উদ্যাটিত হইয়া যায় নাই, যাহা মাহুষের সকল নীতি ও বিচার বোধের উর্দ্ধে ? মাহুষের সকল উন্মত অহঙ্কার যেখান হইতে আহত হইয়া ফিরিয়া আদে ? তাহার নির্বাক চিত্ত আনত হইয়া সেই চির রহস্যের চরণ তল স্পর্শ করে। বক্ষ নিঙড়াইয়া নিথিলেশকে একদিন জীবনের এই রহস্থময়তা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে।

"আমরা এই দব স্থা ছংগকে দংদারের দক্ষে শান্তের দক্ষে মিলিয়ে ভালোনন্দ একটা কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাদিযে দিয়ে এই যে ব্যথার উৎদ উঠছে এর কি কোন নাম আছে।

\* \* \* আমি একে বিচার করবার কে। হে প্রাণ হে মৃত্যু, হে অদ্বীম বিশ্বের
ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্থ রয়েছে আমি জোড় হাতে তাকে প্রণাম করি।"

এই 'প্রণাম', চিত্তের এই সর্কবিধ সংস্কার ও অহন্ধার মুক্তি যেমন সাহিত্য স্ষ্টির মূল প্রেরণা, তেমনি সাহিত্য পাঠেরও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ। জীবনকে সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান দ্বারা নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারা যায় না। জীবন সকল সীমিত বোধকে ছাড়াইয়া অনস্ত ব্যাপ্ত।

বিমলাও পরিশেষে জীবনের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। এমনকি সন্দীপকেও একদিন স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বৃদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া জীবন অনন্ত প্রসারিত। মানব বৃদ্ধির ক্ষীণ আলোক সেই অনন্ত প্রসারী জীবনের এক সঙ্কীর্ণতম অংশকে হয়ত উদ্ভাসিত করিতে পারে, কিংবা তাহাও নয়।

বিমলা বলিয়াছে, "আমরা জানিনে আমরা শেষ কথাটা জানিনে, এইটেট সীকার করা ভালো আপনাকেও জানিনে। মাহুষ বড়ো আশ্চর্য্য—তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্তই তৈরি হচ্ছে তা দেই রুদ্র দেবতাই জানেন-মাঝের পেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয়। প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দম্য, তিনিই বন্ধন মোচন করেন।"

'দগ্ধ হয়ে গেলুম' এই আর্ত্তনাদ বিমলার জীবনে, কিংবা অন্ত কোন মাসুষের জীবনে শেষ কথা নয়। এই ছঃসহ ছঃখের ভিতর দিয়াই মাসুষ সেই সত্যকে লাভ করে। জীবনের রহস্তই এই। কেবল ছঃখের দানেই আনন্দকে লাভ করিতে হয়। জীবনের স্বরূপ বুঝাইতে তাই এমন বৈপরীত্যের আশ্রেয় গ্রহণ করিতে হয়। পরম ছঃখের পাত্রে আনন্দের অমুভ আস্বাদ করিতে হয়। আর কোন পথ নাই।

সেই সঙ্গে ইহাও বোধ করিতে পারা যায় যে মাকুষের সকল অপরাধের জন্ম একমাত্র মাকুষই দায়ী নয়। বিমলা তাহার অপরাধের জন্ম যে শান্তি পাইয়াছে তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর। দে শান্তিতে তাহার বক্ষস্থল পর্যান্ত শুকাইয়া গিয়াছে। বিমলা শান্তি পাক ক্ষতি নাই, তাহাকে সে স্বীকার করিয়াও লইয়াছে, তাহার অপরাধ সম্পর্কে সে এমনি সচেতন। কিন্তু এই শান্তি কি তাহার জীবনে সব ? ইহার যে পাষাণভার বক্ষে তুলিয়া লইয়া সে আপনার ছই হাতে আপনাকে দলিত পিষ্ট করিয়াছে, তাহার সমস্ত ভার সেকেবল একা বাড়াইয়াছে ? মনুষ্য অজ্ঞাত আর কোন শক্তি নয় ?

হিন্দু রমণীর সতীত্ব, স্বামী ভক্তি ইত্যাদি বোধকে আশ্রয় করিয়া নারী-জীবন সম্পর্কে যে একটি অখণ্ড বোধ গড়িয়া উঠে তাহার মূলে রছিয়াছে বংশাকুগতি লব্ধ সামাজিক বিচিত্র সংস্কার এবং শাস্ত্রোপদেশ। এই সামগ্রিক বোধের মধ্যে হিন্দু নারী বাড়িয়া উঠে, জীবন যাপন করে, পরিশেষে একদিন এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। একটি বাঁধা নিয়ম, বাঁধা বোধ, বাঁধা বিশ্বাস, তাহারই ছাঁচে ঢালা এই জীবনটা।

সত্য যত বৃহৎ বা যত ক্ষুদ্রই হোক, তাহাকে বাহির হইতে লাভ করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাহা মানুষের জীবনে সত্য নয়। তাই জীবনে তাহার আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ নাই।

চিরন্তন সত্যবোধকে নর-নারী নিত্য ন্তন ভাবে আপনার স্বধর্মের অফুকুল নিত্য ন্তন পথে লাভ করিবে। ইহাই শাশ্বত ধর্ম। এমনি করিয়া আপনার ভাবে আপনার পথে সত্যকে লাভ না করিলে কোন সত্য আপনার হয় না। সত্যকে নিয়ত জীবন দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। গাছ পালার মত অবশ স্বীকৃতির মধ্যে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। মানুষ তাহার ছঃখভোগ, ত্যাগ ও তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়া যতটুকু সত্য লাভ করে ততটুকুই তাহার একান্ত আপনার। একমাত্র এই আপন লব্ধ সত্যে মানুষের সার্থকতা।

নিখিলেশ ইহ। গভীর করিয়া বোধ করিয়াছিল বলিয়া বিমলার জীবনকে অমনি ভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল।

বিমলার সকল পরিচয় অপেক্ষা বড় পরিচয় বিমলা নারী, একক ব্যক্তিত্বের অনন্য মহিমায় সে আপন গৌরবে আপনি সমাসীন। এইখানে সে বিধাতার পরম আনন্দের ধন। সন্তার এই অন্তহীন বিষ্ময় ও মহিমা তাহার আর সকল পরিচয় অপেক্ষা বড়। সে একটি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী, একজনের স্ত্রী, পরিবারের নানা জনের সহিত তাহার নানা সম্পর্কের বন্ধন; তাহার এই সকল পরিচয়ের সীমা ছাড়াইয়া তাহার সন্তা যে অসীমে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নিখিলেশ বিমলাকে সকল বাঁধা পথ, বাঁধা বিশ্বাস ও সংস্কারের উর্দ্ধে জীবনের সেই গৌরব ও তুর্লভতা বোধ করিবার কথাই নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

ইহার জন্ম নিখিলেশকে যে অনেকখানি ত্যাগ করিতে হইবে সে সম্পর্কেও নিখিলেশ সচেতন। নিখিলেশ সেই ত্যাগ ও হঃখভোগের জন্ম প্রস্তেত। কারণ নিখিলেশ জানে যে এই সকল ত্যাগ ও ছঃখভোগ শেষে বিমলার মধ্যে যাহা অবশেষ থাকিবে তাহার মূল্যে আর সকল ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে।

বিমলা আপনার স্বভাবের নিয়মে আপনার শোক তাপের ভিতর দিয়া আপনি সার্থকতা লাভ করিবে। এই যে নারীকে আপনার স্বধর্মের পথে আপনার পরিণাম লাভ করিতে দেওয়া, ইহা যে স্বামীর দিক হইতে কতবড় ত্যাগ তাহা ওই সমস্থার সম্মুখীন না হইলে মাচুঘ বাধ করিতে পারে না। বিমলার এই পরিণাম নিখিলেশের চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছে। ইহার জন্ম নিখিলেশকে যে কত অন্তর্ভন্ম জয় করিয়া উঠিতে হইয়াছে, কত ছঃসহ ছঃখভোগ তাহার সীমা পরিমাপ করিবে কে।

নিখিলেশ বিমলাকে বলিয়াছে,

"আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে।"

"এখানে আমাকে দিয়ে চোথ কান মুখ সমস্ত মুডে রাখা হযেছে। তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেযেছো তাও জান না।"

"তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘর গড়া কাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘর করণাটুকু করে যাওয়ার জন্মে তুমি হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচ্য যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে।"

নিখিলেশ অম্বত্ত এই একই কথা বলিয়াছে,

"বিমলা ছিল আমার ঘরের মধ্যে, সে ছিল ঘর গড়া বিমল ছোট জাষগা এবং ছোটো কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি ৷ তার কাছ থেকে যে ভালবাসা নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক মিউনিসিপ্যালিটির বাঙ্গের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদের মতো ?"

"শ্বৃতি সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি, বিখের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমলাকে দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল।" বিচিত্র সংস্কার, নীতি ও তত্ত্বের দীমাবোধের মধ্যে দীমিত আমরা যেমন আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় জানি না, তেমনি ওই সমস্ত দীমিত বোধের সহিত অন্বিত করিয়া আমরা আমাদের পরিচিত নর-নারীকে জানি বলিয়া তাহাদের সমগ্র প্রকাশটি আমাদের বোধের দীমার বাহিরে রহিয়া যায়।

নর-নারী আপনার পূর্ণ স্থভাব প্রাপ্ত হইয়া কি মিলিত হয়, না নিলিত হইবার আকাজ্ফা করে? বস্তুত ওই কথাটাই আমাদের জীবনে কোন অর্থ বহন করে না। দাম্পত্য বয়নে আবদ্ধ নর-নারী পারিবারিক ও সামাজিক কতকগুলি দায় ভার বহন করে মাত্র। সে জীবন জিজ্ঞাসা বিদ্ধ নয়, মুমুক্ষু নয়, চিরস্তন আশা-বিশ্বাসকে তাই নিক্বিচারে মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। বাঁধা পথ, বাঁধা নিদ্দেশের বাহিরে দৃষ্ঠিপাত করিতে তাহাদের বিশীর্ণ বক্ষ মুহূর্তে বিশুক্ষ হইয়া উঠে।

মূল্য দিয়া জীবনকে ছুমু ল্য করিতে জানি না, ছুঃখভোগে জীবনের সার্থকতা বোধ করি না বলিয়া জীবন ও জগৎকে আমরা এত সহজে 'মায়া' বলিতে পারি।

বিমলার মধ্যে জীবনের এই জাতীয় কোন পিপাসা ছিল না। সে কতকগুলি সংস্কার বুকে জড়াইয়া তাহারই মধ্যে তাহার ইহকাল পরকাল ধন্য করিতে চাহিয়াছে। এই নিশ্চিস্ত নিরুপজ্ঞত পরিতৃপ্ত জীবনের মধ্যে নিথিলেশের উক্তি কেমন অর্থহীন, অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই জীবনে সে তাহার কোন প্রয়োজন বোধ করিতে পারে না। এই সকল প্রসঙ্গে তাহার কেমন অশ্বস্তি বোধ জাগে, কখন বা করণা মিশ্রিত সম্বেহ পরিহাস করিয়া প্রসঙ্গ পরিহার করিতে চায়। বিমলা নিথিলেশকে বলিয়াছে,

"বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখী, কিন্তু অন্তোর কথা জানিনে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে ন।।"

যে প্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতা মাতুষকে পাপ প্রলুক্ত করে, তুঃখভোগের মার্যখানে টানিয়া আনে বিমলার জীবনে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবার আকস্মিক সুযোগ আসিয়াছে দেশ ব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সন্দীপের আবির্ভাব আশ্রয় করিয়া।

প্রবৃত্তি এবং তাহার যে কোন বিকৃত প্রকাশের সহিত বিমলাকে ইতিপূর্ব্বে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। তাহার বিচিত্র ছদ্মবেশের সহিতও তাহার কোন পূর্ববি পরিচয় ছিল না। কোন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন না হইবার জন্মই প্রবৃত্তি বিমলার জীবনে প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র। আর তাহার বধূজীবনের বিচিত্র সংস্কার ও মাধুর্য্য-লোক, মানুষের গভীরতম সন্তার কত বাহিরের সামগ্রী।

বিমলা আজ সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। তবে বিমলার বভাবের মধ্যে স্থূলতা একটু অধিক মাত্রায় ছিল বলিয়া সন্দীপের কামনাগ্নি স্পর্শে মুহূর্ত্তে সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিমলার জীবনে তাহা এমনি অপরিচিত অথচ এত সত্য। বিমলা আপনার পরিচয়ে আজ আপনি বিস্মিত। দেশাত্মবোধের একটা ছদ্মবেশ না থাকিলে এবং আপনার মনকে ভুলাইবার এমন একটা উপায় না থাকিলে হয়ত তাহার এই স্থালন এত ক্রেত হইত না।

বিমলা যখন সচেতন হইয়াছে তখন সে ঘর হইতে বাহিরে আনেক দ্রে, তখন সে এমনকি আত্মকর্ত্ব শৃশ্য ; বাহির হইতে সহায়তা না পাইলে সে যে-কোন মুহূর্ত্তে অতল শৃশ্যতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে। বিমলা অধঃপতনের এক একটি সোপান নিমে অবতরণ করিয়াছে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতেছে এই বোধ লইয়া। সন্দীপের প্রথম বক্তৃতায় বিমলা মুশ্ধ, বিশ্মিত।

"সেদিন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এবং অহঙ্কারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীদের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ওই বীরের হাতের ধহুকের ছিল। করবার জন্ম আমার এই আজাহ্ব লম্বিত চুল।"

ভাবাবেগ জাগ্রত হইয়া উন্নততর প্রেরণাকে যেমন ক্রত উর্দ্ধায়িত করিতে পারে, তেমনি উহা নিমতর প্রেরণার প\*চাতে ক্রিয়া করিয়া নাত্র্যকে অত্যন্ত ক্রেন্ড নিয়ে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। ইহা নির্ভর করে ভাবাবেগের পশ্চাদ্ নিহিত উদ্দেশ্যের উপর। ভাবাবেগ আশ্রয়ী উন্নততর পরিণাম মত্যয়-জীবনে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। ভক্তি ও ভাবাবেগ এক বস্তু নয়। একটি স্থায়ীবোধ, একটি অস্থায়ী। একটি নাত্র্যের অতি উন্নত শাস্তাবস্থা, অপরটি নিয়তর বিক্ষুক্ক অবস্থা। একটিতে প্রাণ-মনের বিকাশ ঘটে, অস্থাটিতে প্রাণ-মনের শক্তি ক্রেত নিঃশেষিত হইয়া যায়। ভক্তির মধ্যে আছে অহঙ্কার বিলুপ্তি, পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণ; ভাবাবেগের মধ্যে অহঙ্কারই প্রবল, আত্মবোধ স্ফীত হইয়া বিশ্বের সকল মহত্ব বোধকে লাঞ্ছিত করিতে উত্যত হয়। ভাবাবেগ মান্থ্যের অনায়াস লব্ধ, স্থলভ, প্রত্তি প্রেরণার মত আদিম, সহজ উদ্দীপক। ভক্তি সুদীর্ঘ কালের অনুশীলন, সাধনা ও সংযমের ফল, মানব হৃদয়ের অতি তুর্লভ বৃত্তি।

সন্দীপের দেশ প্রেমের পশ্চাতে ছিল আপনার স্থূল ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করা, আপনার পাপের শক্তিকে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে লালায়িত করা। বিমলার মধ্যে সত্য জাগ্রত ভাবাবেগকে সে ক্রমাগত ক্ষাত করিবার চেষ্টা করিয়াছে পরিণামে তাহাকে আত্মকর্তৃত্ব শৃত্য করিয়া কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য। নারীর সহিত এই আচরণ সেইতিপূর্কেব বহুবার করিয়াছে, ভোগশেষে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মত তাহাদের পথ পার্শে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে।

বিমলা আজকাল আপনার মধ্যে প্রতিনিয়ত যে শক্তির প্রেরণা বাধ করে তাহা প্রবৃত্তির। বিমলা ইহারই চর্চা করিয়াছে, সন্দীপ সেই অগ্নিতে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইয়াছে। মামুষের এই প্রবৃত্তি অত্যন্ত সহজে উদ্দীপ্ত হইয়া উন্নততর বোধের সকল আলোক নিভাইয়া দিয়া আপনার চতুর্দিকে এমন এক সন্ধীর্ণ অন্তরাল স্পৃত্তি করে যাহাতে মৃত্যুও আকাজ্যিত হইয়া উঠে, অপরূপ তাহার মোহন রূপ।

সন্দীপ জানে বিমলাকে তাহার ক্ষুধিত ব্যাগ্র ছই বাহুর মাঝখানে টানিয়া আনিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। সন্দীপ তাই নিথিলেশের গৃহে আরও কিছুকাল কাটাইতে মনস্ত করিয়াছে। ইহার জন্য সে তাহার কাজের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, বিমলাকে বলিয়াছে, "আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষীরাণী আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দুরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্র ভ্রেষ্ট আমন্দহীন হবে। আপনি নিঃসক্ষোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করণ।"

বিমলা আপনার মধ্যকার নবলন্ধ প্রেরণাকে নারী জীবনের এক অত্যাশ্চর্য্য অনুভূতি বোধ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহারই প্রেরণায় সন্দীপের মত পুরুষের অন্তর্লোক হইতে কর্ম্ম-ধারা সহস্র দিকে বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই কটাক্ষপাতে সহস্র তরুণ প্রাণ আত্মত্যাগের জন্ম দিকে দিকে উন্মন্ত অধীর হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া কী আশ্চর্য্য কর্ম্ম-জাল বোনা চলিতেছে। সেই বিচিত্র কর্ম্ম-জাল কোন্ নৃতন রূপ গড়িয়া তুলিবে কে জানে। তবে আজ বিমলা ধন্ম। তাহার অন্তরের এই শক্তিকে যে পুরুষ নিত্য বন্দনায় উদ্বোধিত করিয়াছে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে বিমলার অন্তর আজ পরিপূর্ণ।

প্রবৃত্তির প্রথম অমুভূতি, উহারই অমুপ্রেরণা মামুষের জীবনে যে কী অপরপে মোহ সঞ্চার করে, তাহার সকল দিন রজনীকে উহা যে কী রঙ্গীন স্বপ্নে ভরাইয়া তুলে, বাহিরের বিপুল জগৎকে উহারই অতি সঙ্কার্ণ সীমার মধ্যে টানিয়া ওই সীমিত লোকটিকে কী আশ্চর্য্য গৌরব ও মহিমা দান করে তাহারই পরিচয় লাভ করিতে বিমলার এই পর্যায়ের অমুভূতির তুই একটি অংশ নিমে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে এল—আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল; আমি আপনার রজের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থ টাতো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল ? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমনকরে ফেনিয়ে এল ? সন্দীপবাবুর ছই অভ্গু চোথ আমার সৌন্ধর্যের দিকে বেন পুজার প্রদাপের মত জলে উঠল।"

"আমি পারি সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্য-শক্তি এসেছে—সে এমন একটা কিছু যাকে ইতিপূর্ব্বে আমি অহুভব করি নি, যা আমার অভীত।"

বিমলার দিন-রাত্রি এমনি ঘোরের মধ্যে কাটিয়া চলিয়াছে। এই প্রেরণায় ভাহার বধৃ জীবনের সকল সংস্কার একের পর এক যে কখন ভাসিয়া গিয়াছে ভাহা বিমলা বুঝিতেও পারে নাই। নৈতিক বিচিত্র সংস্কার মানুষকে উর্দ্ধতর পরিণাম লাভ করিতে হয়ত সহায়তা করে না, কিন্তু নৈতিক স্থালন হইতে কতকটা রক্ষা করে। যে সকল নর-নারী সভারে পিপাসা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, যে পিপাসায় জীবনের আর সকল মূল্যবোধ অকিঞ্ছিৎকর হইয়া উঠে ভাহাদের জীবনে এই সকল সংস্কার যে বন্ধন স্পৃষ্টি করে ভাহাতে সংশ্য় নাই। উহা জয় করিয়া উঠিতে ভাহাদের কোথাও মরণান্তিক সংগ্রাম করিতে হয়।

বিমলা সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে স্বেচ্ছায় নয়, ইহার জন্ম তাহাকে নিরন্তর সংগ্রামও করিতে হয় নাই, তাহার ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তি প্রেরণা তাহাকে সংস্কার বহিভূতি জীবনে টানিয়া আনিয়াছে। সেদিন বিমলা তাহার জীবনের অতবড় পরিণাম সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন ছিল না। বিমলা সে পরিচয়ও দিয়াছে।

"আমার জীবনের সনচেয়ে বড়ে। সম্পর্কের মধ্যে যথন ছুবি চলছিল তথন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আছিল হগে রইল যে আমি টেরই পেলুন না কতবড় নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে।"

বিমলার এই পরিণাম লাভের তথনও কিছু অবশেষ আছে। বিমলার এই মানসিক অবস্থায় নারী হইয়া মেজরাণী শক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। যে অবস্থায় নারী সর্বনাশের অতলতায় তলাইয়া যায়, তাহার ইহকাল পরকালকে কানাকড়ির মূল্যে বিকাইয়া বসে ইহা ঠিক তাহারই পূর্ববাবস্থা।

সন্দীপ ও বিমলা অসংবৃত অবস্থায় নিভূতে আলাপ আলোচনা করিবার আর যাহাতে কোন সুযোগ না পায় তাহার জন্ম মেজরাণী বৈঠকখানা ঘর হইতে বিমলার গৃহে আসিবার পথে একদিন দারোয়ান বসাইয়া দিল। বিমলা বধু জীবন হইতে ইতিমধ্যে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছে তাহা পরিমাপ করিতে এই ঘটনার প্রয়োজন ছিল।

এই ঘটনায় সচকিত হইয়া বিমলা তাহার জীবন-ধারার অস্বাভাবিকতা তো বোধ করে নাই, বরং ইচ্ছা প্রতিহত হইতে তাহা আরও প্রবল, আরও অনারত হইয়া পড়িয়াছে। সন্দীপ লিথিয়াছে,

"এর পরে মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এদে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে কোনো রকম প্রযোজনের কিংবা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যান্ত রাখলে না।"

সন্দীপ ও বিমলা পরস্পরকে আরও নিকটে লাভ করিয়াছে।
নিভ্ত আলাপ আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়া সন্দীপ জাতীয়তা
বোধ, মানবিকতা, মডার্নিজম, বস্তু তান্ত্রিকত। ইত্যাদি মতবাদের ক্ষীণ
একটি আবরণ টানিয়া, কখন বা সম্পূর্ণ অনাবৃত ভাবে বিমলার ইন্দ্রিয়
বৃত্তিকে যত দিক দিয়া পারিয়াছে ক্রমাগত উত্তেজিত ও শিথিল করিয়া
দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিমলা সন্দীপের নিকট শিক্ষা পাইয়াছে
প্রবৃত্তিই নর-নারীর একমাত্র স্বভাব-ধর্মা। এই স্বভাব হইতে নরনারীকে বিছিন্ন করিবার জন্ম কতকগুলি অস্বভাবী মানুষ সমাজ ও
ধর্ম্মের নানা নৈতিক বন্ধন তজ্জাত নানা সংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছে। এই
সকল সংস্কার-বন্ধন একের পর এক ছিন্ন করিয়া, একের পর এক
আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া তাহার এই স্বভাব লাভ করাই নারীর পরম
লাভ।

অসংবৃত প্রবৃত্তি বিমলাকে তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মাকুষের উন্নততর বোধের সকল দীপ একে একে নিভাইয়া দিয়া বিমলা তখন আপনার অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার স্থিষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে একাকী বসিয়া। সম্পীপ সেই সুযোগে বিমলার সম্মুখে আপনার কামনা পাত্র পাতিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে কোথাও অন্তরাল বা অগোচরতা ছিল না।

এতদিন পরে বিমলা আপনার পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। এযে কোন সর্বনাশের স্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, সন্দীপের সকল তত্ত্বের পশ্চাৎ প্রেরণা যে কী, এই সমস্ত কিছু তাহার নিকট দিবা-লোকের স্থায় মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আজকাল বিমলা তাহার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু মাপনকৃত অপরাধ হইতে অত সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। একদিকে শিথিল ইন্দ্রিয়ের হুর্বার নিমাভিমুখা প্রেরণা অক্তদিকে উহাকে জয় করিয়া উঠিবার সচেতন মনের প্রাণপণ প্রয়াস। প্রাণমনের এই মন্থনে যে বিষ উঠে তাহার জ্বালায় জ্জ্বরিত নীল হইয়াও যে বাঁচিয়া যায় সেই জীবনে অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মৃত্যু নিশ্চিৎ জানিয়াও মাকুষ যে অগ্নি বিবিক্ষু পতক্ষের নত এই দিকে ছুটিয়া যায় তাহার একটা রূপ আছে বলিয়া। অপরূপ মোহিনী মূর্ত্তির বেশে সে মাকুষকে হাতছানি দিয়া ডাকে, তাহারই মায়ায় সর্ব্বনাশও রমণীয় হইয়া উঠে। তাহারই ছর্লভ রূপ মণ্ডিত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া ভাহার জীবন কাটিয়া যায় বড়ো ছঃখে, বড়ো সুখে।

"এই ছরস্ত ইচ্ছার প্রলয় মৃত্তি দিনরাত আমার মনকে টানছে। মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিচ্ছেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর দে।

"তার কৌভূহলের অন্ত নেই—যে মাহুদকে ভালে। করে জানিনে যে মাহুদকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মাহুদের ক্ষমতা প্রবল, যে মাহুদের যৌবন সহস্র শিখায় জ্বলছে তার লুক কামনার রহস্ত যে—কী প্রচণ্ড কী বিপুল। এ তো কল্পণাও করতে পারি নি।"

সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মনে আজ আর কোন মোহ নাই, তাহার সকল তত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে সে সচেতন, কিন্তু শিথিল ইন্দ্রিয়ের উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। বহির্বস্তুর সংস্পর্শ মাত্রেই আজও তাহা উন্মুখ হইয়া উঠে। আজ বিমলার মন একদিকে, বিমলার প্রাণ অন্যদিকে। এই আত্ম সচেতনতা হইতে বুঝিতে পারা যায় বিমলা এই সংগ্রামে কিছুটা বল ফিরিয়া পাইয়াছে। সচেতন হইয়া বিমলাকে তাহার এই অসংযত প্রবৃত্তির বিচিত্র লীলা, তাহার আশ্চর্য্য গতি-বিধি

ত্বই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছে। ইহাই অপরাধের নিষ্ঠুরতম শাস্তি। পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হইয়াই ধীরে পরিণামকে মানিয়া লওয়া।

"তবু আমার এই রক্তে মাংদে এই ভাবে ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল।

"সেই হাতটাকে আমি ঘ্ণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে তবু কিন্তু বীণা তো বাজল। আর দেই স্থরে যখন আমার দিনরাত্রি ভরে উঠল তথন আমার আর দ্যা মায়া রইল না। এই স্থরের রুঘাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা কিছু আছে দব মজিয়ে দাও এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক চেউ আমাকে বলতে লাগল।"

প্রবৃত্তি মানুষের দৃষ্টিকে ক্রমাগত সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত করিয়া উহারই আবর্ত্তের মধ্যে মানুষকে ঘুরাইয়া মারে। মানুষের জগৎ যতই সঙ্কীর্ণ হয়, প্রবৃত্তির শক্তি ততই প্রবল হয় এবং মানসিক শক্তি ততই হ্রাস পাইতে থাকে। অধ্যাত্ম প্রেরণা ও প্রবৃত্তি তুই বিপরীত দিক হইতে শক্তি সঞ্চয় করে। একটির শক্তি ব্যাপ্তিবোধে, আত্মবোধ বা অহস্কারের ক্রমিক হ্রাস প্রাপ্তিতে, অহ্যটির শক্তি ক্রমিক সঙ্কীর্ণতাবোধে আত্মবোধের ক্রমিক স্ফীতিতে। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার তীক্ষ অন্তর্দৃ ষ্টি দিয়া বিমলার অন্তর্দ্ব , তাহার অধ্যাত্ম সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বিমলার এই সংগ্রামে সহায়তা করিবার জন্ম তিনি তাই তাহার সম্মুথে বারবার মনুয়-জীবনের মহত্তর মূল্য বোধের দিকগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন,—এই বিরাট বিশ্বের বিপুল কর্ম্মধারা, ইহার অপরূপ সৌল্বর্য্য ও মাধুর্য্য, অনন্তকোটি গ্রহ নক্ষত্রের অচিন্তনীয় বেগে অনন্ত শৃন্যে কক্ষাবর্ত্তন, মনুয়্য দৃষ্টি ও বোধের অগোচরের সীমাহীন জগ্রং।

বিকার তপ্ত চিত্তে, জীবনের বিপরীত প্রেরণায় মহত্ত্বের প্রেরণা মাত্রেই কটু, বিস্বাদ. একান্ত উত্তাপ বিহীন বলিয়া বোধ হয়। বিমলাও ইহা বোধ করিয়াছে।

"কিন্তু কী হবে। আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায়

আমায় পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সভ্য করে করতে পারিনে।"

চিত্তের এই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আবার কোথা হইতে ক্ষীণ আ**লোক মুহূর্ত্তের জন্ম ক্ষুরিত হই**য়া যায়। যে কোন পরিণামে মানুষ একান্ত অধ্যাত্ম প্রেরণা শূন্য হইতে পারে না।

"এক একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগোগোড়া একটা ছঃস্বপ্ন। এক সময় হঠাৎ দেখতে পাব এ আমি সভ্য নয়। এ যে ভ্যানক অসংলগ্ধ, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই।"

বিমলার এই মানসিক অবস্থার কালে সন্দীপ তাহাকে সর্ব্বনাশের কোন অতলে তলাইয়া দিতে পারিত। বাহিরে কতকগুলি ঘটনা এই সময় বিমলাকে রক্ষা না করিলে বিমলা যে ওই পরিণাম লাভ করিত না তাহা সন্দীপ বিমলা কেহই মিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।

এমনি করিয়া বাহির হইতে বিমলা বারংবার রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে মানুষ যতদিন না শক্তি পায় ততদিন তাহার ভয় ঘুচে না, কারণ যে কোন মুহূর্তে দে সর্কানশের অতলে তলাইয়া যাইতে পারে।

বিমলা আজও ভাবিয়া উঠিতে পারে না তাহার সন্দীপ হীন জীবন কীরূপে দাড়াইবে। বিকারের রোগীর মত এই সমস্ত কিছু কি সেদিন দূর হইয়া যাইবে; সে কি তখন কোন ছঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাহার চতুস্পার্শকে তাহার পূর্বে জীবনের সমস্ত কিছুকে আবার কি তাহার স্বাভাবিকতায় দেখিতে পাইবে, না শূক্যতার মধ্যে হাত পা ভাঙ্গিয়া চিরকালের জন্ম হারাইয়া যাইবে?

অন্তর্দ্ধ বিক্ষত মানুষ প্রথমে ভাবে কোন উপায়ে বিবেক বোধ লুপ্ত করিয়া দিলে এই বিক্ষোভ হইতে হয়ত নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুত এই বিবেকবোধই প্রায়শ্চিত্তকে একান্ত অসহনীয় করিয়া তুলে। বিমলাও এই অন্তর্ধ ন্দের অসহনীয় যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহা করিতে না পারিয়া অমনি আত্মহত্যার পথ বাছিয় লইতে কতবারই না প্রলুক্ক হইয়াছে।

"তখনই ইচ্ছে হল, ওই পরগাছটাকে জানালার বাইরে ফেলে দিই। ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি—প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতঃ প্রকাশ হক। হাত উঠেছিল, কিন্ত বুকের মধ্যে বিঁধল, চোথে জল এল— নেজের উপর উপড় হযে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে আমার কপালে কী আছে।"

বিমলার জীবনে এই অন্তর্দুন্দ আরও কিছুকাল স্থারা হইয়াছে। সন্দীপের ব্যক্তিত্ব এখনও তাহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাহার স্তৃতি মাত্রেই এখনও সে মুগ্ধ, আত্মবিশ্বৃত হইয়া পড়ে। সে নারী নয়, কোন গৃহের বধূ নয়, কোন পুরুষের স্ত্রী নয়, কাহারও সহিত তাহার কোন আত্মীয় বন্ধন নাই। সে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব মাত্র, সে এই সমগ্র প্রকৃতির অন্তরালবর্ত্তী আত্যাশক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ। তবে তাহার সাধারণ নারী স্থলভ লজ্জা কেন, সঙ্কোচ ও সাধ্বস কেন, সাধারণ নারীর কোন বোধ, কোন অন্তর্দ্দ্ব তাহার জীবনে থাকিবে কেন? সে সকল সমাজ-বন্ধন, নীতি-বন্ধনের উর্দ্ধতর, গুণাতীত সত্তা। ভাবাবেগ মাত্মককে এমন বোধও করায়! সন্দীপের নিকট শুনিয়া শুনিয়া বিমলাও ইহা বোধ করিয়াছে।

সন্দীপ বিমলাকে আবার ভাবোন্মত করিয়া তাহাকে এক প্রকার সংজ্ঞাশূত্য করিয়া তাহার নিকট হইতে কয়েক সহস্র মূদা দিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইল। এই অবস্থায় মানুষকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়ালইতে পারা যায়। নারীর অন্তরে এই ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতে হয় কেমন করিয়া তাহা সন্দীপ জানে, ইহার সকল কৌশল তাহার বিদিত।

বিমলার জীবনে যে অন্তর্দ্ধ তাহা প্রবৃত্তি ও সংস্কারের মধ্যে নয়। সমগ্র উপত্যাস কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোথাও তাহ। উল্লেখ করেন নাই। যে বোধ আত্রয় করিয়। বিমলা ওই পাপ পক্ষ হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাহা নর-নারীর সকল সংস্কার মৃক্ত চিরন্তন শ্রেয়ের পথ। বিমলার অন্তর্দুন্দ শ্রেয়ের সহিত প্রেয়ের। বিমলা সতীত্ব বাধ হইতে, স্বামী প্রেমের বন্ধন হইতে, বধূর সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, পরিণামে ওই সকল বোধ ও ধর্ম্ম বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা বুঝিলে বিমলা চরিত্রের মূল ভাব প্রেরণাকেই ভুল বুঝা হইবে।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবার জন্ম, উন্নততর পরিণাম লাভের জন্ম সে মান্থ্যের সহজাত অধ্যাত্ম প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়াছে। এই প্রেরণায় সংস্কার মাত্রেই বন্ধন। মান্থ্যের মধ্যে এই যে সহজাত অধ্যাত্ম প্রেরণা নারীর জীবনে তাহার প্রথম প্রকাশ ঘটে স্নেহ রূপে। এই স্নেহ তাহাকে প্রথম ত্যাগ করিতে শেখায়, চিত্তবৃত্তিকে ধীরে ধীরে অন্তমু থীন করে।

বিমলার জীবনে এই শ্রেয়ের বোধ জাগ্রত করিয়াছে কিশোর অমূল্য। এই শ্রেয়ের বোধ প্রবল হইয়া উঠিতে তাহার অস্তর্দু অবসানের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

বিমলা আজও প্রবৃত্তির প্রেরণা বোধ করে সত্য, কিন্তু উহা তাহার অস্তরের মধ্যে তেমন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার ফলে বস্তুর নিকট সংস্পর্শে আসিবামাত্র আজও তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি অস্তরের সম্পূর্ণ ঘূণা ও বিরূপতা সত্ত্বেও বারংবার শিথিল হইয়া পড়ে।

মানসিক এই পরিণতি লাভের পরও বিমলা স্বামীর ক্যাস হইতে টাকা চুরি করিয়াছে; টাকা নয়, কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের মোহর। এই অপরাধের গভীরতা সম্পর্কেও বিমলা সচেতন। এই আচরণ হইতে বুঝা যায় যে বিমলার বিবেকবোধ আজ সম্পূর্ণ জাগ্রত হইলেও তাহার প্রবৃত্তির উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই।

"আজ আমি এই যে টাকা চুরি করে আনলুম এতো টাকা চুরি নয় এযে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো। এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।" সে যেন প্রাণী-লোক হইতে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের কোন এক লোকে অকস্মাৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাই কি প্রেত-লোকের অমুভূতি ? মরিয়া গিয়া কি মানুষ এমনি বোধ করে ? ইহা যেন ঠিক তাহাও নয়। কারণ মানুষের প্রেম জন্ম মুভূর মধ্যে সেতু রচনা করিয়া পারাপার করে। মৃত্যু-লোক তাই এই ফুল জগতের একটি স্ক্ষাত্তর পরিণাম। এমনি অন্তহীন জগৎ এক প্রেমের স্ত্রে বাঁধা পড়িয়াছে, মৃত্যু বা বিচ্ছেদ তাই এখানে একান্ত সত্যু নয়। বিমলা যে-লোকে আপনাকে বোধ করিয়াছে, সে-লোকে প্রেম নাই, ধর্মা নাই, সত্যু নাই, বিশ্বাস নাই, তাহাই যথার্থ মৃত্যু-লোক।

আশ্রয় লাভের আশায় এই কালে সে সন্দীপকে যতই নিকটে লাভ করিতে চাহিয়াছে ততই সে তাহার দীন ও কৃটিল স্বভাবের পরিচয় লাভ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মানুয় হিসাবে সে একান্ত সাধারণ। যে আবেগ সঞ্চার করিয়া সে আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া একটি অলৌকিকত্বের আবরণ টানিয়া দিতে সমর্থ হয়, আজকাল সেই বিভাটাও তাহার অনায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর হইতে বিমলা ধীরে ধীরে দলীপের আকর্ষণ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইয়াছে।

যে বোধ আশ্রায় করিয়া বিমলা মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিয়াছে, তাহা বলিয়াছি কোন সংস্কার বা ওই জাতীয় কোন বিশ্বাস বোধ নয়। বিমলা নর-নারীর সহজাত সকল সংস্কার মুক্ত শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়াছে। পরিশেষে সে নিখিলেশের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার পূর্বে জীবনের কোন সংস্কার বিজড়িত ছিল না।

এই ছুঃখ ছুদ্দশার ভিতর দিয়া বিমলা পরিণামে যে সত্যবোধ করিয়াছে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বিমলারই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

''চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়, সকল ভালোবাদা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগর সঙ্গমে। সেই নির্মাল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পদ্ধের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করিনে আপনাকেও না আর কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছি যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"

ি বিমলার অন্তরে এতদিন পরে সেই শুদ্ধাভক্তি জাগ্রত হইয়াছে। এতদিনে বিমলা বৃঝিয়াছে, মাসুষের স্নেহ প্রেম প্রীতিই পরিণামে এক সীমাহীন পরিণাম লাভ করে;—তাহার যে নামই দেওয়া যাক-না-কেন।

বিমলা বলিয়াছে, 'আর আমি ভয় করিনে আপনাকেও না আর কাউকেও না।' আপনাকে মাকুষ যতদিন ভয় করে ততদিন সে পরকেও ভয় করে। আপনাকে যে জয় করিয়া উঠিয়াছে তাহার আর পরকে ভয় নাই। গভীর ছংখভোগের ভিতর দিয়া, পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া বিমলা পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে শিথিয়াছে। সে আগুনে বিমলার সকল স্থূলতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

এই ছঃখভোগের ভিতর দিয়া বিমলার মধ্যে আজ এমন একটি সন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে যার 'মরণ নেই'। অস্তরের মধ্যে এই যে এক অমর সন্তার উপলব্ধি, ইহাই মানুষের প্রকৃত অধ্যাত্ম উপলব্ধি। কিন্তু এইখানেই মানুষের পরিণাম শেষ হইয়া য়য় না। জীবনের সর্ব্বশেষ সার্থকতা হইল এই অধ্যাত্ম সন্তাকে ঈশ্বরীয় ভক্তিতে বিগলিত করিয়া দেওয়া।—সন্তার নিঃশেষ আত্ম সমর্পণে।

তাহারই প্রবৃত্তির আগুনে 'ঘরে বাইরে' সে যে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে তাহার জন্ম তাহাকে যে ভয়ঙ্কর শাস্তি পাইতে হইবে এ সম্পর্কে বিমলা সচেতন। তাহার নব-লব্ধ অধ্যাত্মবোধ তাহাকে এই দিব্য-দৃষ্টি দিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় ইহা অমোঘ। আত্মিক নিয়মে বিমলা যে কিছু লাভ করিয়াছে তাহা সত্য, প্রাকৃতিক নিয়মে বিমলাকে যে কিছু হারাইতে হইবে তাহাও সত্য।

সেই উন্নত শাস্তি যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার শিরে বজ্রপাতের মত নামিয়া আসিতে পারে। বিমলা তাহার জন্ম সর্বাদা উৎকন্তিত।

ষে ছুই জনকে আশ্রয় করিয়া বিমলা শ্রেয়ের পথে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার অপরাধের শাস্তি আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের উপর। তাহার এই শাস্তি তাই আরও নিষ্ঠুর আরও ভয়ঙ্কর। এই শাস্তিতে বিমলা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

শ্বাষি কবির প্রার্থনায় আছে, আমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার কর, কিন্তু অমৃত হইতে হয়, ইহার একটি গভীর তাৎপর্য্য আছে। এই জীবনকেই আর এক ভিন্নতর বোধের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিলে অমৃত-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। এক বোধের দৃষ্টিতে যে জীবন মৃত্যু আকীর্ণ, আদ্ম এক বোধের দৃষ্টিতে তাহাই অমৃত।

জীবন ও জগৎ শুধু মৃত্যু তাড়িত, সদা ত্রাস ত্রস্ত, অতএব এই জীবন ও জগৎকে কোন একটি উপায়ে অস্বীকার করিতে পারাটাই জীবনের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হইল এই জীবনে সেই বোধ লাভ করা যে বোধে এই জীবন ও জগতই অমৃত হইয়া উঠে।

বিমলা জীবনে হুংসহ হুংখ ভোগ করিয়াছে সত্য, এবং এই হুংখভোগের ভিতর দিয়া সে যে ওই পূর্ণ জীবন বোধটিকে লাভ করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু ওই বোধাপ্রয়ী হইয়া জীবনের যে অমৃত আম্বাদ তাহা সে লাভ করিতে পারে নাই। বিমলা যে অপরাধ করিয়াছে তাহার শান্তিতে বিমলার মর্ম্ম্ল পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

কেবল এই ভয়ন্ধর শান্তির কথা নয়, যখন অন্তরের মংগ্রে বোধের প্রদীপ জলিয়া উঠে তথন হয়ত আয়ুদ্ধাল ফুরাইরা আসে. ছুটির ঘণ্টাধ্বনি বাজে। যে জীবন ও জগতের জন্ম এই বোধ লাভ, সেই সমগ্র জীবনকে জীবনের প্রান্তে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

় আবার নৃতন করিয়া জীবন পরিক্রমা করিবার কী মর্মান্তদ্

ব্যা**কুলতাই না ব্যক্ত হইয়াছে বিমলার উক্তির মধ্যে। অথচ তাহাকে** লাভ করিবার কোন উপায় নাই। ইহাই মানব ভাগ্য!

"একবোরে নতুন হতে পারে নে কি । সব ধুয়ে মুছে আর একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভূ।"

"—এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল দে আর ইহ জন্ম কোনো দিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে। ওগো, এই জগতে কোন দেবতার পায়ে নাথা কুটে মরলে দেই বউ চন্দন চেলি প'রে সেই বরণের পিঁড়িতে এদে দাঁডাতে পারে? কতদিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটাতে আর একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন স্টে করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা স্টেকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর কাছে ?"

## ( \( \( \) \)

নিখিলেশের মধ্যে ছিল জীবনকে তাহার সন্ত্য স্বরূপে উপলব্ধি করিবার পভীর অধ্যাত্ম ব্যাক্লতা। এই উপলব্ধির ভিতর দিয়া সে আপনার জীবনে যেমন একের পর এক সংস্কারের বন্ধন ছিল্ল করিয়াছে, তেমনি সেই সঙ্গে সমাজে ও ধর্ম্মে সর্বত্র যে মিথ্যাচার রহিয়াছে তাহা দূর করিতে কৃত সঙ্কল্ল হইয়াছে। সংস্কার মুক্ত দৃষ্টি ও বিচার বোধ, অপ্রমন্ত অনুসন্ধিৎসা, সুক্রচি ও শালীনতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় নিখিলেশের মধ্যে।

বিমলা ও নিখিলেশের বিবাহিত জীবনের নয় বংসরের ছুই বংসর কাটিয়াছে নিখিলেশের পাঠদ্দশায়, তাহার পর সাত বংসর নিখিলেশ বিমলাকে একান্ত নিকটে লাভ করিয়াছে। নিখিলেশের প্রেম শান্ত, পভীর ও উদার। সে প্রেম তাই তাহাকে আত্ম বিস্মৃত করিয়া ফেলিতে পারে নাই। নিখিলেশ যে পূর্ণ জীবনকে লাভ করিছে চায় সে জীবন লাভ কথনই সম্ভব হইবে না যদি বিমলাও সম্পূর্ণ ও সার্থক না হয়। প্রেম যে যুগলের সাধনা। তাই প্রেমের ভিতর দিয়া জীবনের ধীর বিকাশ ঘটাইতে উভয়েরই চিত্তের মৃ্ভি, জ্ঞান ও বৃদ্ধির মৃ্ভি, সকল বোধের মৃ্ভি প্রয়োজন।

তাহার যে প্রেম সমাজকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে, সেই এক প্রেমই বিমলাকেও সত্য স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছে। আপনার এই প্রেমকে সার্থক ও মহীয়ান করিয়া তুলিবার জন্য নিখিলেশ তাই বিমলার মোহময় সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে তাহার গৃহের সন্ধীর্ণ আবেষ্টনীর বাহিরে বিরাট বিশ্বের বিচিত্র কর্ম্ম প্রচেষ্টা, নিত্য নৃতন উদ্ভাবনা ও চিন্তার মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে।

জীবন সম্পর্কে সাধারণ পুরুষ ও নারীর যে বোধ তাহা জীবনের কতটুকু পরিচয় বহন করে। বংশামুগতি লব্ধ কতকগুলি আশা, বিশ্বাস ও সংস্কার মাত্র আশ্রয় করিয়া একপ্রকার ঘোরের মধ্যে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়।

নিখিলেশের মধ্যে ছিল প্রকৃত জীবন-পিপাসা।—এই তুর্লভ সত্তার আদি ও অন্ত মথিত করিয়া অমৃত আস্বাদ করিবার গভীর ব্যাকুলতা। এই আস্বাদ আপনার জীবনে কিছু ছিল বলিয়া বিমলার বধু জীবনের স্বরূপ বুঝিতে তাহার ভুল হয় নাই।

সমাজও সংস্কার হইতে বিমলা বধূ জীবনের বে বােধ লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি নিঃশেষ আত্মসমর্পণ, তাহার সেবা ও যত্ন, তাহার সকল আনন্দ বিধানের জন্ম নিয়ত সচেতন প্রয়াস, তাহার আত্মীয় পরিজনদের সহিত প্রিয় ব্যবহার ইত্যাদি, জীবনে তাহার সত্য মূল্য কতথানি বিমলা সে সম্পর্কে গভীর করিয়া ভাবিবার কোন অবসর পায় নাই। জীবনের অর্থ কি, জীবনকে কেমন করিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, জীবনের সেই প্রেয় বোধের সহিত মিলাইয়া কি করিয়া সদসৎ বিচার করিতে হয়, জীবনের আর সকল সম্পর্ককে কেমন করিয়া ওই বােধমুখীন করিয়া তুলিতে হয় বিমলা তাহার কিছুই জানে না। এইরপ একটি অপূর্ণ, অন্ধ জীবনের প্রেম বা ভক্তিতে নিখিলেশের অন্তরাত্মার কতটুকু ক্ষুধা মিটিবে!

নিখিলেশ বিমলাকে তাহার পূর্ণ জীবন-সাধনার সঙ্গীরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছে। তাহার প্রেমের সাধনা ও পূর্ণ জীবনের সাধনা ছিল অভিন্ন। সাধারণ নর-নারী এই বোধের উপর তাহাদের দ্বৈত জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। নারীর নিকট পুরুষের কামনা কোথাও সস্তান, কোথাও গার্হস্যু ধর্ম্ম, কোথাও বা অস্থা কিছু। স্ত্রী নিথিলেশের নিকট আত্মার সঙ্গিনী, তাহার আর সকল ধর্ম্ম আর সকল পরিচয় গৌণ। মূল এই বোধকে অস্বীকার করিলে আর সকল বোধ অস্বীকৃত হইয়া যায়। নিথিলেশ বিমলাকে বলিয়াছে,

"তুমি একবার বিশের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘর গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকর্ণাটুকু করে যাওয়ার জন্মে তুমিও ছও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয ভবেই আমাদের ভালোবাদা দার্থক হবে।"

পুরুষ ও নারীর নিশ্চিন্ত সর্ব্ব জিজ্ঞাস। ও ফল লাভ শূ্ন্য, একান্ত ভোগ সর্ব্বস্ব, তামসিক দ্বৈত জীবনের প্রতি নিখিলেশের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার অন্ত ছিল না।

এমনি করিয়া উভয়ের দিন কাটিতেছিল। এমন সময় স্বদেশী আন্দোলনের বস্থা সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিয়া বাহিয়া গেল। ভাবাবেগ সঞ্চার করিয়া সাময়িক ভাবে জন সাধারণকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে দেশের ও মায়্মের স্থায়ী কোন কল্যাণ হয় না। আবেগ যেমন সহজেই উদ্দীপ্ত হয় তেমনি সহজেই স্তিমিত হইয়া আসে। কর্ম্মে স্থায়ী প্রেরণা লাভের জন্ম আবেগ মুক্ত অপ্রমন্ত সত্য দৃষ্টির প্রয়োজন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্ম কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই দায়ী। শান্ত কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়তায় সেই মূল কারণ গুলি অম্পুসন্ধান করিয়া সেগুলি দ্রীকরণের জন্ম নীরব নিয়ত আত্মতাগ প্রয়োজন। ইহাই প্রকৃত চরিত্র। এই প্রেরণায় অস্কুর্জীবনের যে ধীর বিকাশ ঘটে, এবং ওই বিকাশবাধে যে আনন্দ তাহার কোন আস্বাদ সাধারণ নর-নারীর জীবনে নাই।

যাহারা এই ধীর পরিণামকে স্বীকার না করিয়া আশু ফল লাভের জন্ম জন সাধারণকে বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে প্ররোচিত করে, তাহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণের পরিপন্থী। এই জাতীয় চেষ্টার ভিতর দিয়া জাতির চিত্তগুদ্ধি তো ঘটেই না, বরং বহুকাল পোষিত সহস্র হুর্বলতা নানা মহতের ছদ্মবেশে আত্ম প্রকাশ করিয়া দেশকে অত্যন্ত ক্রেত অধঃ-পতনের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

যেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়, সেখানে মোহ জাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্ম নানা মিথ্যাবোধ গড়িয়া তুলিতে হয়। দেশকে দেশ রূপে না জানিয়া বা জানিবার কিছুমাত্র চেষ্ঠা না করিয়া ( দেশকে জানা বলিতে বুঝায় দেশের অগণিত জন সাধারণকে জানা, যে বোধ আশ্রয় করিয়া তাহাকে সার্থক করিতে চাহিয়া দেশ আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে তাহাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা, সমাজে. শিক্ষায়, ধর্ম্মে যে সকল অনাচারের ফলে বর্ত্তমান হুরবস্থা সম্ভব হইয়াছে সেই সকল কারণ দূর করিবার চেষ্টা, যে পূর্ণ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, সমাজের সামর্থ্য ও অসামর্থ্য উভয়দিককে সমান ভাবে জানা, উভয়ের মূল প্রেরণা অহুসন্ধান করা ) তাহাকে মাতৃ রূপে ধ্যান করিয়া অধীর উন্মন্ততায় বিচার বোধ শৃত্য হইয়া পড়াও এক প্রকার মোহ সঞ্চারের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমরা আশ্রয় পাই না বিলয়া বাহিরে অমনি অবাস্তব কল্পণা গড়িয়া তুলিতে হয়। এই সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পণায় আবেগের তীব্রতায় এতদূর সত্যরূপে প্রতিভাত হয় যে উহারই জন্য মানুষ সমগ্র মনুষ্যুত্বকে বলি দিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

বস্তুত একটা ভাবাদর্শ বা জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়া মানুষ যে তাহারই অনুকৃল করিয়া জীবন গড়িয়া তুলে তাহা সত্য নয়। মানুষের স্বভাব বা স্বধর্ম যেমন বিচিত্র, তেমনি জীবন-দর্শনও বহু বিচিত্র। মানুষ আপনার স্বভাব অনুকৃল বা স্বভাবাশ্রয়ী একটি জীবন-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই স্বভাবের উপর যেমন সেই জীবন-দর্শনের উপর তেমনি তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। তাহার স্বভাব আপনাকে বিকাশ করিতে চাহিয়া অমনি এক একটি জীবন-দর্শন আশ্রয় করিবেই।

নিখিলেশ সন্দীপ ও বিমলার সহিত তাই কোন তর্ক করে নাই। কারণ নিখিলেশ জানে বাহির হইতে অমন করিয়া তর্ক করিয়া তাহাদের আপন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যাইবে না। মতের পার্থক্য স্বভাবেরই পার্থক্য। সেই স্বভাবের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলে তাহার উপলব্ধ সত্যকে সন্দীপ ও বিমলা কোনদিন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। স্বভাবের পরিবর্ত্তন বাহির হইতে বল প্রয়োগ করিয়া হয় না। নিখিলেশ তাই বিমলার উপর কোন জোর খাটায় নাই। গভীর তুঃখভোগের ভিতর দিয়াই মানুষ তাহার উন্নততর সন্তা লাভের জন্য ব্যাকুলতাই প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা।

বিমলার স্বভাব স্থূলতা নিথিলেশের ব্যক্তিত্বের নিয়ত সংস্পর্শে, তাহার গৃহের ওই আবেষ্টনীর মধ্যে এক প্রকার সুপ্ত ছিল। তাহারপর স্বদেশী আন্দোলনের ছন্মবেশে মাকুষের উদ্দাম প্রবৃত্তি যখন যদৃচ্ছা আত্ম প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে, এবং ওই আন্দোলনের অন্যতম নেতা সন্দীপের সহিত যখন বিমলার পরিচয়় লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে তখন বিমলার স্বভাব নিহিত হুর্বলতা অত্যন্ত ক্রেত আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বিমলা এতদিন পরে তাহার স্বভাব অনুকৃল একটা জীবনাদর্শ লাভ করিয়া নিথিলেশের সুদীর্ঘ নয় বৎসরের সকল শিক্ষা, সকল নৈতিক প্রেরণা, সকল সাধনাকে মুহুর্ত্তে বিস্মৃত হইতে এতটুকু ইতস্তত বোধ করে নাই। মাকুষের জীবনে স্বভাব এমনি অমোঘ, এমনি অনিবার্য্য। বিমলার স্থালনকে নিদ্দেশ করিয়াছে দেশাত্মবোধের ছন্মবেশ। আপনাকে ভুলাইবার এইরূপ একটি ছন্মবেশ না থাকিলে তাহা অমন আকস্মিক ও ক্রত পরিণাম লাভের সুযোগ লাভ করে না। বিমলা মহিমা বোধ লইয়া ঘর হইতে বাহিরে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

নিখিলেশ বিমলাকে এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, "তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।" বিমলার মধ্যে সতীত্বের সংস্কার, স্বামী ভক্তি ইত্যাদি বোধ যে কত

বাহিরের জিনিস তাহা তাহার এই দ্রুত স্থালন হইতে বােধ করিতে পারা যায়। অথচ বিমলা ইতিপূর্ব্বে এই সমস্ত বােধ লইয়া কত গৌরব, কত পরিতৃপ্তিই না বােধ করিয়াছে।

এই পরীক্ষায় বিমলার জীবনে যদি নিথিলেশের প্রয়োজন চিরকালের জন্ম ফুরাইয়া যায়, ইহার ভিতর দিয়া বিমলা তাহার যে স্বধর্মকে নিঃসংশয়ে লাভ করিবে তাহা যদি তাহার স্বভাবের অমুকূল না হয়, এবং সেইজন্ম বিমলার প্রেম যদি অন্ম পাত্রে ন্যস্ত হয় ভবে নিথিলেশ বিবাদ করিবে কাহার সহিত ?

নিখিলেশের শোকের কারণ বিমলা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং যে ভাবে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে তাহা নর-নারীর গৌরবের পথ নয়।

দ্বিতীয়ত নিখিলেশ যে আইডিয়া ও আইডিয়েল দিয়া আপনার এবং বিমলার জীবন গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প গ্রহন করিয়াছিল তাহা এইভাবে প্রথম পদক্ষেপেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয়ত নিথিলেশের অন্তরে বিমলার যে ধ্যান-রূপ ছিল তাহার সহিত এখনকার বিমলার কোন মিল নাই।

নিখিলেশের কারার মূল কারণ হইল তাহার আসক্তি। এই আসক্তি নিখিলেশের জীবনে প্রেমের অমন অপরূপ মহিমা লইয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর। প্রবৃত্তি এবং তজ্জাত সর্ব্ববিধ সন্তোগের জীবনে একটা মূল্য আছে সত্য, কিন্তু তাহা সমগ্র মনুস্থ সন্তার একান্ত সামান্য একটি অংশ মাত্র। প্রবৃত্তি সম্পর্কে এই সীমাবোধ মানুষের থাকে না বলিয়া তাহা সমগ্র সন্তাকে এতদূর আচ্ছন্ন করে যে উহা আশ্রয় বিচ্যুত হইলে, বিচ্ছেদে বা বিয়োগে কিংবা অন্য সহত্র বিধ কারণে মনুস্থ সন্তা মূহুর্ত্তে শূন্যভার মধ্যে হারাইয়া যায়।

নিখিলেশ তাহার বেদনার এই স্বরূপ প্রথমেই বোধ করিতে পারে নাই। আপনার শোককে জয় করিয়া উঠিবার বিচিত্র চেষ্টার ভিতর দিয়া নিখিলেশ উহার প্রকৃত কারণ অফুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ওই অমুসন্ধানের ভিতর দিয়া মমুয়্য জীবনে শোকের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছে।

সেই তত্ত্বটি হইল মাতুষ আপনাকে বিরাট রূপে বোধ করে বাহিরে বস্তুর পর বস্তু স্পীকৃত করিয়া। কিন্তু এই জাতীয় প্রয়াসে মাতুষ যে ক্রমাগত আপনার চতুদ্দিক ঘিরিয়া একের পর এক বন্ধন স্পৃষ্টি করে, উহা যে মহুয়া সন্তাকে ক্রমাগত সীমিত করিতে থাকে তাহা মাহুষ বোধ করিতে পারে না। ইহাতে মাহুষের সমস্ত প্রয়াস বস্তুমুখীন হইয়া পড়ে, উহা আহরণ করিতে, সংরক্ষণ করিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। বস্তুর পরিমান যতই বাড়িতে থাকে বস্তুর ভার ততই মাহুষকে পীড়িত করিতে থাকে। বাহিরে এইরূপে আপনাকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা ঘোর বিনষ্টিকর। মাহুষ তাহার অসীম সন্তাকে বিশ্বের সকল সন্তার সহিত যুক্ত করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে, যদি বাহিরে ক্রমাগত ত্যাগের ভিতর দিয়া অস্তরে ক্রমাগত মিলন বোধ করিতে থাকে।

ব্যক্তিগত তুঃখ জয় করিতে নিখিলেশ একের পর এক নানা তত্ত্ব নানা জীবন-দর্শন আশ্রয় করিয়াছে, পরিশেষে সত্য পথ লাভ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠিয়াছে।

এখন নিখিলেশের সেই বিচিত্র চেষ্টার সামান্য পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। নিখিলেশের একটি উক্তি সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ না। সেথানে যুগ যুগাস্তের মহামেলায় লক্ষ কোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী । \* \* \*

"জীবনে মাত্র যা কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মাত্র অনেক বেশী বড়ো-সমস্ত কান্নার সম্দ্র পেরিয়েও তার পার আছে এই জ্লুই সে কাঁদে নইলে সে কাঁদত না। \* \* \*

"এতদিন আমি আমরাই মনের কতকগুলি দামি আইডিয়েল দিয়ে বিমলকে সাজিয়ে ছিলুম। আমার সেই মানসী মৃত্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তব্ও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

আমি আমার সেই মানদী তিলোন্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল।"

জন্ম হইতে জন্মান্তরে জীবনের সীমাহীন প্রসার, লোক হইতে লোকান্তরে তাহার অনস্ত যাত্রা পথ। শুধু কি তাই! এই মর্ত্ত্য জীবনের বিচিত্র লীলারও কি অন্ত আছে? এই জীবন ও জগং তাহার আপন স্বরূপেই যে অনস্ত বিশ্বয় বিজড়িত। এই অন্তহীন জীবন ও জগতে সন্তার এই অন্তহীন লীলায় কোন একজন নারীর সহিত বিরহ মিলন লীলা কতটুকু। এই জীবনে সে লীলা যদি বার্থ হইয়া যায় তবে তাহাতে জীবনের কতটুকু ক্ষতি!

নিখিলেশ বিমলাকে যে স্বরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য পিপাসা যতই চরিতার্থ হোক, বিমলা যদি সেই ধ্যানের অনুকৃল হইয়া গড়িয়া না উঠে তবে ছঃখ যতই অসহনীয় হোক তাহাতে সে অভিযোগ করিবে কাহাকে। যে নিগৃঢ় নিয়মে বিমলার জীবন বিকাশ লাভ করিতেছে, তাহাতে কোনদিন যদি তাহার প্রয়োজন একান্ত রূপে ফুরাইয়া যায় তবে তাহাকে ছর্ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড়া নিখিলেশের আর কি থাকিতে পারে ?

জাগতিক সকল সম্পর্ক ও প্রাপ্তিকে ছাড়াইয়া যদি মনুষ্য সত্তার সীমাহান প্রসার হয়, জাগতিক সকল বন্ধন ও ফল লাভের উর্দ্ধে মানবাত্মা যদি অনন্ত বিস্তৃত হয়, তবে একথা সত্য যে জাগতিক যে কোন বঞ্চনায় মানুষ নিঃশেষিত হইয়া যায় না। জাগতিক যে কোন বঞ্চনার উর্দ্ধে মানুষ তাহার এই অসীম সত্তায় স্থিতি লাভ করিয়া আপনাকে ফলবান করিতে পারে।

আত্মা বা ভূমার কথা থাক্। মনুষ্য-জীবন গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহা বিরাট বিশ্বের বিচিত্র কর্ম্ম চাঞ্চল্যের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। সংখ্যাতীত নর-নারীর কর্ম্ম-ধারার জটিল আবর্ত্ত-সজ্ঘাতে বিশ্বে যে রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাতে ব্যক্তিগত মানুষ আপনার কর্ত্ব্য ভার আপনি বহন না করিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহজগতে মাকুষের সার্থকতার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র তাহার গৃহে, বৃহত্তর অংশ তাহার গৃহের বাহিরে বিরাট বিশ্বে। গৃহ যদি শৃন্ম হইয়া যায় তবে মাকুষের বাহির আছে। মাকুষ সেখানে সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

মাকুষের অন্তরে কতকগুলি আইডিয়া ও আইডিয়েল বাসা বাঁধিয়া থাকে। সেই সমস্ত আইডিয়া ও আইডিয়েল দিয়া সে শুধু আপনার জীবনকে নয় আপনার প্রেয়সীকে সাজাইতে বসে। এইরূপে মর্ব্ত্যের নারীকে মাকুষ অন্তরের মধ্যে মানসী রূপে গড়িয়া তুলিয়া তাহারই ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে ভালোবাসে। ইহাতে পরিণামে বাহিরের রূপে গৌণ হইয়া যায়, ভাব চর্ব্বনা চলে মানসী মূর্ভির। বাহিরের রূপের গাঁণ হইয়া যায়, ভাব চর্ব্বনা চলে মানসী মূর্ভির। বাহিরের রূপের সহিত অন্তরের রূপের যেখানে যতটুকু অমিল, ততটুকুকে অন্বীকার করিবার একটি অজ্ঞাত চেষ্টাও সেই সঙ্গে থাকে। তাহা না হইলে অন্তরের ধ্যান যে নির্দেশ্ব হয় না। নিখিলেশ বস্তুত এতদিন তাহাই করিয়া আসিয়াছিল। বিমলা যতদিন অন্তঃপুরে ছিল তত্তদিন তাহার বাহিরের রূপের মধ্যে নিখিলেশের ধ্যান-রূপের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল না। বিমলা এখন যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে, যতই তাহার জীবনধার! তাহার আইডিয়া ও আইডিয়েলের বিপরীত হইয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ যতই নিখিলেশেয় ধ্যান-রূপের সহিত বাহিরের বিমলার ব্যবধান ঘটিতেছে, তাহার সংগ্রাম ততই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

তুঃসহ তুঃখভোগের ভিতর দিয়া নিখিলেশ তাহার এই ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বিমলা তাহার সম্পূর্ণ সন্তা লইয়া জগতের সকল তুর্লভ সন্তার মত আপনি বিকাশ লাভ করিবে। তাহার জীবনের সে রূপকে যে নিখিলেশের আইডিয়া ও আইডিয়েলের অনুরূপ হইতেই হইবে তাহার কোন কারণ নাই।

বিমলাকে বাহির হইতে একটি গুর্লভ সন্তারূপে দেখিবার চেষ্টা নিখিলেশ কোনদিন করে নাই। সেই বিমলাকে যদি কোন দিন সে আপনার জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে পারে তবে তাহাতেই তাহার প্রেমের সার্থকতা। প্রেম একজন মান্থুষকে তাহার সমগ্র স্বরূপে স্বীকার করিয়া লইতে মানুষকে শক্তি দেয়।

ইহার পর নিখিলেশ যে উপলব্ধি ও তত্ত্বদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া তাহার এই অন্তর্দশ্ব জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার পরিচয় লাভ করিতে তাহার ডায়েরীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই বিশ্বব্যর পর্দার আডালে আমার অনস্ত কালের প্রেয়সী স্থির হযে বিসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙ্গা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি আয়নাটা পরিকার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখনই ছবি সরে যায়। ধাক্ না আমার আয়নাতেই বা কী আর ছবিতেই বা কী। প্রেয়সী তোমার বিশাস অটুট রইল, তোমার হাসি য়ান হবে না, ভূমি আমার জন্ম সীমন্তে যে সিঁছরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জল করে ফুটিযে রাখছে।

"আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না সে সত্য, সে সত্য—এই জন্ম বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখন, ভূলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াদার মধ্যে দিয়েও তাকে দেখেছি জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যেও তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব।"

বাহিরের রূপ ধ্যান-লোকে আর এক রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে।
ক্রমে বাহিরের রূপ গৌণ হইয়া যায়, অন্তরে ধ্যান-মূর্ত্তির সহিত
নর-নারীর নিত্য মিলন লীলা চলে। মহুয়া চেতনা যতই উন্নততর
পরিণাম লাভ করিতে থাকে তাহার ধ্যান-মূর্ত্তি ততই উজ্জ্বল হয়, উহা
ততই বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়, বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে ওই
ধ্যান-রূপ তত অহুপ্রবিষ্ট হয়, কিংবা বিশ্বের সকল রূপ তাহার মধ্যে
ততই সমাহিত হইতে থাকে।

পুরুষের অন্তরে নারী রূপাশ্রয়ী এই যে সৌন্দর্য্য ধ্যান, তাহার যে ভাব-রূপ বা রস-রূপ রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যে কোন পরিণামে অরূপ কোন তত্ত্বে একাকার করিয়া দেন নাই। মানুষের জীবনে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লোক হইতে লোকান্তর লাভে এই ভাব-রূপ বা রস-রূপের

চিরস্তন একটি ধারা আছে। স্থূল রূপের সহিত ওই স্ক্ষ্ম ভাব-রূপটাও ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। জন্ম হইতে জন্মাস্তরের ভিতর দিয়া এই ভাব-রূপ ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই ভাব-রূপ যেখানে পূর্ণ বিকশিত শতদলের মত সম্পূর্ণতা লাভ করে সেখানে জীবনেরও সম্পূর্ণতা। তাহার পর এই পূর্ণ বিকশিত ভাব-শতদলটিকে ঈশ্বরের কপ্তে মাল্য রূপে তুলাইয়া দেওয়া।

নিখিলেশ আপনার সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া ভাব ও রস রূপের এমনি একটি চিরস্তনতা বোধ করিয়াছে। কত না রূপ এবং ওই রূপাশ্রয়ী কত না প্রেম আশ্রয় করিয়া কত জন্ম কত জন্মাস্তরের ভিতর দিয়া তাহার এই ধ্যান-রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কখন উজ্জ্বল কখন মলিন, কখন কল্যাণী কখন নিষ্ঠুর, কখন আ্থানন্দ মূর্ত্তি কখন বিষাদ রূপিনী। এই ক্ষণকালীন এক একটি রূপ যেন নানা রূপের এক একটি দর্পন,—যে এই দর্পন আশ্রয় করিয়া চিরন্তন রস-রূপের সেই ছবি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে, এই জীবনে সেই ধন্য। তখন কোন রূপ তাহাকে হাসাইতে বা কাঁদাইতে পারে না। তাহার জীবন তখন সকল দুন্দাতীত এক শাস্তু পরিণাম লাভ করে।

অমুভূতির তাব্রতায় জগৎ ও জীবনের এক একটি সত্যের দার এমনি করিয়া উদ্যাটিত হইয়া যায়। এই সত্য লাভ করিয়া নিখিলেশ বিমলাকে তাহার ওই স্বরূপেই ভালোবাসিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিখিলেশ বিমলাকে চুম্বন দিতে পারিয়াছে।—যে বিমলা ধূলি মলিন, অস্পষ্ট, বিকৃত।

ইতিপূর্বে নিখিলেশ যে বোধাপ্রায়ী হইয়া তাহার ব্যর্থ প্রেমের বেদনা জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে নির্কিশেষ আত্মতত্ত্ব বা ভূমাতত্ত্ব বলা হাইতে পারে। কিন্তু রূপ নিখিলেশের জীবনে মিখ্যা নয়, উহার পিপাসা তাহার জীবনে একান্ত সত্য। উহাকে তাই নিখিলেশ অত সহজে অস্বীকার করিতে পারে নাই, উহার বেদনাকেও না।

ভূমাতত্ত্বের সহিত বিজড়িত করিয়া নিখিলেশ যে উপায়ে ভাব-

রূপের আর একটি শাশ্বত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং এইরূপে যে উপায়ে বাস্তব ক্ষণিক রূপের সহিত চিরস্তন স্ক্র্ম ভাব-রূপের দক্ষ জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমরা সে পরিচয় লাভ করিয়াছি।

শাশ্বত অরপ-তত্ত্ব হোক, কিংবা শাশ্বত রপ-তত্ত্ব হোক তাহাতে রূপের সমস্তা থাকিয়া যায়। নিখিলেশ স্বয়ং তাহার এই সাধনার অসামার্থ্য এবং অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পরিশেষে সচেতন হইয়াছে।

যে তত্ত্বাপ্রায়ী হইয়া নিখিলেশ বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও রূপ, ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকভার দ্বন্দ জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহার পশ্চাতে ছিল রূপের আসক্তিটাকেই কোন একটি উপায়ে চরিতার্থ করা। তাই সে বিমলাকে যে কোন স্বরূপে আপনার জীবন হইতে নিংশেষে সরাইয়া দিতে মনস্ত করিয়াছে। ইহার জন্ম নিখিলেশকে হুঃখ পাইতে হইবে সত্যা, কিন্তু এই হুঃখ জয় না করিতে পারিলে তাহার মুক্তিও নাই। নিখিলেশ তাই বলিয়াছে, "তাকে আমি মুক্তি দেব। নইলে মিখ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না।"

মান্থ্যের মধ্যে একটি শাশ্বত সন্তা আছে, তাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ আত্মতন্ত্ হোক, অথবা পরিণামী ভাব বা আদর্শ-লোক হোক। মান্থ্যের এই সন্তা জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। বহির্জগতের বিচিত্র রূপ আশ্রয় করিয়া এই ভাব-লোক গড়িয়া উঠে, ধীর সমৃদ্ধি লাভ করে। একথা যেমন সত্যু, তেমনি একথাও সত্যু যে মান্থ্য রূপের দর্পনে অন্তরের ভাব-লোকটিকে বাহিরে সাক্ষাৎ করিয়া ধত্য হয়। রূপ তাই অরূপ বা ভাবের দর্পন। রূপ ও অরূপের, আদর্শও বাস্তবের এই সীমা ও সম্পর্ক। মানুষ যথন এই সীমা লভ্যন করে, অর্থাৎ বাস্তব রূপকে তাহার সীমায় অরূপের দর্পন মাত্র রূপে না দেখিয়া উহাকেই যখন একমাত্র করিয়া তুলে তথন আসন্তি একান্ত হইয়া উঠে। রূপের বঞ্চনায় জীবন তাই শৃশ্য হইয়া যায়।

নিখিলেশের জীবনে বিমলা এই একই কারণে সর্ববন্ধ হইয়া
শউঠিয়াছিল। ঈশ্বরের যে প্রেম নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া সকল

রূপকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দিয়া অস্তহীন মহাশূলে নিত্যকাল নারবে উপচাইয়া পড়িতেছে তাহারই অতি ক্ষীণ একটি আভাস নর-নারীর প্রেমে চকিতে বিলসিত হইয়া যায়। ইহা না বৃঝিয়া পুরুষ নারী বিগ্রহ বা দর্পনের মধ্যে উহাকে লাভ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই ওই বিগ্রহ হারাইয়া গেলে, রূপ-দর্পন বিকৃত মলিন অথবা ভগ্ন হইলে জীবন হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিখিলেশ তাই বিমলাকে সম্পূর্ণরূপে মৃক্তি দিয়াছে।

এইরপে সকল দ্বন্দ্ব শেষে নিখিলেশ পরিণামে যে সভ্য লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় নিখিলেশেরই উক্তির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"মুক্তিই হচ্ছে মাসুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিষ তার কাছে আর কিছুই নেই, কিছুই না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম, ইচ্ছাটাই বন্ধন সে নিজেকে বেঁধে অভ্যকে বাধে। \* \* \* যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধা যে শিক্তার বাঁধনের চেয়ে শক্ত।"

''যখনই চোখে ওকে আভাগ মাত্রেও দেখি তখন দেখি যে ওইটাই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। স্থন্দরকে আমরা দেখতেই পাইনে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই।"

কিন্তু ঔপস্থাসিক নিখিলেশের জীবনে এইখানেই সমাপ্তি টানিয়া দেন নাই। নিখিলেশ তাহার এই তত্ত্ব দৃষ্টির মধ্যেও, যাহা তাহার নিকট মুক্তি তত্ত্বই বটে, অসম্পূর্ণতা ও অসামার্থ্য বোধ করিয়াছে। নিখিলেশ বোধ করিয়াছে তাহার এই তত্ত্ব সাধনা তাহাকে বেদনা জয় করিয়া উঠিতে শক্তি দিয়াছে সম্পেহ নাই, সকল বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব অক্ষুগ্ধ রাখিতে একপ্রকার আশ্চর্য্য মানসিক শক্তি দিয়াছে, ইহাও সত্য; কিন্তু ভাহা ওই বেদনাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে শক্তি দেয় না, প্রতিকৃল পরিবেশকে অক্ষুক্ত করিতে পারে না। উহা বিরোধ জাগাইয়া রাখিয়া ব্যক্তিত্ব অক্ষুগ্ধ রাখে, কিন্তু নির্বিরোধে সকলের সহিত একাত্ম হইয়া ক্রমিক ব্যক্তিত্ব হ্রাসের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্বের যে বিশিষ্ট প্রসার ভাহা বোধ করিতে পারে না।

যে প্রতিভা সৃষ্টি করে, অন্তকে রূপান্তরিত করে নিথিলেশের প্রতিভা সেই শ্রেণীর নয়। নিথিলেশের মত বিমলার আশ্চর্য্য নৈতিক ও মানসিক বল ছিল না, কিন্তু সেই বিমলা তো অনায়াসে অমূল্যের জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারিল। তাহার আত্মতত্ত্বে তো সৃষ্টির এই রহস্থ নাই।

আত্মতত্ত্ব ও প্রেম তত্ত্ব এক বস্তু নয়। প্রেম সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়, অন্তদিকে মহুস্থাবোধ অতিক্রম করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়।

এই জীবন ও জগৎ তাহার স্বরূপেই কী অপরপ, কী তুর্লভ, কী মহিমময়, কী অন্তহীন রহস্য ও বিস্ময় পরিপূর্ণ। তাই কোন একটা তত্ত্ব-সূত্রে বাঁধিয়া জীবন ও জগতের অচিন্তনীয় রহস্যকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না।

সামাজিক অধিকারের দাবী তুলিয়া নিথিলেশ বিমলাকে বঞ্চিত করিতে চায় নাই সত্য, কিন্তু নিথিলেশের মধ্যেও অত্যাচার ছিল। সে আপনার তত্ত্ব দিয়া বিমলার জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

নর-নারী আপন আপন বিশিষ্ট স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই স্বভাবই ধর্মা। ধর্মা তাই অন্তহীন বিচিত্র। প্রকৃত ধর্মা তাই একক। সাম্প্রদায়িক ধর্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা কেবল বহিজীবনে।

নিখিলেশ আপনার জীবনে যেমন বিমলার জীবনে তেমনি, সেই প্রেম সেই ধর্মকে আজ ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে। ইহা সেই ধর্ম যাহা মানুষকে তাহার সম্পূর্ণ নিজের স্বরূপে স্বীকার করিয়া লইতে ইতন্তত করে না। ইহা সেই প্রেম, যে প্রেমে জীবনের আদি-অন্ত পূর্ণ সামঞ্জন্ম লাভ করে।

এই উপলব্ধির পরিচয় নিখিলেশের উক্তির মধ্যেই লাভ করিতে পারা যাইবে।

——স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিককে যারা সহজেই স্পষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মাহ্য, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিরেছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারিনি। বাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর সবই নিরেছে কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া।"

বিমলা চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে মমুখ্য-জীবনে ট্র্যাজেডির স্বরূপ বুঝাইতে যাহা বলিয়াছি ট্র্যাজেডির সেই এক সুর নিখিলেশের হৃদয় ভরিয়াও ধ্বনিত হইয়াছে।

"আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোন আইডিয়ার শিকল দিরে বাঁধতে চাইব না। কেবল আমার ভালোবাদার বাঁশি বাজিয়ে বলব, আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাদার আলোতে তুমি যার তারই পূর্ণ বিকাশ হ'ক, আমার ফরমাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হ'ক, আমার ইচ্ছা লক্ষিত হয়ে ফিরে যাক।"

"কিন্তু আর কি সময় আছে ? এতদিন গেল ভূল ভাঙ্গতে, কতদিন লাগৰে ভূল শোধরাতে। তারপরে ? তারপরে ক্ষত শুকাতেও পারে কিন্তু ক্ষতি পুরণ কি আর কোন কালে হবে ?"

## (0)

জীবনকে কোন একটি তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না; তাহা সন্দীপের দেহতত্ত্ব কিংবা নিখিলেশের আত্মা বা ভূমা-তত্ত্ব যাহাই হোক-না-কেন। সকল তত্ত্বকে ছাড়াইয়া জীবনের অনন্ত প্রসার, তাই কোন তত্ত্বের ছাঁচে ঢালিয়া জীবনকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না। নিম্নে উদ্ধৃত সন্দীপের উক্তি কয়েকটির মধ্যে এই উপলব্ধির একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমি যা চাই, যা ভাবি যা দিদ্ধান্ত করছি আমি যে আগাগোড়া কেবল ভাই, তা তো নর, আমি যা ভালোবাদিনে যা ইচ্ছে করি নে আমি যে তাও।"

"আমার আইভিয়া আমার জীবনকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিছ সেই মতলবের বাইরেও অনেকথানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে—সেইটার সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিল থাকে না।" **"একটি মাত্র আই**ডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মাসুষ ছিটকে ছিটকে পিড়ে।" " " ।"

"পণ করেছিলুম জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বান্তব করে তুলব। কিন্তু তারপর থৈকে আজ পর্যান্ত সমন্ত জীবন কাছিনীটাকে কী দেখছি! কোথায় সেই ঠাল বুনোনি! এ যে জীলের মতে। স্ফেইরাবর চলেছে, কিন্তু শুত্র যতথানি, ফাঁক তার চেয়ে বেশি রই ক্ষ্নুনয়,। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না।"

"— জীবনের স্রোতঃ পথের গভীরতম তলটা বছকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে, ইচ্ছার বস্থা যথন প্রবল হয়ে বয় তথন সেই তলাম পথটাকে কোথাও বা ভাঙ্গে আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতক্তে একটা সক্ষোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী। সে কোন একটা জিনিস ময়, সে অনেক গুলোতে জড়ানো। সেই জয়ে ভার চেহার। স্পষ্ট বুক্তে পারি নে, এই কেবল বুকি সেটা একটা বাধা, এই বুকি আমি আসলে য়৸, তা আদালতের সাক্ষ্য হারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। স্

বৃহৎ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মাহুষ মাত্রেরই জীবনে সচেতন একটি অভিপ্রায় আছে। ইহারই মত করিয়া সে আপনার জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে, জীবনের আর সব প্রেরণাকে এই অভিপ্রায় মুখীন করিয়া তুলিতে চায়, সর্ব্বের ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে।

মাহ্যের এই যেমন একটি সন্তা, তেমনি আর একটি স্তা আছে যাহা তাহার সম্পূর্ণ অনহভূত। স্চেতন সন্তা তাহার সম্প্র সন্তার অতি ক্ষীণ একটি অংশ মাত্র। মাহ্যের সেই অপুর স্তা সীমাহীন। মাহ্য তাহার সচেতন মন দিয়া ইহার সামান্ত মাত্র বহস্ত উদ্যাটিত কুরিতে পারে।

সমগ্র জীবন রূপায়ণে এই উভয় শক্তিই ক্রিরা করে। বি একটি সচেতন অপরটি তাহার অতিচেতন প্রেরণান একটি ব্যাখ্যাগীয় । এই উভয় প্রেরণান করে। শ্রুড়ালিকে এই উভয় প্রেরণালিক প্রায় ভিষম পালির করে। শ্রুড়ালিকে এই উভয় প্রেরণালির পর বিরুদ্ধ হইরা পড়িলে মারুষের জীবনে মহৎ বিনষ্টি মটে।

মান্নুষের মধ্যে কতকগুলি সার্ধিভৌমিক নৈতিক বোধ আছে। এই নৈতিক বৌধ ভাষার সমগ্র প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। ইহা মানুষের এক প্রকার শাশ্বত মূল্য ধোধ।

কালের অত্রগতির সঙ্গে, মানুষের চিস্তা ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে নৃতনতর, উন্নততর নৈতিক বোধের একের পর এক দ্বার উদ্যাটিত হইয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা মানুষের আদি প্রকৃতি ও নৈতিক বোধকে কোণাও ক্ষুন্ন করে নাই। আদি প্রকৃতি ও নৈতিক বোধকে মানিয়া লইয়া উহারই বিচিত্র শাখা প্রশাখার, মত ওই সকল বোধের বিকাশ ঘটিতেছে। ইহার অনস্ত স্ক্রাবনা। আদে ওই বোধকে ক্ষুন্ন করিয়া কোন নৈতিক বোধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন যুক্তি বিচারের প্রশ্ন নয়, যে ছজ্জের নিয়মে ক্ষুন্ন অভীত কাল হইতে মানুষের বর্ত্তমান প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে দেই হজ্জের নিয়মে বিপ্রকৃতিক যে কোন নৈতিক বোধ একদিন অস্বীকৃত হইয়া যাইবে।

শিদদীপের জীবন-দর্শন মাহ্মের এই আদি ধর্মের প্রতিকৃল।
তাহার সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাহ্মেরে এই চিরস্তন সভাব তাই
বারংবার বিদ্রোহ করিয়াছে। নিখিলেশও ভিন্ন দিক হইতে এই
একই চেষ্টা করিয়াছিল। আপনার এই ইচ্ছা দিয়া সে বিমলার
জীবনকৈও গিড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। জীবনের শাশ্বত স্বভাব
প্রৈরণায় প্রত্যেকের এই সচেতন প্রয়াস ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিয়াছে জীবন আপনার কোন এক হজের নিয়মে
আপনি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাতে মাহ্ম্মের সচেতন যে কোন প্রয়াস
বার্থ হইয়া যায়।

দিনার ভিপতাস কাহিনীর পশ্চাতে জীবনের এই সাক্ষাৎকার প্রেরণা ক্রিয়ালীল । এই সাক্ষাৎকারই 'সমগ্র' এই আজনের বীজ-মন্ত্র। নানা ঘটনার ঘাঁত প্রতিঘাতে মানা কাহিনীর মধ্য দিয়া এই বীজ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ষে তত্ত্ব 'দিয়া সন্দীপ ভাষার জীবনকে নিশ্ছিত্ত করিয়া গড়িরা তুলিতে

চাহিয়াছে ভাহার পরিচয় সম্পীপের উক্তি হইভেই লাভ করিতে পারা যাইবে। ভাহার কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"লাভ করিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোন কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রক্মটাই সত্য।"

খারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে যাদের দিখা নেই, সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র।"

"আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয়
না। ওরা যে বান্তব প্রকৃতির জীব, প্রুদেরে মত ওরা ফাঁকা আইডিয়ার
বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোধে মুখে দেহে
মনে কথায় ভাবে একটি প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়—দেই ইচ্ছা কোন তপস্থার
হারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের হারা পিছন থেকে মুখ ফেরানো নয়,
দে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা \* \* \*। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে,
এই হুর্দম ইচ্ছা হচ্ছে জগতের প্রাণ। দেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর
কাউকে মানতে চায় না বলেই চারিদিকে জয়ী হচ্ছে। \* \* \* ব্য শক্তিতে
এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে বীরের শক্তি—অর্থাৎ বান্তব জগংকে
পাবার শক্তি।"

মনের মধ্যে নিয়ত কামনা জাগ্রত করিয়া রাখা এবং উহা চরিতার্থ করিবার জন্ম বাহিরে সংগ্রাম করা, ইহাই মাহ্ম্যের ধর্ম। কামনা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেই সঙ্গে কামনা চরিতার্থ করিবার নিয়ত প্রয়াস সংযত করাকে সন্দীপ স্বভাব বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ করে। এই জাতীয় চেষ্টায় মাহ্ম্য কেবল বঞ্চনাই লাভ করে। সন্দীপ প্রাণ-মনের উর্দ্ধতর কোন সন্তায় বিশ্বাস করে না। উহাকে লাভ করিবার সাধনা তাই তাহার নিকট মৃত্যুর সাধনা। ইহা জীব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। একপ্রকার বিকৃত স্বভাবী মাহ্ম্য আত্ম নিপীড়নে অহেতৃক আনন্দ পায় মাত্র। বিশ্ব জুড়িয়া যে প্রাণের লীলা চলিতেছে মাহ্ম্যের মধ্যে সেই এক প্রাণের প্রকাশ। প্রাণ প্রাণের প্রতি নিয়ত আকর্ষণ বোধ করিতেছে। এই আকাজ্যা চরিতার্থ করাই মাহ্ম্যের ধর্ম্ম।

নর-নরীর এই স্বভাব ধর্মকে কডকগুলি মানুষ নানা তত্ত্ব, আদর্শ ও নীতি বোধ দিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে। এই সকল আদর্শ ও নৈতিক বোধ যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ প্রাণের প্রবল ইচ্ছার বেগে উহারা কোথায় ভাসিয়া যায়, বিধি নিষেধের সকল আবরণ একের পর এক উদ্ভিন্ন হইয়া যায়। এই সকল বিধি নিষেধ ও বন্ধন সত্ত্বেও নর-নারীর প্রাণ নানা ছদ্মবেশে আপনাকে চরিতার্থ করিবার পথ খুঁজিয়া লইতেছে। সর্বব্রেই এই প্রাণের জয় যাত্রা।

সন্দীপের জীবন-দর্শনের বিচার ও বিশ্লেষণ নিম্প্রয়োজন। কারপ এই জীবন-দর্শনের উপর তাহার নিজের কোন নিষ্ঠা ও বিশ্বাস নাই। এই বোধ আশ্রয় করিয়া সন্দীপের যে অতি নিষ্ঠুর, অতি ক্রের চরিত্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সন্দীপ চরিত্র স্থির পশ্চাতে জীবনের কোন বিশ্বয় প্রেরণা নাই বিলয়া তাহা তুচ্ছতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সন্দীপ কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এই কোন কিছুতে বিশ্বাস না করা যদি একটি দর্শন হয় তবে তাহাই সন্দীপের একমাত্র জীবন-দর্শন। নিখিলেশ সন্দীপের এই স্বভাবের কথা জানিত। তাই সন্দীপের স্বভাবের পরিচর দিতে গিয়া নিখিলেশ একস্থলে মন্তব্য করিয়াছে,

"ছেলে বেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাত্ত্বর, সত্যকে আবিকার করায় ওর কোন প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভূলিয়ে সে খাকতে পারে না।"

সন্দীপ জীবনে একমাত্র প্রবৃত্তির দিকটিকে সত্য বলিয়া মানে, এই প্রেরণায় মাত্ম্ব বহিমুখী, ভোগের উপকরণ সঞ্চয়ে তৎপর। অক্যদিকে নিখিলেশ একমাত্র নিবৃত্তির দিকটিকে জীবনে সত্য বলিয়া মানে। নিখিলেশ এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছৈ যেখানে মাত্ম্ব সম্পূর্ণ রূপে আসক্তি মুক্ত। সম্পূর্ণ আসক্তি মুক্ত চিন্তের যে শাস্তাবস্থা নিখিলেশ সেই মানসিক অবস্থা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

ইহাদের কোন একটি পূর্ণতার সাধনা নার। ক্রইছাদের কোন একটিতে জীবনকে স্পষ্ট দিধা করিয়া লাইতে পারা,যার না। মাহুষের জীবন এই উভয়ের যোগে এক অপরাপ, আশ্চর্য্য প্রকাশ । এই অপরাপতা কেবল প্রবৃত্তি বা কেবল নিবৃত্তির মধ্যে নাই। উভয়ের অনিবার্য্য অবিচ্ছেত যোগে জীবনের সম্পূর্ণতা । জীবনের, অপরাপতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় যেমন কোন একটি প্রেরণার মধ্যে নাই তেমনি তাহা উভয়ের যোগের মূল্যকেও ছাড়াইয়া যায়। এই যে অপরাপতা তাহাকে মাহুয় কোন তত্ত্ব দিয়া কোন্দিন ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

সন্দীপের দেশাত্ম রোধের পশ্চাতে আছে আপনার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা শক্তিকে একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে লীলায়িত করিরার আকাজ্যা। তাহার রাজনীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হইল মাকুষের মধ্যে, ভারাবেগ স্ঞারিত করিয়া দেশ ব্যাপী বিশ্ভালা স্প্তি করা। এই বিশ্ভালা স্থির, ভিতর দিয়া মাকুষের বিচার ও নৈতিক বোধকে সাময়িক ভাবে বিচলিত করিয়া না দিতে পারিলে তাহার মত মাকুষ অপ্রিমিত, যুদ্চ্ছা ভোগের প্রভৃত উপকরণ সঞ্চয় করিতে পারে না।

তাহার ভাবাবেগ স্রোতে কত নারী তাহার ইহা প্রকালের ধর্ম ভাসাইয়া দিয়াছে, কত পুরুষ ধর্ম ভ্রপ্ত হইয়াছে, কত নূর-নারী তাহাদের আজমের সঞ্চিত সম্পদ তাহার পদতলে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া নিঃস্ব হইয়াছে।

এমনি অবস্থায় সম্পীপের সহিত বিমলার পরিচয়। সম্পীপের ছুটিয়া চলার বেগে এমনি কত নারী তাহার জীবন পথে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সেই নারীদের বুক হুই পায়ে দলিত করিয়া, তাহাদের সকল ধর্মা ছিনাইয়া লইয়া সে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার মনে দিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, গ্লানি নাই। সম্পীপ সম্পূর্ণ ভার মুক্ত। আজ তাহার জীবন পথে যদি কিছুকালের জ্ব্যু বিমলা আসয়া পড়িল তবে তাহার সকল মাধুর্যুকে সে নিঃশোষে পান করিয়া লইবে না কেন? তাহারপর কিছুদিন পরে সে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চিলিয়া

যাইবে, আর বিমলা পশ্চান্তে পঞ্জিয়া থাকিবে পথ পার্থে দলিত কুম্মনের মত্ন ক্রিক স্থান

নারীর মধ্যে প্রাণের প্রেরণা যত সত্য, যত স্বাভাবিক হোক এই চেষ্টায় সম্পীপকে শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে বিমলা একজন সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, ধনী জমিদারের কূলবধু। তাহার মধ্যে বধু জীবনের সকল সংস্কার অত্যন্ত প্রবল, তাহার স্বাভাবিক শালীন্তা, ও সৌন্দর্য্য বোধও যথেষ্ট আছে, সকলের উপর নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তো আছেই। এই বিমলাকে নিখিলেশের প্রভাব মৃক্ত করিয়া তাহাকে গৃহের বাহিরে টানিয়া আনা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সম্পীপ যদি তাহার এই চেষ্টায় একান্ত কৃতকার্য্যও হয় তবে তাহার জন্ম যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সম্পীপকে এখানে অত্যন্ত সন্তর্পনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ করিতে হইবে। তাহার কৌশলকে নিপুণ এবং অল্রান্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

এই সমস্ত চিস্তা করিয়া সন্দীপ নিথিলেশের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া। যাইতে মনস্ত করিয়াছে।

সন্দীপ তাহার দলবল লইয়া নিখিলেশের গৃহে থাকিয়া গেল। বাহিরে দেশাত্ম বোধ প্রচারের সঙ্গে গৃহে সন্দীপের আর এক কাজ হইল বিমলাকে ধীরে ধীরে তাহার পরিচিত আবেষ্টনী হইতে বাহিরে টানিয়া আনা, তাহার সংস্কারের বন্ধন একের পর এক ছিল্ল করিয়া দেওয়া। সচেতন হইয়া বিমলা কোন দিন এই আগুনের মধ্যে বাঁপাইয়া পড়িবে না তাহা সন্দীপ জানে তাই মডার্নিজম্, মানবিকতা ইত্যাদি নানা তত্ত্বের ছন্মবেশে একদিকে সে যেমন বিমলার নব জাগ্রত বোধের সমর্থন খুঁজিয়াছে, অশুদিকে তেমনি দেশাত্মবোধের অন্তরাল দিয়া তাহার মধ্যে যতদ্র সম্ভব ভাবাবেগ সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। সন্দীপ দিনের পর দিন বিমলার স্তবগান করিয়া চলিয়াছে। সে যে শক্তি তত্ত্ব, রস তত্ত্ব, সে যে সাধারণ নারী স্থলভ লজ্জা, বিনয়, সঙ্কোচ ও সামাজিক সকল সংস্কার বোধের উর্দ্ধে তাহা শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার নৈতিক সংগ্রামকে পর্যাস্ত সে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

বিমলার মধ্যে ভাবান্তর ঘটাইতে ইতিমধ্যে সন্দীপ ক**তটা** কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহার পরিচয় সন্দীপের উক্তি হইতেই লাভ করিতে পারা যায়।

"এ যে ঘরের বউ, বাইরের প্রথের পক্ষে একেবারে নক্ষত্র লোকের মাহব। এখানে কোন বাঁধা পথ নেই। এই পথহীন শৃ্ভের ভিতর দিয়ে ক্রেমে ক্রেমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এদে পৌছানো, সভাের এ এক আকর্যা জয় যাত্রা। \* \* \*

"তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমংকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দিধা তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান সহায়। \* \* \* যে রকম অবস্থা তাতে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি সুল, কেন না আমি মাংস, আমি প্রস্তি, আমি কুধা, নিল্জা নির্দিয়।"

সন্দীপ ভাবিয়াছে বিমলা যখন তাহার পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হইবে যখন আড়াল দিবার কোথাও আর কিছু থাকিবে না, তখন বিমলা তাহার জীবনের রাশ প্রাণপন বলে টানিয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে সত্য, কিন্তু শিথিল ইন্দ্রিয়কে ওই পরিণামে পোঁছাইয়া নিয়য়্রণ করা অসম্ভব। ওই সংগ্রামের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই বিমলাকে তাহার কামনা সমুদ্রের অতলে এক সময় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নারীর এই পরিণাম সন্দীপ আপনার জীবনে কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সম্পূর্ণ বিরূপতা ও ঘৃণা লইয়াই কত নারী তাহার বক্ষেঝাঁপাইয়া পড়িয়া সর্বম্ব বিসর্জন দিয়াছে। সম্পীপ বলে ওই ঘৃণাটা কতকগুলি মিথ্যা নৈতিক সংস্কার প্রস্তুত। সত্যের অনিবার্য্য প্রকাশে, মিথ্যার সকল বন্ধন এমনি করিয়া বারংবার ছিল্ল হইয়া যায়। তাই এমনি করিয়া বিমলাকেও যে একদিন! আসিতে হইবে তাহাতে সন্দীপের কোন সংশয় নাই।

এ পর্যান্ত সন্দীপ চরিত্রে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইতি-

মধ্যে নারীর জীবন লইয়া সে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়াছে বিমলাকে লইয়া তাহাই করিয়াছে মাত্র।

প্রবৃত্তিকে নর-নারীর একমাত্র ধর্ম্ম বিলয়া মানিয়া লইলে কী হইবে। মাত্ম্য ভাহার হৃদয়বোধকে পরিহার করিবে কেমন করিয়া। হৃদয়ের সঙ্গে বেদনাকেও অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। যে হৃদয় দিয়া মাত্ম্য আনন্দ বোধ করে সেই হৃদয় আবার মাত্ময়কে আসক্তিতে বাঁধে, মাত্ম্য রূপের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যায়। আসক্তির বন্ধন ছিয় করিতে মাত্ম্য ভাই নিরানন্দ হইয়া পড়ে। পূর্বের বেদনা জয় না করিয়া মাত্ময় অন্য রূপকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। মাত্ময় বেদনার এই শাশ্বত তত্তকে স্বীকার না করিয়া পারে না। বেদনা আছে বিলয়া মাত্ময়কে বাধ্য হইয়া সংযম শিক্ষা করিতে হয়। রূপের প্রতি নিষ্ঠা আসে এই বেদনা হইতে। এই বেদনার ভিতর দিয়াই মাত্ময়র অধ্যাত্ম বোধের প্রথম বিকাশ ঘটে।

সন্দীপের অন্তরেও বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সেই বেদনা, যে বেদনায় বিশ্বে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দ্বার খুলিয়া যায়। এতদিন সন্দীপ তাহার যে হৃদয় নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা কেমন করিয়া সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। বিমলা আজ তাহার শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থতার বস্তু নয়, সে আজ তাহার অনেক উর্দ্ধের সামগ্রী। ইহা যে কী সন্দীপ তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারে না।

একাকী বসিলে অকারণ বেদনায় তাহার বুকের ভিতর টন্ টন্
করিয়া উঠে। রাত্রের নির্জ্জনতায় বিমলার প্রত্যেকটি রূপ, তাহার
অসংলগ্ন কত কথা, তাহার প্রত্যেকটি ভঙ্গী ছায়ারূপে তাহার চতুর্দ্দিক
বেষ্টন করিয়া অপার্থিব এক সুরের জাল বুনিতে থাকে। সেই সুরের
ধারায় তাহার সমগ্র সন্তা ধীরে ডুবিয়া যায়। ছুম ভাঙ্গিয়া
অকারণ আনন্দে তাহার অন্তর শরতের শিশির ধোওয়া প্রথম আলোক
টোওয়া দীর্ঘ নারিকেল পত্রের মত থবু থবু করিয়া কাঁপিতে থাকে।

ইহার স্বরূপ কি ? ইহাতে তাহার জীবনের প্রয়োজন কি ? ইহার কোন কিছুই সন্দীপ আজও না বুঝিতে পারিলেও ইহা অস্ততঃ ব্ৰিয়াছে: যে সচেতন ভাবে মাহ্য থেমন করিয়া তাহার জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার ছজে য় সন্তা ওই সকল বোধ ভাকিয়া চুরিয়া আপনার নিয়মে জীবন গড়িয়া তুলে। ছজে য় কোন এক নিয়মে মাহুযের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে।

্ যত স্থূল ভাবে হোক, সন্দীপের অন্তরে এই প্রেম অমুভূত হইয়াছে বিলিয়া আজ বিমলার জন্ম করণায় তাহার অন্তর বিগলিত হইয়া যার। সান্দীপের জীবনে আজ ইহাও সম্ভব হইয়াছে! তাহার এই অমুভূতি ভাহার জীবন-দুর্শনের যুতই বিরুদ্ধ ও বিপরীত হোক, তাহা তাহার জীবনের আর সুকুল প্রেরণার মত সত্য।

সন্দীপ বিমলার অভিভূত মুহূর্তের সুযোগ কতবার লাভ করিতে প্লারিত। ইতিপূর্বে এই সুযোগকে সে কখন ব্যর্থ হইতে দেয় নাই। কিছু বিমলার ক্ষেত্রে সন্দীপ এই সকল মুহূর্তকে হেলায় বহিয়া যাইতে দিয়াছে। বিমলার এবং আপনার এই মানসিক অবস্থাকে যতই সে নিরাসক্ত দ্রষ্টার মত সন্ত্যোগ করুক এবং ইহাকে হর্ব্বলতা বলিয়া যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার ভোগ সর্বব্ধ জীবন-দর্শনের প্রেরণা তাহার জীবনে আর তেমন কার্য্যকরী হইতেছে না এবং যে বোধ তাহার এই ভোগ প্রেরণাকে হ্র্বেল করিয়া দিয়াছে, যত স্থুল ভাবে হোক, তাহা যে সন্দীপের প্রেম বোধ তাহাতে সংশয় নাই।

তাহার এই আসক্তি তাহার এই প্রেম আজ বিমলাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অসম্ভব করিয়া তুলিরাছে, অথচ সন্দীপ রাজনীতিও ত্যাগ করিবার চিস্তা করিতে পারে না।

সন্দীপ রাজনীতি আশ্রয় করিয়াছিল তাহার জীবন-দর্শনকে তাহার এবং তাহার জীবনের চতুদ্দিককে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে সার্থক করিয়া তুলিতে। ইহা তাহার সচেতন মনের প্রেরণা। আজ তাহার হৃদয়ে যে বোধ জাগ্রত হইয়াছে তাহা এই প্রেরণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার এই বোধ আজও পর্যান্ত তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই তাই রাজনীতি পরিহার করিবার চিস্তা মাত্রও করিতে সন্দীপের নিকট জীবন শৃশ্যময় বলিয়া বোধ হয়। সন্দীপ আজ তাই বিমলা ও রাজনীতিকে একচে লাভ করিতে চাহিয়াছে।

সন্দীপ যে মাসুষ হিসাবে অত্যন্ত সাধারণ তাহা বিমন্ধা আজকাল বৃঝিতে পারে। কিন্তু যে ভাব ও আদর্শের আলোকে লে একপ্রকার অসামান্ত দীপ্তি লাভ করিত, সে দীপ্তি কেন যে মান হইয়া গেল ভাহা সে বোধ করিতে পারে নাই। বিমলার প্রতি আসক্তিই তাহার সর্ববিধ হর্বলতার কারণ। তাহার ওই বীরের হল্লবেশ আজ ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে শুধু এই একমাত্র কারণে। বিমলা সন্দীপ সম্পর্কে তাহার পূর্বের মোহটাকে বড় করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু আমরা বৃঝিতে পারি সন্দীপের প্রেম সন্দীপকে আজ এতদিন পরে স্বাভারিক মান্ত্র্যে পরিণত করিয়াছে, যে মান্ত্র্যের মধ্যে ক্রটি আছে, হ্র্বেলতা ও মোহ আছে; আবার প্রেম ও করণা ক্রটি-হ্র্বেল-ও মোহ-কাতর- মান্ত্র্যুক্ত করিয়া সকল তত্ত্বের সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া মান্ত্র্যকে স্থভাবন্থিত করে। তাহার পর এই প্রেম আবার ধীরে ধীরে মান্ত্র্যুকে পূর্ণভার দিকে, মুক্তি লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

দন্দীপ বিমলার কাছে টাকা চাহিয়াছিল দেশের নামে ব্যক্তিগত যদৃচ্ছা ভোগ ও বিলাস ব্যসনের জন্ম। আর এমনি করিয়। তাহাকে ইন্ডিপুর্ব্বে কতবারই তো অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিমলার দেওয়া মোহর সে এইভাবে ব্যয় করিতে পারে নাই। ব্যয় করিতে পারে নাই তাহার কারণ সে বিমলাকে ভালোবাসে। মানুষ যাহাকে ভালোবাসে তাহার অর্থ অসংযত বিলাসে ব্যয় করিতে পারে না। প্রেম মানুষের অন্তরে এমনি করিয়া অনিবার্য্যভাবে নৈতিক বোধ জাগ্রত করে। অমুল্যের উক্তির মধ্যে সন্দীপের এই আশ্চর্য্য আচরণের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"এখান থেকে গিয়ে ঘরে চ্কে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল, বলুলে এ টাকা নয়, এ ঐশ্ব-পারিজাতের পাপড়ি, এ অনকা পুরীয় বাঁশি থেকে স্থরের মত ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাছ নোটে ভাঙ্গান চলে না। এযে স্কর্মরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে।"

এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রকাশ যত স্থুল হোক, সন্দীপের ওই পরিণামকে নিঃসংশয়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই মোহর বিমলাকে হয়ত নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সন্দীপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর সন্দীপ বিমলার নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া গেল। যাওয়ার পূর্বেব বলিয়া গেল,

"তোমার কাছে আমার আদার কাজ শেষে হয়ে গেছে। তারপরেও যদি থাকি তা হলে একে একে আবার সব নই হরে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে পড়ে দন্তা করতে গেলেই সর্বানাশ ঘটেমূহর্জের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা দেই অনন্তকে নই করতে বদেছিলুয়। ঠিক এমন সময়ে তোমার বজ্ঞ উন্থত হল, তোমার পৃজাকে তৃমি রক্ষা করলে, আর তোমার এই পুজারীকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী আমিও আজ তোমাকে মৃক্তি দিলাম আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙ্গবে ভাঙ্গবে করছিল—আজ তোমার বড়ো মৃত্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম। তোমার কাছ থেকে দ্রেই তোমারে সত্য করে পাব। এখানে তোমার কাছে প্রেরিল্ম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।

বিমলাকে ভালোবাসিয়া সন্দীপ আজ জীবনের এমন একটি মূল্য-বোধ করিয়াছে, যাহা প্রবৃত্তির অনেক উর্দ্ধের সামগ্রী, যাহাকে মানুষ যুক্তি বিচার দিয়া নিংশেষ করিয়া ফেলিতে পারে না। সেই গুহাশায়িত অচিস্তনীয় মহাশক্তির ইচ্ছায় মানুষের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে। এই জীবনের সকল উদ্দেশ্য সকল অর্থ তাহারই মধ্যে নিহিত।

আসক্তি মামুষকে বাঁধে অন্তরে প্রেমের বোধ সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্ম। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে এই প্রেমকে উন্নততর পরিণাম দান করিতে আবার এই আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। নহিলে আসক্তি মোহ সৃষ্টি করিয়া জীবনে ঘোর বিনষ্টি ঘটায়। সন্দীপের অন্তরে প্রেম উপলব্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপর এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহা তো সহজ নয়, ইহার জন্ম প্রয়োজন সুদীর্ঘকালের তপশ্চর্য্যা। প্রেম প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইলে নর-নারী ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। বিমলার নিকট সংস্পর্শে এই প্রবৃত্তিকে শাসন করা সন্দীপের পক্ষে অসম্ভব। ইহারই প্রেরণায় সন্দীপ তাহার হৃদয় প্রতিমাকে কোন এক তুর্বল মুহূর্ত্তে যে তমসা সমুদ্রে তুবাইয়া দিত না তাহা সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। যে প্রতিমা তাহাকে মুক্তির বর দিতে পারিত তাহাকে সে হয়ত সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কখন বিসর্জ্ঞন দিয়া বসিত।

প্রোমাস্পদকে অন্তরে ধ্যান-মৃত্তিতে পাওয়াই সার্থক পাওয়া, বাহিরে তাহাকে লাভ করিবার আকাজ্জায় মান্থ্যের আসন্তির প্রকাশ ঘটে। অন্তরে ধ্যান-মৃত্তিতে যে তুর্লভ রূপ ফুটিয়া উটে তাহার কতটুকু পরিচয় বাহিরে রূপের বন্ধনে লাভ করিতে পারা যায়। অন্তরের ধ্যান-মৃত্তিই মাত্র্যকে ক্রমাগত উন্নততর চেতনা-লোকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। যাহা কেবল অন্তরময় তাহাকে অন্তর দিয়া অন্তরের মধ্যে লাভ করিতে হয়, তাহাকে বাহিরে লাভ করিতে গেলে তাহার সকল মাধ্র্য্য, সকল অপরূপতা ধূলায় লুটাইয়া যায়।

সন্দীপ বিমলাকে মৃক্তি দিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের বন্ধন তথনও পর্য্যন্ত ঘুচে নাই। এই সর্ব্যান্ধ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য সন্দীপকে তাই পুনরায় বিমলার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

"মন্দীরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মাল জীবনে একটা কিছ এগে চ্কেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটো ঝুটি লড়াই করে দেখেছি সে একান্ত কাঁকি নয়। তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিছতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিছর হাতে দিয়ে গেল্ম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখল্ম পৃথিবীতে কেবল মাত্র ভারই ধন আমি নিতে পারব না। তোমার কাছে আমি নিঃব হয়ে তবে বিদায় পাব, দেবী।"

ে প্রেমের বোধই ফে সম্পীপের জীবনে এই ক্রেমিক উরত্তর নানা মৈতিক বোধের সঞ্চার করিতেছে তাহাতে সংশয় নাই। এই প্রেম সম্পীপের দৃষ্টিকে আবরণ মৃক্ত করিয়াছে। জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুই তাই আজ তুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র প্রেমিকই জীবনকে তালোবাসে, ইহার তুর্লভতা বোধ করিয়া ধন্ত হয়। জীবনের মৃল্যবোব কোপা হইতে জাগে তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। সম্পীপ তাই এই জীবনকে ফিরিয়া নৃতন করিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে।

## (8)

কদ্ ও অসতের দ্বন্ধ আমাদের পুরাণে এই ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুন, যখন মহাসমরে প্রবৃত্ত হইতে চলিয়াছে তখন জিলোকে ফুটি দল গড়িয়া উঠিল। সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃতিটির মধ্যে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিবার অনুনক বিষয় আছে।

- দ "ভরত শ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত আকাশে বিবাদ হইতে লাগিল এবং তত্ত্বত্য প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হইল । ৩৯॥
- ু শুমাননীয় রাজা। ভূতলের সমস্ত লোকও ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ছুই প্রক্ অবলম্বন ক্রিল। কর্ণ ও অর্জুনের সেই বৃদ্ধ সম্মেলনের সময়ে দেব দানব, গদ্ধর্ম, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসেরাও ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ গ্রহণ করিল। তাহার মধ্যে নক্ষত্রগণের সহিত আকাশ থাকিল কর্ণের পক্ষে॥ ৪০-৪১॥
- শাকা যেমন পুত্রের পক্ষ গ্রহণ করেন, তেমন বিশালা পৃথিবী অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। আর নরভ্রেষ্ঠ ! নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ ও লতাগণ কর্জুনের পক্ষ হইল। শক্র সন্থাপক রাজা ! অত্মর, রাক্ষস, শুষ্ঠক, আকাশচর ভূজাও অফাঙ্গলিক পকীরা কর্ণের পক্ষ আশ্রয় করিল। রত্ম, সমন্ত নিধি, বেদ, ইতিহণক, উপবেদ, উপনিবদ, মন্ত্র, সংগ্রহ গ্রন্থ, বাত্মকি, চিত্র সেন, তক্ষক, উপজেকক, পর্বত্ত, কক্ষ হইতে উৎপন্ন, সন্তান সন্ততি মুক্ত, বিষ্ধারী ও মহাকোধী নাগেরা অর্জুনের পক্ষে গেল ॥ ৪২-৪৬॥

"প্ররাবত, সৌরভের ও বৈশালের নাগেরা অর্জুনের পঞ্চে গমন করিন। আর ক্ষুদ্র সর্পেরা কর্ণের পক্ষে গেল। ৪৭॥

"রাজা! কেন্দুয়া বাঘ, হিংস্র পশু এবং নাঙ্গলিক সমন্ত পশু- পৃক্ষী অর্জুনের জয় লাভের জন্ম তাহার পক্ষই আশ্রয় করিল॥ ৪৮॥১ ১ ১ ১ ১

"ব্যুগণ, মরুদ্গণ, দাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, অখিনী কুমার ছয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বাঁয়ু এবং দশদিক ইহারা অর্জুনের পক্ষে গেলেন ; আর দাদশ আদিত্য কর্ণের পক্ষবর্তী হইলেন। মহারাজা বৈশ্য, শুদ্র, হত ও যাহারা বর্ণু সূক্ষর, তাহারা দকলে কর্ণের পক্ষ লইল। পিতৃগণ, পার্যচর ও অস্চরগণের সূহিত অপর দেবগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ, অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ৪৯-৫২॥

"রাজা - দেবর্ষি, ত্রহ্মবি ও রাজ্যিগণ এবং ত্রুত্ব প্রভৃতি গদ্ধর্কাগণ অজুনের পক্ষেগ্যন করিলেন॥ ৫৪॥

"পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও ত্র্যা ছই পক্ষে থাকিল, তথন দেবগণ ও অস্থ্রগণের মধ্যেও ছুই পক্ষ হইল॥ ৬৩॥

"— যে দিকে অৰ্জ্ন, সেই দিকে দেবগণ এবং যে দিকে কৰ্ণ, সেই দিকে অস্ক্রগণ ইহিলেন ॥ ৬৫ ॥ মহাভারত : কর্ণপর্বা ।"

সদ ও অসুদ্ সম্পর্কে হিন্দু ধারণার সামগ্রিক প্রকাশ রূপটি কেবল এই একটি মাত্র উদ্ভৃতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

বস্তুতঃ নিবিল বিশ্বের সমস্ত কিছুকে এইরূপে সদ্ ও অসুদু ছটি ভাগে বিভক্ত করিবার কোন উপায় নাই।

এই দ্বিধা করণের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতি-চিত্তের বিকাশের একটি পর্য্যায় পরিকৃট হইয়া। উঠিয়াছে। এই ছই র বোধ পরিণামে একটি অথপ্ত স্বরূপতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

ব্যষ্টি জীবনে একটি প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় যাহা নিম্নাভিম্খা, আর একটি প্রেরণা উর্দ্ধান ;—এই উভয়ম্খান প্রেরণার সভ্যাতে একটি সন্তা ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিতেছে। এই ভিনটি বিক্রিয়া অভিক্রেপের ভিতর দিয়া যে ত্রি-লোক—স্বর্গ, মন্ত্র্য ও নরক গড়িয়া ভুলিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে বিকাশ এমন 'একটি 'পরিণাম 'র্ট্রুড সাভ

করিতে চলিয়াছে যে পরিণামে এই তিন একটি অখণ্ড পরিণাম লাভ করিবে। তখন কে কাহার উপর অভিক্ষেপ করিবে? সদ্ অসতের চূড়াস্ত মান নির্ণয় মহুস্থা সাধ্যাতীত। ওই পরিণামে মান নির্ণয়ের সে চেষ্টাপ্ত নির্থক হইয়া যাইবে।

সীমার বোধ হইল মৃত্যু, আর অসীমের বোধ হইল অমৃত্যু বা অমৃত। সীমার বোধ হইল অজ্ঞান, অসীমের বোধ হইল জ্ঞান। মানবিক যে কোন বোধ এই সীমাকে আকাজ্জ্যিত করিয়া তুলিয়া মৃত্যু তাড়িত হয়। মানবিক বোধের উর্দ্ধে উঠিয়া মাকৃষ এই মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে। দেবতা হইল জ্ঞান বা অসীমের প্রতীক, অসুর হইল অজ্ঞান বা সীমার প্রতীক।

সকল ধর্মা ও দর্শনে এমনকি সকল আদিম মানব সমাজের ধর্মা বোধের মধ্যেও এইরূপ একটি দৈতবোধ লক্ষ্য করা যায়।

"—it remains unquestionable that in the most primitive group of civilisation the belief in a representation of evil is deeply rooted, and that the myths that it is impossible to attribute it to any borrowing from Christian sources. On the contrary, we must regard it as something very ancient belonging as of right to important religious groupings, albeit not universally found in all religions of the same antiquity." Joseph Henninger

"The devil's real home is the East. There, for the first time, the spirit of evil is personified as a mighty opponent of the spirit of good in the dualistic systems of Mazda and the Jews and Islam who imagined him as dark "double" of god, either, like him, uncreated, or a creature who had fallen from grace." Germain Bazin

এই উভয়ের যোগ এবং তাহার স্বরূপ আজও পর্য্যন্ত মনুষ্য অজ্ঞাত। বিশ্বের সকল ধর্মা ও দর্শন এইখানে আসিয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।

আধ্নিক দার্শনিক জগতে এই উভয় সন্তার সংযোগের রহস্ত ত্রমটেকের চেষ্টা লক্ষিত হয়। বাঁহারা কেবল সীমাকে মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত, কিংবা অন্তদিকে বাঁহারা কেবল অসীমকে একমাত্র বলিয়া মানেন এবং এইরূপে বিশিষ্ট চিন্তা পদ্ধতি ও সাধন পদ্ধতি গড়িয়া কুলিয়াছেন, আমি এক্ষেত্রে ভাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা এই উভয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন অথচ চিরস্তন দ্বন্দকে স্বীকার করেন না আমি ভাঁহাদের কথাই বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত দলের একজন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা আমি অন্যত্র করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহারই একটি দিক কেবল উল্লেখ করিব।

রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য সমাজের অজ্ঞানতার সামগ্রিক বোধটিকেই এবং তাহারই প্রতীক রূপটিকেই শয়তান বলিয়া বোধ করিতেন। মনুষ্য সভ্যতা জ্ঞানকে যতই অধিক পরিমানে লাভ করিতেছে, ততই তাহার এই অজ্ঞানতার দিকটি বা শয়তান ভাগটি হ্রাস পাইতেছে।—সাময়িক ভাবে কোন দেশ উন্নত অবস্থা হইতে স্থালিত হইলেও সামগ্রিক ভাবে সমগ্র মনুষ্যু সমাজের জ্ঞানের ক্রমিক উন্নত পরিণাম ঘটিতেছে।

যে দেশে বা মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের প্রসার যত কম, সেখানে ভয়ের বিচিত্র আকার বা রূপ তত বেশি। ইহা তাহার সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ দারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সমষ্টি জীবনে একথা যেমন সত্য, ব্যষ্টি জীবনে একথা তেমনি সত্য। এইরূপে পরিণামে বৃদ্ধি ও বোধি একটি অখণ্ড পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে।

সমাজের সামগ্রিক অপরাধের প্রকাশটিকে যদি শয়তান আখ্যা-দান করাযায়, তবে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের সামগ্রিক প্রকাশ রূপটি অবশ্যস্তাবী রূপে যে হ্রাস পাইতেছে একথা সত্য; কিন্তু কয়েক সহস্র বৎসরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়াও ইহাকে আমরা তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না।

ইহার একটি কারণ আছে। যে সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তোলা ইইয়াছে, তাহাতে এই জ্ঞানের প্রসার লাভের পক্ষে বাধা আছে। তাহার ফলে অনিবার্য্য রূপে অপরাধ বোধও স্থায়ী হইয়া আছে। সমাজে সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভের পথ যদি সকলের জন্য সমান ভাবে খোলা না থাকে, তাহা হইলে যাহাদের নিকট পথ রুদ্ধ তাহাদের প্রাণ মনের শক্তি উন্নততর পরিণাম লাভের পথে বাধা পাইয়া নানা বিকৃত পরিণাম লাভ করে। আবার এই বিকৃতি নির্দেশ করিয়া আমরা সামাজিক-বিধান দ্বারা তাহাদের লাঞ্ছিত করাকে স্থায় সঙ্গত বোধ করিয়া সন্তোষ লাভ করি। আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে ভারতীয় প্রতিভার মত এমন হঃসাহসের পরিচয় আর কোন দেশ দান করিতে পারে নাই। সকল সীমিত বোধের উর্দ্ধে উঠিয়া আত্মিক প্রেরণা যেমন জয় যুক্ত হইতে চাহিয়াছে, তেমনি অস্থাদিকে সীমার জগতে শয়তান চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইয়াছে। সামাজিক স্তর বিস্থাসের চেষ্টা তাহারই প্রকাশ। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা ও সমাজ চিন্তায় তাই এমন বৈপরীতা!

এই সমাজ রূপায়নের পশ্চাতে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ সক্রিয় আমরা অন্তত্ত্ব সে আলোচনা করিয়াছি, জ্ঞানের প্রসারের জন্ম সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর প্রয়োজন এবং সমাজ-কাঠামোর রূপান্তরিত হইলে পরিণামে ওই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্রমুখে একযোগে সংগ্রাম করিতে হয়। তিনি একদিকে জ্ঞান প্রসারের জন্ম যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকের স্বাভাবিক বিকাশ যাহাতে ক্ষুপ্ত না হয়, যাহাতে গুণ কর্ম্ম অনুসারে আপন আপন অধিকার লাভ করিতে পারে; তেমনি অন্যদিকে যে দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া এই সংগ্রাম করিতে হইবে সেই দার্শনিক ভিত্তিভূমিকে স্থৃদৃঢ় করিবার জন্ম এবং যে সকল চিন্তা পদ্ধতি ইহার অন্তরায় স্বরূপ তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ম নির্লস চেষ্টা করিয়াছেন।

যে সমস্ত দেশ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে, ব্যপ্তি ও সমষ্টি জীবনে অপরাধ কি ভাবে সক্রিয় হয় তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নাই। তাহার শিক্ষা ব্যবস্থা, মনস্তত্ত্ব, বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র দিকে ইহার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহার ভিতর দিয়া তাহারা নিয়ত উন্নতত্ব পরিণাম লাভ করিতেছে। ব্যপ্তি ও সমণ্টি জীবনে এই অপরাধের বিচিত্র গতি-বিধি, ইহাকে লালন করিবার বিচিত্র চেষ্টার স্বরূপ বিশ্লেষণের কোন চেষ্টাই আমাদের সাহিত্যে তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। অস্ততঃ সেই জাতীয় কোন চেষ্টা-রূপ আমাদের সাহিত্যে ধরা পড়ে নাই, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় জার্মান, বিশেষ করিয়া ফরাসী ও রাসিয়ান সাহিত্যে। যতটুকু চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাহা নিঃসন্দেহে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের ফল। সে দৃষ্টি ধ্যান তন্ময়, শান্ত, দূর প্রসারী নয়, প্রায়ই ব্যক্তিগত বিক্ষোভ ও অন্তর্দ্ধ প্রস্তুত। ইহার মধ্যে সমগ্র জাতির নিয়তি রূপটিকে উপলব্ধি করিবার কোন চেষ্টা নাই, সামর্থ্যও নাই।

## যোগাযোগ

নর-নারী মাত্রেরই একটি স্বভাব বা স্বধর্ম আছে, যাহার সহিত সামাজিক জাতি বিভাগের অনিবার্য্য কোন যোগ নাই। এই সমাজের এককালে এমন একটি অবস্থা ছিল যথন সামাজিক জাতি-বিভাগের সহিত স্বভাব বা স্বধর্মকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিবার সকল উপায় অবলম্বন করা হইত। তখন জাতির উল্লেখ মাত্রেই নীতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মানের একটি ছবি মুহূর্ত্তে ভাসিয়া উঠিত।

নারী বা পুরুষকে এইরূপে চিনিবার চেষ্টা, মনের মধ্যে এইরূপ সংস্কার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা যে কত বড় ভ্রান্তি, কতবড় মায়া তাহা আজও আমরা তেমন করিয়া বোধ করিতে পারি না।

অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বাস করিয়াও নর-নারী স্বভাব দীন হইতে পারে। তাহার সহিত ঐশ্বর্য্য লোলুপ দীনতম ভিখারীর জাতি সাদৃশ্য রহিয়াছে। নির্ধন হইয়াও ঐশ্বর্য্যের প্রতি মানুষ সম্পূর্ণ আসক্তি মুক্ত হইতে পারে। তথাকথিত উচ্চকূলে জিয়য়াও সকল প্রকার ছম্প্রবৃত্তি পরায়ণ পাপাচারী হইতে পারে, আবার তথাকথিত নিমকুলে জিয়য়াও দেবতার ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলিয়াছেন, "এক রকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের,—সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না।" অর্থাৎ বাহিরের কোন সীমিত বোধ দারা তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অসম্ভব। এই স্বভাব লইয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। বাহিরের কোন অবস্থান্তর এই স্বভাবের অবস্থান্তর ঘটাইতে পারে না।

'যোগাযোগ' আলোচনার প্রারম্ভে একথা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

মধুস্থদন ও কুমুদিনীর মধ্যে যে অন্তর্দদ তাহা ভালোর সহিত মন্দের দ্বন্দ নয়। তাহা এক বোধের জগতের সহিত আর একবোধের জগতের সজ্বাত। কুমুদিনীর সংস্কার, তাহার বিচিত্র নৈতিক বোধ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার যে ধ্যান-ধারণা, জীবনে সার্থকতা ও অসার্থকতা বলিতে তাহার যে বিশিষ্ট বোধ, তাহার কোন একটির সহিত মধুস্পূদনের মিল নাই। এক বোধের জগতে দাঁড়াইয়া আর এক বোধের জগতের উপলব্ধি অসম্ভব। মধুস্পন ও কুমুদিনীর জগতের মধ্যে তেমনি ছস্তর ব্যবধান। ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায় না।

মধুস্দনকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও পাপাচারী করিয়া চিত্রিত করেন নাই। ব্যবসায়ী জীবনে সার্থকতা লাভের জন্য তাহার আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয় সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা তিনি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। ওই জীবনে সার্থকতা লাভের জন্য যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন মধুস্দনের মধ্যে সেই সকল গুণ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। উত্তর জীবনে শ্যামাকে আশ্রয় করিয়া তাহার যে সাময়িক নৈতিক স্থালন তাহার জন্য একমাত্র সেই দায়ী নয়, দায়ী তাহার ভাগ্য। সে যে নারীকে বিবাহ করিয়াছে সে নারী তাহার বন্ধন মুক্ত প্রবৃত্তিকে ভোগে শান্ত করিতে পারে না। শ্যামা তাহার একান্ত হর্বেল মুহূর্ত্তের সুযোগ লইয়াছে মাত্র, ইহার জন্য মধুস্দনও কম অনুতপ্ত নয়। অসৎ লোক বলিতে যাহা বুঝায় মধুস্দনও কমে অনুতপ্ত নয়। অসৎ লোক বলিতে যাহা বুঝায় মধুস্দন সেরপ কোন চরিত্রের পুরুষ নয়। অসৎ লোক সৎ হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব—তাহা নিয়তি নিয়মের অমোঘ।

কুমুদিনী যে জগতে মানুষ হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীন বিচিত্র সংস্কার, ধর্মবাধ ও অধ্যাত্ম বিশ্বাস যেমন তেমনি আধুনিক যুক্তি ও বিচারবাধে নির্বিরোধে স্থান লাভ করিয়াছিল। তাহার মনোলোক যেমন বাস্তব ও স্বপ্ন, জ্ঞান, ভক্তি ও সংস্কার বিজড়িত হইয়া কতকটা অস্পষ্ট ও অনিদ্দিষ্ট, তাহার বহির্লোক তেমনি শিক্ষা ও সংস্কার, যুক্তি ও দৈব বিজড়িত হইয়া কতকটা অস্থির ও অনিদ্দিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, কুমুদিনীর "জগংটা আবছায়া। প্রত্যক্ষ দেখা যায় অনেক সময়েই শুভ লগ্নের শাখায় শুভ ফল ফলে না, তবু বাশুবের শক্তিনেই, প্রমাণের ঘারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, এক্ষেত্রে চলে মেনে চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির অদঙ্গতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, মন্দের নিত্য তত্ত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে একটা করুণা"

বোধিলন্ধ সত্যকে মাৰ্চ্জিত বৃদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত না করিলে তাহা ব্যক্তি জীবনের নানা সীমিত বোধ, নানা সংস্কার, অন্ধতা ও মোহ বিজড়িত হইয়া যায়। অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতিকে জাগতিক বৃদ্ধি ও বিচার বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে তবেই মানব ধর্ম্ম সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কুমুদিনীর অধ্যাত্ম-লোক তখনও পর্য্যস্ত নানা সংস্কার বিজড়িত। গভীর হুঃখভোগ, প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও পরীক্ষা এবং বিচার ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া তাহা তখনও পর্য্যস্ত একটি স্থায়ী পরিণাম লাভ করিতে পায়ে নাই।

কুম্দিনীর জীবনের সমগ্র পরিণাম ধারাটিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। বিবাহ পূর্বে জীবনে কুম্দিনীর অন্তরে যে সৌন্দর্য্য ও মাধ্র্য্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহাকে স্বর্গ-লোক রচনা বলা যাইতে পারে। বিবাহিত জীবনে কুম্দিনী সেই স্বর্গ-লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে স্থালিত হইয়া যায়। কুম্দিনী পরিশেষে সেই স্বর্গ-লোকটিকে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে।

বাহিরের বৃহৎ জগৎ ও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শান্ত ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত পল্লী জীবনের মাঝখানে তাহার হৃদয়-লোক অপরূপ সৌন্দর্য্য সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। সে সৌন্দর্য্য-কল্ললতার মূল মৃত্তিকা নিবদ্ধ ছিল না, তাহা রামধনুর মত শৃত্যে অপরূপ মায়া বিস্তার করিয়াছিল। বাস্তব জীবনের কোন মালিত্য কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য-লোকের উপর কিছুমাত্র ছায়াপাত করে নাই। তাহার গৃহের বাহিরের উদার ব্যাপ্ত পরিবেশ ও অবকাশ কুমুদিনীর এই সৌন্দর্য্য-লোকটিকে অতি যত্তে, অতি সুক্ষ্মতায় গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সেখানে ফাল্গুনে আমের বন বোলে ছাইয়া যাইত। তাহার অতি
লঘু সুমিষ্ট গদ্ধে তপ্ত বাতাস তারী হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্দে
নিঃসঙ্গ খিড়কির ঘাটের চাতালে দীর্ঘ কেশ পাশ এলাইয়া দিয়া শুইয়া
থাকিতে থাকিতে তাহার মন আলোছায়ার সহিত মৌমাছির ক্লাস্ত গুঞ্জরণে স্বপ্লের জাল বুনিয়া চলিত। আর বুকের মধ্যে জাগিত অকারণ এক বেদনা বোধ। সেই বেদনায় আরক্তিম হইয়া গোধূলির রাঙ্গা আলো ধীরে কখন মান হইয়া আসিত। পুকুরের নিস্তরঙ্গ কালো জলে তীর তরুশ্রেণীর ছায়া দীর্ঘতর হইয়া ধীরে মিলাইয়া যাইত। কখন বা চিলে কোঠা হইতে চোখে পড়িত দূরে

"থামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন লাগা সর্বে ক্ষেত্, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই চিবিটা যেখানে বদে পাঁচিলের ছ্যাতলা পড়া, সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন পুরাতন বিস্তৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি। দোতলায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে খুম থেকে উঠেই চোখে পড়ে দূরের রাক্ষা আকাশের দিকে সাদা পাল গুলো দিগস্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ কামনার মতো।"

কুমুদিনী আপনার সমগ্র মনটিকে এমনি প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল, কোথাও অন্তরাল রাখে নাই। প্রকৃতি তাহার দিন-রজনী, তাহার ষড় ঋতু লইয়া কুমুদিনীর মানস বীণায় তাহার সকল রাগিণী বাজাইয়া চলিত।

এই সৌন্দর্য্য-লোক আরও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহার দাদার নিকট সংস্কৃতকাব্য পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের মৃখ্য প্রেরণা, অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের কেবল সৌন্দর্য্য ও মহিমার দিকটিকে অপরূপ তুলিকায় চিত্রিত করা, তাহার অতুলনীয় ধ্বনি মাধুর্যা, বিশ্ব প্রকৃতির রূপ-রঙ্গ ও রেখা, এবং মানবিক বোধের অতি স্ক্ষ্ম রূপায়ণ, উহাকেই মার্জনা করিতে করিতে সৌন্দর্য্য ও ভাবের যে এক অতীন্দ্রিয় বিলাস, ইহার ফলে কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য ধ্যান এক প্রকার আশ্চর্য্য সমুন্নতি ও স্ক্ষ্মতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই সৌন্দর্য্য-লোক মথিত করিয়া দাম্পত্য জীবনের যে আদর্শ তাহার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহার বাবা মার মধ্যে, তাহার দাদা সেই উমাপতিরই বংশধর।

অন্তরে বাহিরে কোথাও কোন দিক হইতে বাধা না পাইয়া এবং পদে পদে মানসিক দীনতায় পীড়িত না হইবার ফলে তাহার এই সৌন্দর্য্য প্রবণ মনের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, ঋজুত; মহিমা ও শালীনতা বোধ গডিয়া উঠিয়াছিল।

তাহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আর যেখানে যতচুকু মালিন্স ও অভাববাধ ছিল, তাহাকে সে স্থরের জাল বুনিয়া ঢাকিয়া দিতে পারিত। বাস্তব সকল প্রকার ব্যথা ও দৈন্স হইতে তাহার মন স্থরের তরণী বাহিয়া এক সীমাহীন সৌন্দর্য্য-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইত।

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানই কুমুদিনীকে নির্জ্জন প্রিয়, নিঃসঙ্গ করিয়। তুলিয়াছিল। সে বাস করিত যেন এক নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গে—মানস সরোবর কূলে।

এমনি করিয়া কুমুদিনীর নারী-সত্তা ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে।
দাক্ষিণ্য ভারে কুমুদিনীর সমগ্র সন্তা এখন পরিপূর্ণ বসন্তের পুষ্প
ভারাবনত লতিকার মত। কিন্তু কোথায় সেই দেবতা যাহার পদ
প্রান্তে সে আপনার এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের
সঞ্চিত সম্পদ ভার নিঃশেষে সমর্পন করিয়া দিয়া মুক্তি লাভ করিবে।
কুমুদিনী দিন গুনিত 'কোথায় আমার রাজপুত্র।'

সেই স্থাপর দেবতা কেবল তাহাকে নয়, তাহার দাদাকেও যে মুক্ত করিবে। কুমুদিনী সব ভুলিতে পারে, কিন্তু ঋণভারে জজ্জ রিত তাহার দাদার অন্তর্বেদনা শত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারে না। কুমুদিনীর অন্তর হইতে নিরন্তর প্রার্থনা জাগিত।

এমনি একটি মুহূর্ত্তে একদিন ঘটক বিপ্রদাসের নিকট মধুস্দনের বিবাহ প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলে কুমুদিনী তাহাকে দৈব প্রেরিত বিলিয়া বোধ না করিয়া পারে নাই। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহার বাম চক্ষু যে স্পন্দিত হইয়াছে। তাহার কররেখা বিচার করিয়া এক জ্যোতিষী তাহাকে বলিয়াছিল সে রাজরাণী হইবে। (অবশ্য জ্যোতিষ বিচারে ছিল জ্যোতিষীর কৃটিল চক্রান্ত ) পূজার ঘরে গিয়া কতকগুলি ফুল লইয়া কুমুদিনী মনে মনে বলিল যদি জোড়া মিলাইয়া অবশিষ্ট ফুলের রঙ্গ ঠাকুরের নীল রঙ্গের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা

হইলে সে এই প্রস্তাবকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া মানিবে। জোড়া মিলাইয়া যে ফুল অবশিষ্ট রহিল তাহা অপরাজিতা। তাহার নীল রঙ্গের সহিত ঠাকুরের রঙ্গ মিলিয়া যায়।

কুমুদিনীর ভক্তি-প্রবণ মন সংস্কার মুক্ত ছিল না। সংস্কার মাত্রেই যে অজ্ঞানতা, এবং শুদ্ধাভক্তিও যে জ্ঞানাশ্রয়ী তাহা কুমুদিনী জ্ঞানিত না। ঈশ্বরের নির্দেশ নামে পরিশুদ্ধ, জ্ঞান মার্জ্জিত অন্তরে, বাহিরে তাহার কোন পরিচয় বা পরিমাপ নাই। বস্তুত ভক্তিমার্গেও জ্ঞানের প্রয়োজন, জ্ঞানের প্রয়োজন নানা সংস্কারের জটিল বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত রাখিবার জন্য। জ্ঞানের এই নিত্য মার্জ্জনা না থাকিলে যেটুকু সত্যোপলির ঘটে তাহার সহিত নানা সংস্কার জড়িত হইয়া তাহাকে এতদূর বিকৃত করিয়া তুলিতে পারে যাহার ফলে ওই সত্যবোধ উপকার অপেক্ষা অনুপ্রকার, কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই করে বেশি। কুমুদিনী তাহার ভক্তিকে স্বাভাবিক যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া লইতে শিথে নাই। তাই সে জীবনে এমন নিদারুণ ভূল করিয়া বসিয়াছে।

বিপ্রদাসের বারংবার সতর্কতা ও অনুরোধকেও কুমুদিনী উপেক্ষা করিয়াছে। কুমুদিনী তো যুক্তি দিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই, তবে বিপ্রদাসের যুক্তি শুনিয়া কি হইবে। কুমুদিনী ভাবিয়াছে ঈশ্বরের নির্দ্দেশকে আবার মান্থ্যী বুদ্ধি দিয়া বিচার করিবার চেষ্টা কেন। বিপ্রদাসও বুঝিল কুমুদিনী ইহাকে কী জানি এক দৈববাণী বিলয়া বোধ করিয়াছে। বিপ্রদাস ইহাও জানিত কুমুদিনীর এই জাতীয় বিশ্বাসবোধের ক্ষেত্রে তাহার সকল যুক্তি ও উপদেশ ব্যর্থ হইবে। বিপ্রদাস তাই পরিশেষে সে চেষ্টা পরিহার করিয়াছে।

কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য-ধ্যান ইহার পর হইতে যেন শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে। তাহার উনিশ বছরের কুমারী জীবনের প্রতীক্ষা চরিতার্থ করিতে তাহারপ্রিয়তম তাহার:গৃহে আসিতেছেন। এ আনন্দের কি আর আছে। সে যে তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। কুমুদিনী কান পাতিয়া অন্তরের মধ্যে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পায়। "বিখের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে-ভরা বিকেলে গা খোবার সমষ খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চূপ করে বদে থাকে, জল যেন ওর সর্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম ধারের বাতাবি-লেবু গাছের মাথার উপর দিয়ে এদে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে গোনার রেখার মত ঝিকিমিকি করতে থাকে; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমন্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্বাচনীয় পুলকের কাঁপন বযে যায়। মধ্যাক্রে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একলা গিয়ে বদে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘূরুর ডাক কানে আদে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের ক্রপটি তার রুষ্ণ-রাধিকার যুগল ক্রপের মাধুর্য্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপরে এস্রাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায় ওর দাদার দেই ভূপালি স্থরের গানটি:

## "অজুমোর ঘরে আইল পিয়রওয়া রোমে রোমে হরখীলা।"

রাত্রে বিছানায় বদে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বদে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়,—একটি নিরলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফুর্ত্ত উচ্ছাস।"

কুম্দিনীর অন্তর্লোকে যে স্বর্গরাজ্য গড়িয়া উঠিবার কথা বলিয়াছি, আমরা এ পর্যান্ত তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিলাম। কুম্দিনীর জীবনে ইহা প্রথম পর্যায়। দিতীয় পর্যায় কুম্দিনীর স্বর্গ-ভ্রম্ভতার পরিচয় বহন করিয়া আছে। বাস্তব জীবনের নিরস্তর সজ্মর্যে তাহার ওই ভাব-লোক পরিণামে সম্পূর্ণ ও'সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই অভ্যুচ্চ আদর্শ-লোকটিকে কুম্দিনী আবার ফিরিয়া লাভ করিয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যে তুঃখ, মালিক্য ও লাঞ্ছনা ভোগ তাহাকে বাস্তব জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার ভাব-লোকটিকে মৃত্তিকা-সংলগ্র করিয়া তাহাকে যথার্থ অধ্যাত্ম ফলপ্রস্থ করিয়াছে।

প্রিয় মিলনের অভিসার পথে প্রথম যে কাঁটা তাহার পায়ে বিঁধিল তাহা মধুস্দনের কুল লইয়া।

ঈশ্বর এমনি করিয়া ভক্তকে পরীক্ষা করেন। বাহিরের এমনি সহস্র মিথ্যা পরিচয়ের অন্তরালে কত তুর্লভ মাণিক্যকে যে আমরা না দেখিতে পাইয়া হারাইয়া ফেলি তাহা জানি না। কত কাঞ্চন ছাড়িয়া এইরূপে কত কাঁচকে ঘরে তুলিয়া আনি। বাহিরের সকল মিথ্যা আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া কয়জন সেই তুর্লভ পুরুষ-সন্তাটিকে চিনিয়া লইতে পারে ? সকলে তো ওই রূপের জগতে বাঁধা পড়িয়া যায়। কুমুদিনী সে ভুল করিবে না। কুমুদিনী এই গ্লানিবোধকে তাই সহজেই মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে।

ঐশর্য্যের আড়ম্বর দেখাইতে মধুস্থদন বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনের প্রায় একমাস পূর্বে তাহাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য অত্যস্ত স্পষ্ট তাহাদের আর্থিক দৈন্যকে লজ্জা দেওয়া এবং এইরূপে উভয় বংশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের প্রতিশোধ লওয়া।

এই সংবাদ অনেক বড় হইয়া কুমুদিনীর কানে আসিয়া পৌঁ ছাইতে অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে একি পরীক্ষার সম্মুখীন করাইলেন। যে অসম্মান তাহার অমন দাদাকেও স্পর্শ করিয়াছে, কুমুদিনী কোন্ ভক্তির জোরে তাহাকে মার্জ্জনা করিবে। তাহার হৃদয়-দেবতার অনেকখানি যে তাহার দাদার রূপ-গুণ দিয়া গড়িয়া তোলা। এ অসম্মান যে তাই তাহার অন্তর-দেবতাকেও স্পর্শ করিয়াছে।

কুমুদিনীর অন্তর ইতিমধ্যেই বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের পূর্বেই সে মধুস্দনের মানসিক দীনতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছে। কুমুদিনী ভাবিয়াছে সে এমন একটি লোকে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে যে লোক সকল বাস্তব মালিত্যের উর্দ্ধে। তাহা বাস্তব সুখ-ছঃখ, রাগ-দ্বেষ, ভয়-ক্রোধের উর্দ্ধে এক পরম শাস্তাবস্থা। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন তিনি আমার পরম গতি।

> "হঃখেদস্দিগ্রমনা স্থথেষু বিগত স্পৃহঃ ভীত রাগ ভয় ক্রোধঃ

শুধু যতি ধর্ম্মের নয়, সতীধর্ম্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম স্থ-ছঃথের

শতীত,—তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অহুরাগ? তারই স্থতাবেশ্যকতা কিসের। অহুরাগে চাওয়া ও পাওয়ার হিসেব থাকে, ভঙ্গি আরও বড়ো। তাতে আবেদন নাই নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজীতে বলে ইম্পাসোনাল। মধুম্দন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকিলে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানের রূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে স্পাপ দিলে।"

এই নৈর্ব্যক্তিক যতিধর্ম ও সতীধর্ম এবং তদাশ্রয়ী সমগ্র হিন্দু সমাজ-দর্শন ও অধ্যাত্ম-দর্শনের মূল্য বিচার করিবার জন্মই যে রবীন্দ্রনাথ কুমুদিনীকে এমন একটি বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সতীত্ব সাধনার এই আদর্শকে যদি মানিয়া লওয়া যায় তবে কয়জন নারী তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। অধিকাংশ যাহারা ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা কোন্ বোধ আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই সংগ্রামে তাহাদের জীবন পরিণামে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যায় কি না। যাহারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা অন্থ কোন আদর্শ, অন্থ কোন জীবনবোধ আশ্রয় করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক করিতে পারে কি-না। কোন বিশিষ্ট জীবনাদর্শে সার্থক না হইতে পারার জন্ম তাহার অসামর্থ্যই কি কেবল দায়ী, তাহার জন্ম তাহার বিশিষ্ট মান্সিক গঠন, বিশিষ্ট আন্তর সন্তা, যাহাকে স্বভাব বা স্বধর্ম বলে, কি দায়ী নয়। ভিন্ন প্রকৃতি-স্বরূপতার জন্ম আদর্শের ও সাধন পথের ভিন্নতা অনিবার্য্য কি-না। এই সকল জিজ্ঞাসা কুমুদিনীর জীবন-জিজ্ঞাসার সহিত বিজাড়িত হইয়া আছে।

বিবাহ নর-নারীর জীবনের একটি তুর্ল ভ আধ্যাত্মিক মুহূর্ত্ত। সেই আধ্যাত্মিক মুহূর্ত্তের জন্য কুমুদিনী একভাবে প্রস্তুত্ত হইতেছে, মধুস্দন আর এক ভাবে। বিবাহ মধুস্দনের নিকট ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা মাত্র। ফুরনগরে থাকিতে সে যে বৃত্তিটিকে শিকারে, নৃত্য-গীতে, ভোজ-পানের ভিতর দিয়া ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে ইন্দ্রিয় বৃত্তি ছাড়া আর কি আখ্যা দান করা যাইতে পারে।

আর কুমুদিনী প্রিয়-মিলনের জন্য শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার তপশ্চর্যা করিয়া চলিয়াছে,—নারী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যে গৌরব স্বামীর প্রিয়ভাগিনী, আত্মার সঙ্গিনী, সংসারের কল্যাণ-রূপিনী, ভাবী কুমারের জননী হইবার জন্য যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলিকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য নিরলস সাধনা। কুমুদিনীর সমগ্র সত্তা অন্তর্মুখীন হইয়া তাহার হৃদয়-দেবতার মুখটিকে নিনিমেষ ভাব-নেত্রে নিয়ত অবলোকন করিতেছে। তাহার স্বামীর প্রেম যে তাহার জন্ম জন্মান্তরের পথচলার আলোক বত্তিকা স্বরূপ। মধুস্থান তাহার জন্ম জন্মান্তরের পথচলার আলোক বত্তিকা স্বরূপ। মধুস্থান তাহার জীবনে শুধু নয়, তাহার পরিবারবর্গের সকলের মৃক্তি লইয়া আসিতেছে। ছটি মানুষের জীবনের স্বভাব বৈপরীত্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি হইতে পারে।

এদিকে বিপ্রদাস কয়েকদিন ধরিয়া জ্বের শয্যাশায়ী। চতুর্দিক ঘিরিয়া কেন এমন মালিত্যের সূর বাজে। যে সুরের, সৌন্দর্য্য, ভাব ও ভক্তির পথ বাহিয়া কুমুদিনী তাহার প্রিয়তমকে অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লইবার জন্ম কত দীর্ঘদিন রাত্রি ধরিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া তাহার সহিত ইহার কোথাও তো কোন মিল নাই। তাহার সেই স্বপ্ন-লোক আর এই বাস্তব জগৎ মাঝখানে যে সমুদ্রের পার।

বিচ্ছেদ বেদনায় বিপ্রদাস ও কুমুদিনী এক অন্তহীন বেদনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিখিল-বিশ্বের নর-নারীর ব্যথা-বেদনা, অভাব বঞ্চনা সে-লোকে নিত্য স্পন্দিত হয়। কোন্ বিশ্বত কালে কে একজন আসিয়া তাহার বিবাহিতা কন্যার পণ পরিশোধের জন্য তুইশত টাকা প্রার্থনা করিয়াছিল, আজ সেই কথাটাই মনে পড়িয়া বিপ্রদাস ব্যাকৃল হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদিনী তাহার সামান্য অর্থ-সঞ্চয় উজাড় করিয়া এক দরিদ্র নারীকে গৃহ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। এই কালে মধুস্পূদনের মানসিক অবস্থার কথা কিরূপ ছিল তাহা আর নাই বা উল্লেখ করিলাম।

মধুস্দন যে পরিবেশে মাসুষ হইয়াছে, যে নারীদের সে গৃহের মধ্যে নানা নিকট সম্পর্কায়িত করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মেলা-মেশা করিয়াছে তাহাতে নারী সম্পর্কে তাহার যে বোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আদৌ প্রদাষিত নয়। নারী নিয়ত সংসার কর্মে ব্যাপৃত থাকিবে, বিবাদ করিবে, তুচ্ছ সাংসারিক ব্যাপার লইয়া স্বামীর সহিত মান অভিমাম করিবে, পুরুষের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হইবে, তাহাদের ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দলাগা বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না, মন যদি কথন কোন কারণে অপ্রসন্ন হয় তবে পুরুষ মূল্যবান অলম্কার বা ভূষণ দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবে, এই ছিল নারী সম্পর্কে তাহার সাধারণ বোধ।

দেইশনে কুমুকে সেই প্রথম ভালো করিয়া দেখিয়া মধুস্থদন চমৎকৃত হইয়াছে। তাহার পরিচিত নারীদের সহিত ইহার কোথাও তো কোন মিল নাই। এই নারীর সহিত কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা মধুস্থদন জানে না। এযে তাহার বোধের সীমার অতীত কোন লোক। এ জগতের রীতি-নীতি, ধর্মাধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নীলার আংটি লইয়া বিতর্কের মধ্য দিয়া মধুস্দনের স্থুল প্রবৃত্তি কুমুদিনীর নিকট অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। সে জানে কেবল লোভ করিতে এবং লোভের সামগ্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইতে। প্রেমে, ত্যাগে, স্নেহে ও করুণায় যে আনন্দবোধ তাহার কোন উপলব্ধি তাহার জীবনে নাই। ইহা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ।

মধুস্দনের সকল দোষ-ক্রটি, তাহার সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, সমস্তই বর্ত্তমান বণিক সভ্যতা, নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার দান। মধুস্দন আশৈশব এই সভ্যতার মধ্যে ওই পরিবেশে মাকুষ হইরাছে। অন্তর্জ্তগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ, ভাব ও আদর্শ-লোকের সকল প্রকার অনুভূতি, রসের যে কোন সাধনা তাহার উপলব্ধি-সীমার বাহিরের সামগ্রী। এই জগৎটিকে সে বোঝে না, বুঝিতে পারিবার মত সংস্কার ও অন্তর্ব্ তিও তাহার নাই।

সে জানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্থুল বস্তুর আদান-প্রদান, উহারই লাভ ও ক্ষতি। উপকরণ আশ্রয় করিয়া যে স্থুল ভোগ জীবনে একমাত্র সেই আনন্দের সহিত তাহার পরিচয়। এই স্থূল উপকরণ ও ভাগ এবং তাহাকে স্থূপীকৃত করিয়া তুলিতে সকল প্রকার সাধ্য-সাধনা — জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইহাই তাহার ধারণা। এই ক্ষুদ্র পরিসীমার বাহিরে যে সীমাহীন জগৎ, উহার যে বিশিষ্ট রীতি নীতি যে গতিবিধি, যে মূল্যবোধ তাহা তাহার জীবন প্রয়াসের একপ্রকার বিপরীত বলিয়া তাহার জীবনে সম্পূর্ণ অনমুভূত।

নববধূ কুমুদিনীকে তাহার খণ্ডরগৃহ বরণ করিয়া লইল। কিন্তু, "যে অস্ঠানের ঘার দিয়া কুমুকে তাহার নতুন-পাতা সংসারে আহ্বান করলে তাতে এমন কোন বজগভীর মঙ্গলধ্বনি বাজল না কেন যার ভিতর দিয়ে এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্কাদ মন্ত্র শুনতে পেত। সমস্ত অস্ঠানকে পরিপূর্ণ করে এমন বন্দনা-গান উদাত্ত স্বরে কেন জাগল না—

"জগত: পিতরে বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ—"

সেই "জগতঃ পিতরৌ" যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্যও অর্থের মতো একত্র হয়ে আছে ?"

অনুষ্ঠানের পালা শেষ হইয়া গেলে কুমুদিনী যখন আপনাকে একটু একা পাইয়াছে, তখন রাত্রি গভীর। কুমুদিনী দেখিল তাহার এতদিনের শাসিত মন এই কয়েকদিনের ঘটনায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়াছে। কিন্তু যত কঠিন হোক, এই সংগ্রামকে সে জয় করিয়া উঠিবেই না হইলে সে যে তাহার একমাত্র আশ্রয় হারাইয়া কোন্ শৃত্যে তলাইয়া যাইবে।

"দেবতা তাঁর পৃজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রাম শিলা তো কিছুই দেথায়না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।"

মানুষ যেমন স্বভাব-বিশিষ্ট হয়, তাহার পরিবেশকে সে ঠিক তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলে। ইহার বিপরীত ভাবটা সকল সময় সত্য হয় না। অর্থাৎ মাকুষ সকল সময় তাহার পরিবেশের মত হইয়া গড়িয়া উঠে না। এইখানে জড়ের উপর মানবাত্মার জয় ঘোষণা।

মধুস্দন আপনার স্বভাবের অমুকৃল করিয়া তাহার গৃহসজ্জা রচনা করিয়াছিল। তাহার চতুস্পার্শ্ব তাহারই মনের বহিঃক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ ইহার কি সৃদ্ধা এবং বিস্তারিত পরিচয়ই না প্রদান করিয়াছেন। কুমুদিনীকে মধুস্দনের বিরুদ্ধ স্বভাবের সহিতই কেবল সংগ্রাম করিতে হয় নাই, তাহার শ্বশুর গৃহের সমগ্র পরিবেশটাই অশ্লীল, সর্ব্বেই স্থূল-হস্তাবলেপের চিহ্ন। কুমুদিনী কেবল এক ভাব-লোক হইতে আর এক ভাব-লোকে স্থানাস্তরিত হয় নাই, এক বস্তু জগৎ হইতে আর এক বস্তু জগতে স্থানাস্তরিত হইয়াছে। কুমুদিনী সংগ্রাম করিবে কাহার সহিত।

নর-নারী অন্তরের নিগৃঢ় আনন্দকে, আত্মার মিলন বোধকেই বাহিরে দেহের ছ্য়ারে বিনিময় করিতে চায়। ইহাই শাশ্বত নীতি-ধর্ম। যেখানে মনের মিল নাই কিংবা ওই অবস্থা তখনও পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই, সেখানে যে দৈহিক মিলন, তাহা নিছক কাম মাত্র, তাহাতে নর-নারী উভয়েই মন্মুয়ান্ববোধ হইতে স্থালিত হইয়া যায়। ফলের যে দান তাহা পূর্ণতার, শ্রদ্ধার, তাহার পূর্বের্ব যে গ্রহণ তাহাতে থাকে বাহির হইতে বল প্রয়োগ, তাহা লোভের প্রকাশ। কুমুদিনীর আশঙ্কা এই প্রস্তুতির জন্ম মধুস্থান হয়ত অপেক্ষা করিবে না, তাহার পূর্বেই তাহার সর্বেম্ব বিকাইয়া যাইবে। বিকাইয়া যাওয়াই বটে! কারণ মধুস্থান যাহা লইবে তাহা বাহির হইতে জোর করিয়া তাহা তাহার আনন্দের দান নহে। কুমুদিনী তাই মনে মনে প্রার্থনা করিয়া চলিয়াছে. যদি তাহার ঠাকুর কোন একটা উপায়ে এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করেন।

নারী হইয়া কুমুদিনীর এই মনের অবস্থা বৃঝিতে মোতির মার বিলম্ব হয় নাই। গভীর রাত্রে প্রার্থনারত অঞ্চবিগলিত একাকী কুমুদিনীকে দেখিয়া মোতির মার "গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে,—যেখানে একটি অজানা পশু লালায়িত রসনা মেলে শুঁড়ি মেরে বসে আছে; সেই অন্ধকার শুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।"

যেখানে নর-নারীর স্বধর্মের মিল ঘটে নাই, যেখানে উহা সম্পূর্ণ বিপ্রকৃতিক, বিজাতীয় বিরুদ্ধ সেখানে দেহের মিলনকে কি আখ্যা দেওয়া যাইবে, সেই মিলন লব্ধ ফলের 'জাতি' নির্ণয় হয় কোন্ বোধ-আশ্রয় করিয়া ?

কুম্দিনী মধ্স্দনকে শ্রদ্ধা বা ভালোবাসিতে পারে নাই, এখনও পর্যান্ত তাহা স্দ্র পরাহত, বরং এ পর্যান্ত মধ্স্দন সম্পর্কে তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রতিকৃল। সেই মধ্স্দনকে কোন্ মন্ত্রের জোরে, কোন্ ভক্তি আশ্রায় করিয়া সে তাহার নারী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্দ সমর্পণ করিবে। আশঙ্কায়, আত্মানিতে, ভয়ে কুম্দিনীর অন্তম্বল পর্যান্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। বিরুদ্ধ মনকে অমুকৃল করিতে যতদ্র বল প্রয়োগ করা সম্ভব কুম্দিনী ততদ্র করিয়াছে, শেষে ব্যর্থ হইয়া মুর্ছাহত লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ফুল-সজ্জা গৃহে কুমুদিনীকে যখন লইয়া যাওয়া হইল তখন তাহার মন সম্পূর্ণ অসাড়, চিল্ফা-শক্তি পর্য্যস্ত লোপ পাইয়াছে। ঘাইতে যাইতে কুমুদিনী মনে মনে জপিতে লাগিল, "এই আমার অভিসার, বাহিরে অন্ধকার ভিতরে আলো।"

সেদিন রাত্রে কুম্দিনীর শেষ আশ্রয়স্থল পর্যান্ত হারাইয়া গেল।
লজ্জা ঢাকিবার, মোহ জাগাইয়া রাখিবার আর কোথাও কিছু রহিল না।
সর্ববিশ্ব হারাইয়া "কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো
বেদনা নেই। একটি ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।"

মধুস্দন জানে কেবল বাহির হইতে বল প্রায়োগ করিতে। যে আনন্দে নারী স্কেছায় তাহার সকল সম্পদ পুরুষের হস্তে তুলিয়া দেয় সে আনন্দের রহস্যভেদ সে করিতে জানে না। সে-লোক তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মধুস্দন জানে কুমুদিনীর মনের অনেকথানি তাহার দাদা অধিকার করিয়া আছে। তাই বোধ করিয়াছে কুমুদিনীর মনকে তাহার দাদার আশ্রয় হইতে ফিরাইতে পারিলে, তাহার দাদার সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিলে তাহার পক্ষে কুমুদিনীর ভালোবাসা পাওয়া একান্ত সহজ হইবে। শ্রদ্ধা লাভ করিতে হয় একমাত্র শ্রদ্ধা-

ভাজন হইয়া, শ্রদ্ধা লাভের আর কোন উপায় নাই। কুমুদিনী তাহার দাদার অভাববোধ ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিংবা কতকটা সহনীয় করিয়া তুলিতে পারে যদি সে-বোধ আর কাহারো দ্বারা ধীরে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই মনের ধর্ম্ম। জোর করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়া কাজ আদায় করিতে পারা যায়, শ্রদ্ধা বা প্রেম আদায় করিতে পারা যায় না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া কুমুদিনী দেখিল মধুস্থদন তাহার দাদার দেওয়া আংটিটি লুকাইয়া রাখিয়াছে। উহা তাহার দাদার স্নেহোপহার, তাহার দাদার স্মৃতি।

কুমুদিনীর অন্তরে স্বামীভক্তির লেশমাত্র নাই। মধুস্থানের যে পরিচয় সে ইতিমধ্যে পাইয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে এই জাতীয় আচরণ আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়, তবু নিত্য নৃতন দৃষ্টান্তে নিত্য নৃতন করিয়া মালুষ আঘাত পায়। কুমুদিনীও নৃতন করিয়া আঘাত পাইয়াছে।

জোর করিয়া দাসীর কাজ আদায় করিতে পারা যায়, ন্ত্রীর ভক্তি ও প্রেম লাভ করিতে পারা যায় না। কুমুদিনী দেখিয়াছে নারীর নিকট মধুস্দনের যে দাবী তাহা কোন উন্নত মানবিক-বোধ প্রস্তুত নয়। তাহা পূর্ণ করিতে নারীকে তাহার সকল উন্নত বোধ বিসর্জন দিতে হয়। কুমুদিনীর মত নারী পুরুষের জীবনে যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য ও রস-লোকের যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-লোকের সন্ধান দিতে পারে মধুস্দনের জীবনে তাহার ক্ষীণতম অহুপ্রেরণা নাই। মধুস্দনের নিত্যদিনের স্থল বাসনা কুমুদিনীর মত নারী পূর্ণ করিতে পারে না। (নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া, নানা পরিবেশ ও ঘটনা সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ মধুস্দনের এই সভাবের নানা পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন যদি তাহার এই মূল স্বভাবটিকে এক প্রকার বুঝিয়া লইতে পারা যায়।) কুমুদিনী মোতির মাকে সেই কথাই বলিয়াছে, "দেখো ভাই, নিজেকে দেবো বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই পাকুক। আমাকে পাৰে না।"

কুমুদিনী সেদিন রাত্রে ভাঁড়ার ঘরের পার্শ্বে "একটি ছোট কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ, পিলস্ক, তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয়." সেইখানে একা সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

কুমুদিনী বহির্জগতের সকল দীনতা সকল হুংখ-কষ্ট সহ্ করিতে পারে, যদি ভাহার অন্তরের ভক্তি-লোকটি অবিক্ষুব্ধ থাকে। মধুস্দনের সঙ্গ ভাহার মনে আজকাল এতদূর ধিকার জাগাইয়া তুলে যাহাতে তাহার মনের স্বাভাবিক শুচিতা-বোধ পর্যান্ত নষ্ট হইয়া যায়। কুমুদিনী তাই অমন পরিবেশেও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিয়াছে, এবং ভোর হইতে উঠিয়া রাশিকৃত ময়লা অব্যবহার্য্য পুরাতন জীর্ণ পিলসুজ লইয়া বারান্দায় বসিয়া তেঁতুল দিয়া মাজিতে বসিয়াছে।

মধুস্দন সেদিন স্থির ব্ঝিয়াছে এ মেয়েকে বাঁধিবার সব আয়োজন ব্যর্থ হইবে। ভোগ-ঐশ্বর্য দিয়া নয়, বল প্রয়োগ করিয়াও নয়। কুমুদিনীকে বাঁধিতে পারা যায় একমাত্র ভাহার ভাবী সন্তানের জননী করিয়া। এই জাতীয় পুরুষের সবচেয়ে বড় যে সাম্বনা ও আত্মতৃপ্তি মধুস্কান তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

কাজ সারিয়া কুম্দিনী প্রার্থনায় বসিল, কিন্তু বিশুক্ষ হৃদয়ে ভক্তির ধারা বহিল না। ছঃখে, অভিমানে, হতাশায় তাহার ছই চোখ ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তীর না ছাড়িতেই তাহার জীবন-তরীর ভরাড়ুবি হইয়া গেল। এখন কি কেবল অথৈ অশ্রু-সমুদ্রে নিরুদ্ধিষ্ট ভাসিয়া যাওয়া ?

মধুস্দনের নিকট সংস্পর্শ হইতে কিছুদিনের জন্ম কতকটা দূরে সরিয়া আসিতে কুমুদিনীর ভক্তি-ভাবটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার ঠাকুর আবার তাহার বুকের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিরাশ্রয়, শয্যাশায়ী দাদার জন্ম ব্যথা কিছুতেই ঘুচে না। এই কয়েকদিন সে তাহার কোন সংবাদই পায় নাই।

এই ব্যথা বুকে করিয়া কুমুদিনী পরদিন রাত্রেও সেই ছোট কুঠরীর মধ্যে আপনার শয্যা বিছাইয়া লইয়াছে।

সেদিন সমস্ত রাত্রি ঘর বাহির করিয়া মধুস্থদন শেষে কুমুদিনীকে

অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, মলিন ছোট একটি কুঠরীর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইল।

সে যেন কোন্ দূরকালের অতিদূরের এক অপরপ মায়াময় স্বপ্ন বিজড়িত ছবি। সে কেমন করিয়া তাহার অন্তর জয় করিবে। বিস্মিত নির্ব্বাক মধুস্দন অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে স্থির চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বিপ্রদাসের টেলিগ্রাম হাতে দিয়া সেদিন রাত্রে মধুস্থদন কুমুদিনীর হৃদয় কতকটা প্রসন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই প্রসন্নতার সুযোগ লইয়া মধুস্থদন কুমুদিনীকে তাহার শয্যায় টানিয়া আনিয়াছে।

কুমুদিনীর সাধনা হইল সুখ-তুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ভয়-ক্রোধের অতীত একটি অবস্থা লাভ। কুমুদিনী মাঝে মাঝে এমন একপ্রকার ভাব-তন্ময় অবস্থা যে লাভ করে না তাহা নহে; তাহার মানস-হংস তখন সাংসারিক তুচ্ছতার বহু উর্দ্ধে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য-সরোবরের মাঝ্খানে একাকী কেলি করিয়া বেড়ায়, বাস্তবের রুঢ় আঘাতে পুনরায় ওই সৌন্দর্য্য-সরোবর মুহূর্ত্তে শুক্ষ হইয়া যায়, তাহার মানস-হংস শর বিদ্ধ হইয়া কর্দ্দমে লুটাইয়া মর্ম্মস্তদ্ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। কুমুদিনী বারংবার চেষ্টা করিয়াছে বারংবার ব্যর্থ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

"যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মাহ্য দেখানে যতই তার মন ধিক্কারে দ্বগায বিত্ঞায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রুঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের চৈতন্তকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান।"

কুম্দিনী ভাবিয়াছে তাহার যে দেহ মধুস্দনের কামনা স্পর্শে অশুচি হইয়াছে, তাহা মায়া মাটি মাত্র, তাহা একদিন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। অস্তরে স্ক্র ভাব-দেহে ঈশ্বরের সহিত তাহার যে নিত্য বিহার, নিত্য মিলন লীলা তাহা সকল জন্ম-মৃত্যু, সকল সুখ-তৃঃখ বোধের অতীত।

কুম্দিনীর মন তখন সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে বিভোর। সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া কুম্দিনী সংসার কর্ম্বে ব্যাপৃত। কাজের মধ্যে "ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকা, আকাশে তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে, নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের হুধারে যে জল কেটে কেটে পড়ছে, সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই।"

ইতিমধ্যে মোতির মা আসিয়া কুমুদিনীকে আড়ালে ডাকিয়া জানাইল যে বিপ্রদাসের চিঠি মধুস্থদন দেরাজের মধ্যে লুকাইয়া রাথিয়াছে। কুমুদিনীর মনে পড়িল গতরাত্রে মধুস্থদনকে বিপ্রদাসের চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিতে মধুস্থদন 'না' বলিয়াছিল। মুহূর্ত্তে কুমুদিনীর মন বিষাইয়া গেল। কোথায় গেল তার মুহূর্ত্ত পুর্বের ভাবতন্ময়তা, তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যান। মানসিক বোধগুলিকে কোন একটা উপায়ে অসাড় করিয়া না দিতে পারিলে মান্থ্য দীর্ঘকাল কোন তীব্র ব্যথা বহন করিতে পারে না। কুমুদিনীর সকল চেষ্টা মানসিক বোধগুলিকে অসাড় করিয়া দিবার জন্ম। ইহা তাহার সতীত্বের সাধনা।

কুমুদিনী একাকী সকলের অগোচরে ছাদে চলিয়া গেল। বৃহতের যতটুকু আভাস ওই গৃহের মধ্যে সে কেবল ওইখানে আসিয়া কতকটা লাভ করে। ওইখানে কুমুদিনী একটু নিভ্ত-লোক খুঁজিয়া পায়। ওখান হইতে চোখে পড়ে সীমাহীন আকাশের উদার ব্যাপ্ত নীলিমা।

"বেলা হয়েছে, প্রথর রোদ্রে ছাদ ভরে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়। সেইখানে গিয়ে বদল। একটি গান মনে পড়ল, তার স্থরটি আসাবরী। দে গানের আরম্ভটি হচ্ছে, "বাঁশরী হমারি রে"। কুমু ওই অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামতো নৃতন নৃতন তান দিয়ে ভরিয়ে পালটে পালটে গাইতে লাগল। ওই একটুখানি কথা অর্থে ভরে উঠল। ওই বাক্যটি যেন বলছে, ও আমার বাঁশি, তোমাতে স্থর ভরে উঠছে না কেন ? অন্ধকার পেরিয়ে পেঁছিছেনা কেন যেখানে হয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙ্গ না ? বাঁশরি হমারি রে, বাঁশরি হমারি রে।"

" \* \* \* তখন ওর মন স্থরে ভরপুর, সংসারে কে ওর উপর কী অফ্সাম করেছে সে সমস্ত ভুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর চিঠি নিয়ে মধুস্পনের যে ক্ষুদ্রতা, যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উন্নত হয়ে উঠেছিল দে যেন ওই রোদভর। আকাশে একটা পতক্ষের মতো কোথায় বিলান হয়ে গেল, তার ক্ষুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অদীম আকাশে।"

অর্থাৎ এতক্ষণে কুম্দিনী তাহার মনটাকে সম্পূর্ণ অনুভূতি শৃত্য করিয়া দিতে পারিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা কুম্দিনীর জীবনে অভ্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। প্রমুহূর্ত্তে আবার কোন একটা ক্ষুদ্রতায় তাহার মন বিচলিত হয়, বিচলিত মনকে শাস্ত করিতে কুম্দিনীকে আবার সংগ্রাম করিতে হয়।

রাত্রে শয়নগৃহে আসিয়া মধুস্দন কুমুদিনীকে দেখিতে পাইল না।
অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শেষে অধৈর্য্য হইয়া তাহাকে ডাকিয়া
পাঠাইল। কুমুদিনী আসিতে মধুস্দন আজ প্রথম সকল অভিমান
ভূলিয়া তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কঠে প্রভূত্বের দাবী নয়
প্রেমিকের মিনতি বিজ্ঞাড়িত সুর।

কুমুদিনীর জীবনে আবার এক নৃতন সমস্থা দেখা দিল। মধুস্দনের অন্তরের ক্ষুধা সে তো পূর্ণ করিতে পারিবে না। কুমুদিনী মধুস্দনকে যদি হৃদয় দিতে না পারে তবে সঙ্গ দিবে কেমন করিয়া। সেদিন রাত্রে মধুস্দন জোর করিয়া কুমুদিনীর নিষ্প্রাণ, হৃদয়শূভ সম্পূর্ণ অসাড় দেহটাকে সম্ভোগ করিয়াছে।

আর মরফিয়াতে কাজ চলে না। ইহার পর হইতে কুমুদিনীর ভক্তির ঘোর সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গিয়াছে।

"আর কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বারবার করে বলেছে, আমাকে তুমি দহ করো—আজ বিদ্যোহিনীর মন বলছে, তোমাকে আমি দহ করব কী করে ? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পুজা ? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন দাদীর হাটে,—যে হাটে মাছ-মাংদের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নিশ্মাল্য নেবার জন্ম কেউ শ্রদ্ধার দঙ্গের অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।"

তাহার এতদিনের ভক্তি-বিগলিত ব্যাকুল প্রার্থনার, তাহার নিঃশেষ আত্ম সমর্পণের এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কুমুদিনীর আন্তিক্যবোধ পর্যান্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে ভক্তি তাহাকে কোন দিক হইতে রক্ষা করিল না, বরং রসাতলে নামাইয়া দিল, সে ভক্তিতে তাহার কোন্ প্রয়োজন। পরক্ষণেই কুমুদিনী কালার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার হৃদয়-দেবতা যে তাহার ইহকাল-পরকাল ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া সে তো মুহূর্ত্তের জন্যও বাঁচিবে না।

ইহার পর হইতে কুমুদিনীর জীবনে স্বামী-তত্ত্বাশ্রয়ী ভক্তিবোধ সম্পূর্ণক্লপে নুপ্ত হইয়াছে। কুমুদিনী মোতির মাকে বলিয়াছে, "আজ আমার মনে একটুনাত্র মোহ নাই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মত আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও নড়ে বদবার একটু জায়গা নেই ? তাদের সংসারটাকে নিষ্টুর বিধাতা এত আঁট করেই তৈরি করেছে।"

কুমৃদিনী ব্ঝিয়াছে এ পরিবেশে দীর্ঘকাল থাকিলে হয় সে উন্মাদ হইয়া যাইবে নতুবা তাহার আত্মার হত্যা ঘটিবে। এই অবস্থায় নারীর বাঁচিবার আর কি কোন পথ নাই ? যেমন করিয়া হোক এই জীবনকে মানিয়া লইতেই হইবে ?

কুমুদিনী তাহার অতুলনীয় রূপ লাবণ্য, তাহার অনন্য সাধারণ মহিমা, তাহার স্থান অথচ প্রবল ব্যক্তিত্ব দিয়া মধুস্থানকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, সে আকর্ষণে মধুস্থানের দীর্ঘদিনের নিয়ম সংযম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কুমুদিনী তাহার মন্তভোগের আবেষ্টনীর মধ্যে ধরা দিতে পারে নাই। ইহার পর হইতে কুমুদিনী যতই দ্রে সরিয়া গিয়াছে, মধুস্থান তাহাকে লাভ করিবার জন্য ততই অধীর হইয়াছে।

এই অবস্থায় যে ট্র্যাজিক পরিণাম অনিবার্য্য হইয়া উঠে নবীন তাহা বোধ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে।

"বউরাণী যে ঘুমন্ত ক্ষ্ণাকে জাগিয়েছেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থ পাত করতে বসেছে। আমি তো বলি এই সময়টাই ওঁর দ্রে থাকাই ভালো তাতে আর কিছু না হোক অন্ততঃ উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।

"ত্ৰে এটা কি এমনিভাবেই চলবে ?"

'বে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে অমনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।"

ছই বিরুদ্ধ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া এই যে ট্র্যাজেডির বীজ তাহারই একটি পুপিত বিকাশ 'তপতী' নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তপতীর মত কুমুদিনীর জীবনও সম্পূর্ণ অধ্যাত্মময়। ছইজনেই আলোকের দূতী। ইহাদের সংসারে ভোগের বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় না। মধুস্থদন জাতিতে বৈশ্য। রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয়। ভোগ-বাসনার প্রকাশের মধ্যে, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্যে তাই কিছু পার্থক্য আছে।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথেরই অধ্যাত্ম সন্তার বাণী-রূপ এই সকল নারী চরিত্র। ইহাকে সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম সন্তা বলা যাইতে পারে। এই চির জ্যোতির্মায় লোকটিকে নিমতর লোকের বিক্ষোভের উর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য একটি সংগ্রাম যে তাঁহাকে নিয়তই করিতে হয়, তাহা বোধ করিতে পারা যায়।

ইতিমধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যা দেখা দিতে মধুস্থদনকে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইতে হইল। ব্যক্তিগত সমস্যা লইয়া বোঝাপড়া করিবার মত অবসর এখন তাহার নাই। এখন কৃম্দিনী যদি কিছুকালের জন্ম পিত্রালয়ে গিয়া থাকিতে চায়, তাহাতে মধুস্থদনের আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না।

খাঁচার পাখি এতদিন পরে যেন খাঁচার দার খোলা পাইয়াছে।
তেমনি মুক্তির আনন্দ লইয়া কুমুদিনী পিত্রালয়ে তাহার দাদার কাছে
ফিরিয়া গিয়াছে।

মধুস্দনের ধর্মবোধের একটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি, অন্তর্জীবন সম্পর্কে মধুস্দনের কোন জিজ্ঞাসা নাই, ওই জীবনের কোন অন্থপ্রেরণাও সে বোধ করে না। জগৎ ও জীবনের অন্তরালে, সকল রূপের অতীতে এমন কোন চেতনা আছে কি-না যাঁহার ইচ্ছার দ্বারা জগৎ ও জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত কর্মফল ও দিব্য-কর্মের মধ্যে কোন যোগ আছে কি-না, যদি থাকে তবে তাহা কর্ম্মফলকে স্বীকার করিয়া লইয়া কেমন ভাবে লীলায়িত হয়, ওই রহস্তা ভেদ করিয়া মাহুষ তাহার সকল ক্রিয়াকে কেমন করিয়া দিব্য ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম করিয়া দিতে পারে —এই সকল জিজ্ঞাসা ধর্ম্ম-জীবনের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মবোধ এই সকল জিজ্ঞাসাকে যেমন জাগাইয়া তুলে, তেমনি তাহার উত্তর একটা-না-একটা উপায়ে লাভ করে। মধুস্থদনের ধর্মবোধ মিরাক্ল্-এ বিশ্বাস। মধুস্থদন জ্যোতিষে বিশ্বাস করে তাহার কারণ তাহার সহায়তায় সে বস্তুজীবনে কৃতকার্য্যতা চায়। অধিকাংশ নর-নারীর ধর্মবোধ একমাত্র এই বোধ প্রস্তুত। আমরা দেবতার দ্বারে মাথাকৃটি এই বস্তুজীবনটিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্ম। উহার এতটুকু ক্ষতির আশঙ্কায় আমরা সদা কম্পিত, এই ত্রাসে আমরা দেবতার নিকট নিত্য মানত করি।

ধর্ম বলিতে বুঝায় সমগ্র আন্তর সন্তার রূপায়ণ। এই রূপায়ণ ঘটে চিন্তশুদ্ধির ভিতর দিয়া। জীবনকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, জীবনের সকল প্রেরণাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া যে ভক্তি তাহা আর যাহাই হোক, ধর্মবোধ নহে। উহার আধ্যাত্মিক ফল লাভ কিছুমাত্র নাই।

মধুস্দনের অধ্যাত্ম শৃহ্যতার সহিত বিজড়িত হইয়া আর একটি গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

মধুস্দন প্রাণের সম্পদে একান্ত দীন। প্রাণকে সে একপ্রকার হত্যা করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভিতর দিয়া নর-নারীর অন্তরে প্রাণ জাগে। এই প্রাণই নর-নারীর সমগ্র সন্তাকে জাগ্রত করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া পরিণামে বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া দেয়। এই প্রাণকে মাহুষ যখন হত্যা করে তখনই সে বাহিরে বস্তুর পর বস্তু সঞ্চয় করিয়া অন্তরের শৃহ্যতাকে পূর্ণ করিতে চায়। মাহুষের পাপ এইরূপে ক্রমে অপরিমিত শক্তি সঞ্চয় করে।

একদিকে নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতায় বস্তু আহরণের জন্ম যেমন এই উন্মন্ততা, তেমনি অন্মদিকে উন্নততর অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্ম তথাকথিত নৈতিক বোধের দোহাই দিয়া প্রাণকে হত্যা করিবার এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র আছে। এই শৃশ্য প্রাণের জন্ম অতি মানবিকতার দোহাই দিয়া আর একভাবে সমাজ জীবনের সকল অঙ্গে অমানবিকতাকে পুঞ্জীভূত করিয়া তোলা হইতেছে।

প্রাণ যখন জাগে তখনই বােধ করিতে পারা যায় কোন্ছন্দে জগৎ ও জীবনের সকল রূপ, সকল অরূপ বিধৃত হইয়া আছে। কোন্ছন্দে ব্যক্তির নিম্নতম হইতে উর্দ্ধতম সকল বােধ স্পন্দিত হইতেছে। জীবনের সকল আপাত বিরাধ ও দ্বন্দ কোন্ বােধের মধ্যে অবসান লাভ করে।

এই প্রাণকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া কুমুদিনীর মত প্রাণের এমন পুষ্পিত প্রকাশও মধুস্দনের অন্তরে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে নাই। ওই প্রাণ জাগ্রত হইলে মধুস্দনের জীবনে আর সকল অধ্যাত্ম সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিত। কুমুদিনীকে লাভ করিয়া মধুস্দনের যে বোধ জাগ্রত হইয়াছে তাহা প্রবৃত্তি মাত্র; তাহা বিষয় বাসনারই নামান্তর।

কুমুদিনীকে দেখিয়া বিপ্রদাসের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহার বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে যে কুমুদিনীর মনের প্রত্যেকটি ভাব দর্পণের মত দেখিতে পায়, তাহারই স্বেহের মাঝখানে যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

কুমুদিনীর সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে ইহা বিপ্রদাস একপ্রকার ব্রিয়াছে, কিন্তু সে সর্বনাশ যে কতথানি তাহা বুঝে নাই। বিপ্রদাস ভাবিয়াছে তাহার নিকট মধুস্দনের যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিয়া দিলে শ্বন্তরগৃহে কুমুদিনীর সম্মান এমন করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবে না। বিপ্রদাস যথাসাধ্য তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল।

কুমুদিনীকে শ্বশুরগৃহে আর না পাঠাইতে বিপ্রদাসের মনে যে সামান্য দ্বিধা ছিল মধুসুদনের উচ্ছ্ ভালতার সংবাদে তাহাও আর রহিল না। ক্রোধে, অবজ্ঞায় বিপ্রদাসের ছই চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

বিপ্রদাস স্থির করিল যেমন করিয়াই হোক মধুস্থদনের ঋণ সে

পরিশোধ করিবে, কিন্তু যে গৃহে কুমুদিনীর মর্য্যাদা এমন করিয়া নষ্ট হইয়াছে সে গৃহে কুমুদিনী আর ফিরিয়া যাইবে না।

কুমুদিনীও ধীরে ধীরে তাহার পুরাতন পরিবেশে পূর্বের স্থায় আপনার স্থান করিয়া লইল। সেই পূর্বের মুগ্ধা, সৌন্দর্য্যপরায়ণা, পূজারতা, ধ্যান-তন্ময় কুমুদিনী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কুমুদিনীর অন্তরে এখন আর সংশয়ের কোন পীড়া নাই, সে সকল সংশয়, সকল সংস্কার জয় করিয়া উঠিয়াছে।

মোতির মা কুমুদিনীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা। শেষে মধুস্দন স্বয়ং আদিল। কুমুদিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রত্যাখ্যাত হইয়া মধুস্দনও ফিরিয়া গেল।

নারী শৃশুরগৃহকে মানিয়া লয়, কারণ সে তো নারী বা স্ত্রী মাত্রই নয়, সে যে মা—সন্তানের বন্ধন সে ছিন্ন করিবে কোন্ উপায়ে। স্বামী তত্ত্ব, সতীত্ব ইত্যাদি সাধনার কথা ছাড়িয়া দিলেও নারী তাহার প্রাণধর্মকে তো অস্বীকার করিতে পারে না।

সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, সামাজিক সকল সম্পর্ক ও মূল্যবোধের উর্দ্ধে মাহুষের আর এক সন্তা আছে, যাহা তাহার আত্মিক সন্তা এবং ওই বোধাশ্রায়ী হইয়া বাঁচাই সার্থকতম বাঁচা। ওই বোধের সহিত অন্বিত হইয়া জীবনের আর সকল বোধ মূল্য লাভ করে। যে বোধ উহার সহিত অন্বিত হইয়া নাই, জীবনে তাহা মিথ্যা ভার মাত্র। নারীর ওই বোধকে অস্বীকার করিয়া আর কোন আপেক্ষিক পরিচয়কে বড় করিয়া তুলিবার পশ্চাতে রহিয়াছে পুরুষের বিচিত্র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস।

সন্তানের জননী-পদ হোক, পরিবারের গৃহিণী পদ হোক, কিংবা অন্তা কোন সামাজিক মর্য্যাদা হোক, নারী ওই সমস্তকে যেন উপায় স্বরূপে স্বীকার করে,—উদ্দেশ্য হইল এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া, উহারই বিচিত্র দায়িত্ব ও কর্মা সম্পাদনের ভিতর দিয়া আত্মাকে ফলবান করিয়া ভোলা। এই সমস্ত কিছু যদি কোন নারীর আত্মিক পূর্ণতালাভের পথে একান্ত বিশ্বস্বরূপ হইয়া উঠে তবে ভাহার ওই সমস্ত কিছু পরিহার করাই শ্রেয়। উহার জন্ম জুংখ ও ক্ষতি যত বড়ই হোক, তাহাকে জয় করিয়া উঠিতেই হইবে। কুমুদিনীর যদি আত্মহত্যা ঘটে, তবে ঘোষাল পরিবারের জননী ও গৃহিণী পদ লইয়া তাহার কি হইবে ?

ক্ষেত্র বিশেষে নারীর জননী-পদ যে কতদূর অগৌরবের হইতে পারে কুমুদিনীর জীবনে তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। সন্তান নর-নারীর প্রেমের শ্রেষ্ঠ ফল,—যুগল আত্মার মিলিত প্রকাশ। কুমুদিনীর সন্তান কি তাহারই প্রকাশ ? সে তো মধুস্থদনের কল্ষিত কামনার ধন। কুমুদিনী তাহার অন্তঃসন্তা সম্পর্কে নিঃসংশয়ে হইবামাত্র তাই লজ্জায়, ঘূণায় অমন সন্তুচিত হইয়া উঠিয়াছে।

কুমুদিনী ঘোষাল পরিবারের সন্তানকে ঘোষাল পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবার পূর্ব্বে বিপ্রদাসকে বলিয়াছে, "ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

উন্তরে বিপ্রদাস বলিয়াছে, "ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনই আমি হব স্বাধীন।"

"দাদা সেদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্তও খোওয়ানো যায় না।"

কুমুদিনী আরও বলিয়াছে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে তু:থ দিয়েছে তা মনে ক'রো না। আমাকে স্থথ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না স্থী করতে। যারা সহজে ওদের স্থী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা না একটা মুশকিল বাধবে। তা বলে কেন এ বিভ্ষনা। সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোন কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড় বৌ তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই। আজ সমস্ত দিন ধরে এ কথা ভাবছি যে চারিদিকে এত এলোমেলো, এত উলটো পালটা, তবু এই জ্ঞালে একেবারে চেকে কেলেনি জগৎটাকে। সমস্ত ছাড়িয়ে গিয়েও চন্ত্র স্থাকে

নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকৃষ্ঠ, সেইখানে আছে আমার ঠাকুর। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অফুরাণ সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে চুকতাম না।"

স্বামী বিগ্রহ, দেব-দেবীর বিগ্রহের স্থায় সম্পূর্ণ ভাবাত্মক বা মন্ময় হইতে পারে না, তাহার এমন একটি সন্তা আছে যাহা তাহাকে আর সকল হইতে পৃথক করে। এখন প্রশ্ন এই স্বামীর ব্যক্তিত্বের সহিত যদি নারীর ভাবাদর্শের সজ্যাত বাধে, তাহা হইলে তাহার সাধনা সম্পূর্ণ আত্মময় হইয়া ওই পরিণাম লাভ করিতে পারে কি-না। হিন্দুশান্ত্র-কারগণ নারীর এই সামর্থ্য স্বীকার করেন। তাহার পরের প্রশ্ন এই, যদি কোন নারী সম্পূর্ণ আত্মময় কোন ভাব-সাধনার দ্বারা এই দ্বন্দ জয় করিয়া উঠে, এবং উহার যে আধ্যাত্মিক ফল লাভ তাহাতে জীবনের কোন প্রয়োজন আছে কি-না। অবশ্য আধ্যাত্মিক ফল লাভ বলিতে যদি কেবল অন্তর্জীবন ও অমর্ত্ত্যকেই না বুঝি। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম সত্য সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত। তাহা ইহকাল পরকাল, অন্তর্জীবন ও বহিজীবন, উভয়লোক ও উভয় সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু নারীর এই জাতীয় সাধনায় ইহকাল ও মর্ত্ত্য-জীবনের সকল ফল লাভকে অস্বীকার করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনা যদি সমগ্র জীবনাশ্রয়ী হইয়া থাকে তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জীবনটাকেই যে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সামগ্রিক জীবন বিকাশের আদর্শ। তাহা জীবনের কোন একটি দিককে অস্বীকার করিয়া আর একটি দিকে স্বার্থকতা অন্বেষণ করিতে চায় না। সে আদর্শে প্রাণ-মন-আত্মা, মর্ক্ত্য ও অমর্ত্ত্য, বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও রূপ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্তীভূত।

কুমুদিনী যদি কোন একটি উপায়ে সকল ছম্বাতীত মানসিক অবস্থা লাভে সমর্থ হইত তাহা হইলে এই সামঞ্জস্ত তত্ত্বটিকে লাভ করিতে পারিত না। সে আদর্শে জগৎ ও জীবন নাই, জগৎ ও জীবনের কোন সত্য নাই।

শ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে নারীর বিবাহযোগ্য বয়স শাস্ত্রে আট-নয়, কোথাও বা তারও কম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পাশ্চান্ত্য সভ্যতার সহিত এ দেশের সংযোগ ঘটিবার কাল পর্য্যন্ত এই বয়স একপ্রকার স্থির ছিল। এই কালের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষালাভ একপ্রকার অসম্ভব। এই কালের মধ্যে নারীর প্রাণের প্রকাশ কিছুমাত্র ঘটে না, মনের বিকাশ তো অনেক পরের কথা। অর্থাৎ নারীর দেহ-প্রাণ-মন ও বুদ্ধি কিছুমাত্র বিকাশ লাভ করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে বিবাহ হয় তাহার জন্ম এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। এই অবস্থা লাভের পূর্বের নারীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে ওই সকল বোধ, তজ্জাত বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও সমস্থাকে সম্পূর্ণ হত্যা করিতে পারা যায়। তাই বিবাহের বয়সকে ক্রমাগত কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যক্তিত্বক সম্পূর্ণরূপে হত্যা করিতে পারিলে ব্যক্তিত্বর সহিত সজ্যাত জাগিবার প্রশ্ন উঠে না।

নারী মেধ যজ্ঞ বলিতে কি বুঝায় তাহা এদেশের সপ্তদশ অষ্টাদশ শভাব্দীর সমাজ ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ওইকালে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে নারী-নির্য্যাতন যে ভয়াবহ পরিণাম লাভ করে তাহার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে কোথাও মিলিবে না। আমি বাল-বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বিধবা নির্য্যাতন, কৌলিন্য বা বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদির কথাই কেবল বলিতেছি না, নারীর বিচিত্র নির্য্যাতন ও অপুমর্য্যাদার কথাও বুঝাইতে চাহিয়াছি।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমাজে একাধিপত্য লাভের চেষ্টা যে ইহার মূল কারণ তাহাতে সংশয় নাই। তবে ইহারও মূলে ছিল একটি বিশিষ্ট জীবন-দর্শন এবং ওই জীবন-দর্শন আশ্রয় করিয়া সমাজ রচনার চেষ্টা। তাহাতে প্রাণ-মনকে আদিতে হত্যা না করিলে চলে না।

কুমুদিনী ভুল করিয়াছে শান্ত্রীয় অমুশাসনে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির জক্ষা। ওই শাস্ত্র তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে স্বামী যেমনই হোক স্ত্রীর নিকট তাহা ঈশ্বরীয় সাধনার প্রতীক। নারীকে যে কোন উপায়ে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। স্বীকার করিয়া লইবার সাধনাই নারীর সতীত্ব সাধনা।

কুমুর কথাই তুলিয়া দিই—"তথন নিশ্চিত জানতুম স্বামী ভালোমন যাই হোক-না-কেন স্ত্রীর গতীত্ব গোরব প্রমাণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।"

ইহার উত্তরে মোতির মা বলিয়াছে, "দিদি উনিশ বছরের কুমারীর জন্থে শাস্ত্র লেখা হয় নি।"

যে কারণের জন্ম হোক বর্ত্তমান সমাজে নারীর বিবাহ যোগ্য বয়স প্রত্যাশার সীমাকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এই বয়স ভার অধিকাংশ নারীর জীবনে কেবল ভার মাত্র নয়, সার্থকতা সমৃদ্ধ। অর্থাৎ এই জীবনকে তাহারা বিচিত্র শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া, বিভিন্ন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। অর্থাৎ বিবাহিত জীবন লাভের পূর্ব্বেই তাহাদের প্রাণ-মন ও বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিতেছে। যাহাকে স্বভাব বা স্বধর্ম্ম বলে নারী ইতিমধ্যে তাহাকে পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিতেছে। কুমুদিনী নৃতন যুগের এই পূর্ণ বিকাশ অবস্থাটি লাভ করিয়াছে, অথচ মধ্যযুগের সংস্কারকেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কুমুদিনীর জীবনে ট্রাজেডি ঘটিয়াছে এইজন্ম।

প্রকৃত প্রেম সমগ্র সন্তাকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। তাহাতে তাই আত্মার ক্ষুধার সহিত প্রাণ-মনের ক্ষুধা অনিবার্য্যরূপে দেখা দেয়। এই প্রেমে তাই পূর্ণ ব্যক্তিত্বের, সমগ্র সন্তার অনুশীলন প্রয়োজন।

কুম্দিনী প্রেমে বয়স প্রভৃতি কিছুই বিচার করিয়া দেখিতে চায় নাই। ভাবিয়াছে তাহার ভক্তি পুরুষের এই সকল অভাবকে জয় করিয়া উঠিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার প্রাণ-মন যে পূর্ণ বিকশিত। বাস্তুব সমস্থার সম্মুখীন হইবামাত্রই কুমুদিনী তরুণ প্রাণের স্পর্শ লাভের জন্ম আকাজ্মার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বালক মোতিকে জড়াইয়া ধরিয়া জরার লোলুপ স্পর্শের অশুচিতা ধুইয়া ফেলিতে চাহিয়াছে।

প্রেম নর-নারীর পূর্ণ মনুষ্যাত্বের সাধনা। প্রেমের এই জাতীয় সাধনাকে আমাদের সমাজ হত্যা করিতে চাহিয়াছে। জীবনের এই জাতীয় লীলার পরিচয় ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণে কোথাও লাভ করিতে পারা যাইবে না। যে মূল দার্শনিক বোধের জন্ম ইহা সম্ভব হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা অন্তর করিয়াছি।

প্রাচীন সামস্ত তন্ত্রের সামর্থ্য ও অসামথ্য উভয় দিক রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সে কাল তাহার ভালোমন্দ লইয়া চিরকালের জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, লাভও নাই। নৃতন কালকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তাহার ভালোমন্দ সকল দিক সমেত।

এই নৃতন কালের অশ্রেজার দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে মধুস্দনের জীবনে। সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে অর্থ ও উপকরণকে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিবার সাধনা, জীবনের উন্নততর স্কল মূল্যকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া কেবল স্থূল বাসনা চরিতার্থতা, তাহার জন্ম সকল প্রকার মনুষ্যুত্ব হীনতা।

একালের সকল দারিদ্রা, অসম্মান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মার মহিমাকে দীপশিথার মত অনির্বাণ রাথিয়াছে বিপ্রদাসের মত পুরুষ, কুমুদিনীর মত নারী। যাহারা ওই ঐশ্বর্য ও মনুয়ত্ত্বীন বলদর্পের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছে, 'বিনিপাত'।

ন্তন কালের সামথ্যের আর একটি দিক ফুটিয়। উঠিয়াছে প্রাচীন সমস্ত কিছুর, তাহার নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সকল দিকের ন্তন করিয়া মূল্য বিচার করিবার মধ্যে।—সমগ্র জীবন-জিজ্ঞাসার এমন আমূল রূপান্তর ইতিহাসে ইতিপুর্বের আর কথন দৃষ্ট হয় নাই।

'যোগাযোগ' হইতে কয়েকটি উক্তি পরিশেষে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোন একজন মেয়ের নয়।"

"সহু করা ছাড়া মেয়েদের অন্থ কোন রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহু করব না।"

শনিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্য অপমান করা এতই সহজ—স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম। স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রনা স্থষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্মে কোন আবশ্যক পন্থা রাখা হয় নি।

\* \* \* সতীত্ব গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একট্ও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সন্তা, এত অকিঞ্জিৎকর।"

"মেয়েদের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্তে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিষে বদে আছে। তারপরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই থাছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহু করাতেই স্ত্রী জন্মের সর্কোচ্চ সার্থকতা। না-পুরুষের এতবড় লাঞ্চনাকে প্রশ্রেষ দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদ্র নামিয়ে দিলে সমাজকে দে প্রতিদিন নামিয়ে দিছে।"

"ক্ষমতা জিনিদটা যেখানে পড়ে পাওয়া জিনিদ, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্মে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, দেখানে দংসারে দে কেবল হীনতার স্থি করে। অবিচারে কোনো মাসুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেওযার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ঠ তা নয়, তাতে করে সমাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ রকম অন্ধ শ্রন্ধার দ্বারা নিজেরই মসুযুত্বকে অশ্রন্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন ? এই রকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্মিচার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমন্ত জগতে আজ লড়াইদ্বের হাওয়া উঠেছে। যতসব ইচ্ছাক্বত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মাসুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।"

## চুইবোন

শশাক্ষ শশ্মিলার নিকট হইতে স্নেহ-যত্ন, সুখ সন্তোগ সমস্ত কিছুই লাভ করিত, তাহাতে তাহার সকল ক্ষুধাই মিটিত কেবল মনের ক্ষুধা মিটিত না, যে ক্ষুধায় বাহিরের আর সকল ক্ষুধা গৌণ হইয়া যায়, যাহার পূর্ণতায় মাকুষ বাহিরের অনেক অপূর্ণতা অনেক বঞ্চনা হাসি মুখে বহন করে; তাহা মাকুষের অন্তর্জগতের এমন এক উপলব্ধি যাহার অস্বাদে মাকুষের সমগ্র সন্তা এক অথও সঙ্গীতে বঙ্কাত হইয়া উঠে, নিত্যদিনের সমস্ত কিছু তাহার দেশ-কালের পূর্বে পরিচয় হারাইয়া এক নৃতন রূপ লইয়া আত্ম প্রকাশ করে, মূল্যবোধ পর্যান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা মাকুষের গভীরতম সন্তার ত্র্লভ্তম এক অকুভূতি।

শশাক্ষ শৃশুতা বোধ করিলেও ইহার স্বরূপ তাহার নিকট অজ্ঞাত। তাহার সচেতন মনের বাহিরে ইহার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ধীর একটা আয়োজন চলিতেছিল তাহা আমরা অমুমান করিতে পারি।

শশাস্ক যতদিন চাকরি ক্ষেত্রে ছিল ততদিন শশ্মিলা ও শশাস্কের জীবনের মধ্যে কোথাও পার্থক্য ঘটিতে পায় নাই। চাকরির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের বাহিরে সর্বত্র শশ্মিলারই একাধিপত্য। সেখানে শশ্মিলার বিধি-বিধান দ্বারা শশাস্কের জীবন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইত। শশাস্কের ব্যক্তিত্বের তাই কোন বিকাশ ঘটিতে পায় নাই। শশাস্ক মাঝে মাঝে বিদ্যোহ করিয়াছে, অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু অভ্যস্ত জীবনকে আবার মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এমনি করিয়া দিন কাটিভেছিল।

ইতিমধ্যে শশাক্ষকে চাকরি ছাড়িয়া কংট্রাক্টরের ব্যবসা স্থ্রুক করিতে হইল। ব্যবসায়ের বিরাট অনিয়ন্ত্রিত কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িতে এতদিন পরে স্বামীর উপর শশ্মিলার প্রভাব শিথিল হইয়া পড়িল। স্থামীর ব্যবসায়িক জীবন এবং শশ্মিলার সংসার জীবন হৃটি ভিন্ন ধারায় আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। স্থামীর ব্যবসায়িক জীবনের উপর শর্মিলার বিধি-বিধান অমুরোধ-উপরোধ আর খাটিবার সুযোগ লাভ করিল না। সংসার-জীবন নারীর কর্ম-জীবন পুরুষের, উভয়ের সার্থকভার ক্ষেত্র ভাই ভিন্ন,—পরিশেষে এইরূপ চিস্তা করিয়া শিমিলা আপন ভাগ্যকে কতকটা সহনীয় করিয়া লইল মাত্র। বহিজীবনে স্বামীর কর্মের সঙ্গিনী হইবার ক্ষমতা যে নারীর আছে শর্মিলা সে শ্রেণীর নারী নয়। শ্রমিলা সে শিক্ষা পায় নাই, সে নারীর সহিত শর্মিলার পরিচয়ও হয় নাই। বস্তুতঃ পুরুষ ও নারীর কর্ম্মের ভেদকে শর্মিলা স্ব-ধর্ম্মের ভেদ বলিয়া জানে। ইহাকে লভ্যন করিবার চেষ্টা

এই ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া ঔপস্থাসিক শশাঙ্কের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বটিকে ফুটিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যে ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্ব্বে শশ্মিলার অতি লালনে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

বহির্জীবনে শশান্ধ আপনার কর্মা ক্ষমতা, সৃষ্টি ক্ষমতার বিরাট প্রসার বোধ করিয়া মুক্তির আনন্দে সহস্র কর্মের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কাজ, কাজ, আর কাজ, কাজ না হইলে আজকাল শশান্ধের একটি মুহূর্ত্তও চলে না। অন্তদিকে গৃহের সহিত, শর্মিলার সহিত তাহার মনের যোগ দিনের পর দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। শর্মিলা আজকাল স্বামীর যতটুকু সেবা করিতে পায় তার অনেকখানি অগোচরে। আজকাল শশাস্কের উপর তাহার এতটুকুও জোর খাটে না। কাজের অজুহাত তুলিয়া শশান্ধ আজকাল তাহার স্নেহ, মান, অভিমান, কাতর অন্থনয়, অশ্রুপাত সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। শর্মিলা ইহাকে ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পায় না। আর এই ভাবিয়া সাম্বনা লাভের চেষ্টা করে যে "এই কাজের প্রতি শ্রন্ধা দ্বারা পুরুষ মানুষ নিজেকে শ্রন্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন।"

শর্মিলা শশাঙ্ক সম্পর্কে যাহাই চিন্তা করুক এবং চিন্তা করিয়া যেমন ভাবে সান্তুনা লাভ করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার এই গৃহ ও সংসার-জীবনকে অস্বীকার করিবার, শর্মিলার স্নেহ যত্ত্র, কাতর অন্মুরোধ, অন্মুনয় বিনয়, স্ত্রীর স্বামীর উপর সকল প্রকার দাবীকে উপেক্ষা করিবার এই চেষ্টার যে একটি গৃঢ় কারণ আছে ভাহা আমাদের বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতি ভিন্নতার জন্ম হোক, অথবা অন্ম যে কারণের জন্ম হোক (রবীক্রনাথ অবশ্য প্রকৃতি ভেদের কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) শশাঙ্কের অন্তরে সেই প্রেম জাগ্রত হয় নাই যে প্রেম গৃহ ও বাহিরের মধ্যে সার্থক সামঞ্জন্ম সাধন করিতে পারে। —প্রেমের সেই অথও অনুভূতি উভয় জগৎকে আশ্রয় করিয়া সমান ভাবে স্ঠি করিতে চায়। কিংবা বলা যায় প্রেমের সেই আনন্দাস্বাদ গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া বাহিরে নানা কর্মের ধারায় নানা স্রোতে প্রবাহিত হইতে চায়।

শর্মিলার প্রতি শশাঙ্কের সে প্রেম ছিল না। তাহার হৃদয় শৃশু ছিল বলিয়া সে অমন বিচিত্র কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঐশ্বর্যর পর ঐশ্বয়্য স্থূপীকৃত করিয়া এই শৃশুতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহিত। শিম্মলা রোগগ্রস্ত হইয়া শয়াশায়ী হইয়া পড়িলেও সে এই চেষ্টায় ক্ষান্ত হয় নাই। শর্মিলাও তাহাকে তাহার পরিচর্মার ভার হইতে গৃহের সহক্র তুচ্ছ কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহাকে লইয়া তাহার স্বামীর ভাবনার কারণ সে বুঝিতে পারে। "শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থায় নিয়তল হতে জয়স্তম্ভ উর্দ্ধে গেঁথে তোলবার জন্মে পুরুষাকারের ভাবনা।" কিন্তু শর্মিলা বুঝে নাই যে শশাঙ্কের সেই জয়স্তম্ভ তাহার প্রেমের আনন্দ- রূপের বহিঃ প্রকাশ নয়। তাহার ভিত্তি তাই সুদৃঢ় নয়। এই জাতীয় কর্ম্ম পুরুষকে মুক্তি দেয় না, তাহাকে বাঁধে। পুরুষের একর্ম্ম কেবল অহঙ্কারের, আত্মাদরের, বিভেদের। তাহার অতবড় 'জয়স্তম্ভ' যে চোরাবালির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা য়য় য়খন উন্মিলার সহিত মাত্র করেকদিনের পরিচয়ে তাহার চূড়া শুক্ষ

ওই চোরাবালির অতলে তলাইয়া গিয়াছে, বাহির হইতে তাহার চিহ্ন মাত্রও আর দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

স্বামীকে মুক্তি দিয়া শশ্মিলা আপনার সেবা ও গৃহ কর্ম্মের ভার লইবার জন্য ছোট বোন উর্মিলাকে ডাকাইয়া আনিল। এই প্রসঙ্গে উর্মিলার সামান্ত পূর্ব্ব পরিচয় প্রয়োজন।

উন্মিলা প্রাণ প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, সকল কাজে সমস্ত কিছুতেই তাহার ঔৎসুক্যসমান। মানুষের অন্তরকে কী করিয়া ভরাইয়া তুলিতে হয়, কেমন করিয়া মাতুষকে সঙ্গ দিতে হয় তাহা উন্মিলা ভাল করিয়াই জানে। গৃহের মধ্যে শুধু নয় গৃহের বাহিরেও সে পুরুষের সঙ্গিনী হইতে ভালোবাসে, আর সঙ্গ দান করিতে পারেও। তাহার বাবা রাজারাম বাবু সম্পূর্ণ একালের মাতুষ না হইলেও সম্পূর্ণ সেকালেরও মানুষ ছিলেন না। তাঁহার জীবনে সেকালের ধনীকের আভিজাত্যের সঙ্গে একালের সংস্কার মৃক্তির মিলন ঘটিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও উন্মিলার বিবাহ তিনি যথা সময়ে দিতে পারেন নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমন্তের জন্য। উদ্মিলা তাহার প্রাণের এই ঐশ্বর্য্য মনের এই মুক্তি লাভ করিয়াছিল তাহার দাদা হেমস্তের নিকট হইতে। পুত্র হেমস্তের অনুরোধে রাজারাম বাবু উন্মিলার যথোচিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। হেমস্তের মতে মেয়েদের বিবাহের পূর্বের শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে হেমন্তের আকত্মিক মৃত্যু ঘটে, তাহাও একজন ইংরেজ ডাক্তারের নিদারুণ ভ্রান্তির ফলে। হেমন্তের অকাল বিয়োগে রাজারাম বাবুর হৃদয় শৃন্ত হইয়া গেল। পুত্রের বেদনা বিকৃত অসহায় মুখ রাজারাম বাবুর হৃদয়কে মুহূর্তে মুহূর্তে দক্ষ করিতে লাগিল। তিনি তাই একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মানস করেন, এবং স্থির করেন উর্ম্মিলা লেখাপড়া শিখিয়া বিলাত হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিয়া হাসপাতালের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। উর্ণ্মিলা ইহাতে সাগ্রহে সম্মতি জানায় এবং পিতার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হয়।

নীরদ নামে একজন নৃতন পাশ করা ডাক্তার ইংরেজ ডাক্তারের

সহকারী হিসাবে রোগশয্যায় হেমস্তের পরিচর্য্যা করে। ইংরেজ ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নীরদ বারবার জোরের সহিত আপন মত প্রকাশ করে এবং পরিশেষে তাহাই সত্য হয়। ইহাতে নীরদের উপর রাজারামবাবু এবং উর্মিলার শ্রদ্ধা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। উভয়েই তাহাকে আশ্চর্য্য প্রতিভার অধিকারী বলিয়া বোধ করে। শ্রদ্ধা ক্রমে স্নেহে পরিণত হয়। রাজারামবাবু শেষে উর্মিলার সহিত নীরদের বিবাহ স্থির করেন। এই প্রস্তাবে উর্মিলার মন অমুকূলই ছিল। স্থির হয় নীরদ এখানকার গবেষণা শেষ করিয়া বিলাত হইতে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া উর্মিলার সহিত পরিণয় বদ্ধ হইয়া ছজনে এক প্রাণ-মন হইয়া তাহার হাসপাতালের ভার গ্রহণ করিবে। নীরদও তাহার ভাবী পত্নীকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। ইতিমধ্যে রাজারামবাবু ভগ্ন হুদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

নীরদের মধ্যে আর যে গুন থাক প্রাণের ঐশ্বর্যা লেশ মাত্র ছিল না। সে লোককে সঙ্গ দিতে লোকের সহিত মেলা মেশা করিতে জীবনের আনন্দকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে জানে না। তাহার কাছে কর্ত্তব্য ছাড়া জীবনে আনন্দ বলিয়া কিছু নাই। এই ঐশ্বর্যা ও আনন্দ পরিপূর্ণ বিরাট বিশ্ব তাহার নিকট কেবল শ্রীহীন, কর্ত্তব্য কঠোর ও বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণ এক বৃহৎ স্কুল ঘর মাত্র। উন্মিলার প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শোকে বিহবল হইয়া উর্মিলা কর্ত্যব্যের যে গুরুভার বহনের সঙ্কল্প করিয়াছিল, প্রাণ স্পর্শে তাহার অন্তর আবার পরিপূর্ণ ও সজীব হইয়া উঠিতে তাহা তাহার নিকট কিছুদিনের মধ্যে একান্ত ভার স্বরূপ হইয়া উঠিল। এখন অন্তর হইতে দে কোন প্রেরণা পায় না, এখন একমাত্র নীরদের ইচ্ছা তাহাকে বাহির হইতে চালনা করে। নীরদকে যতই সে বৃঝিতে পারে না, তাহার প্রকৃতি তাহার নিকট যতই বিরুদ্ধ, বিপ্রকৃতিক বলিয়া বোধ হইয়াছে, ততই সে তাহাকে সাধারণ মানুষের স্তর হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া প্রাণপনে শ্রদ্ধা করিবার চেষ্টা

করিয়াছে, তাহার ইচ্ছামুষায়ী আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চালিড করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাহার প্রাণ-মন মাঝে মাঝে বিদ্যোহ করিয়া কখন অলক্ষ্যে তাহাকে তাহার তালিকাবদ্ধ নীরস জীবন-ধারার বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়। আবার উন্মিলা আপনার মনকে শাসনে সংযত করিয়া গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসে, আপনাকে আপনি নির্মাম ভাবে পীডন করে।

অন্তর্দু বিক্ষত উন্মিলার পক্ষে এ সাধনা তাহার প্রাণের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধনা। ইহা তাহার পক্ষে এক প্রকার আত্মহত্যা। নীরদের বিলাত যাত্রার পূর্বেই উন্মিলার মন যে কতদূর শৃত্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহার এই নির্জ্জন আত্ম- জিজ্ঞাসা হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যায়। "সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর, সে কি এত কুপন। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস।"

অন্তরের যে আনন্দ আস্থাদে নারী বাহিরের কঠোর কর্মা, ছংসহ ছংখ ভারকেও স্বীকার করিয়া লয় উর্মিলার অস্তরে সে আস্থাদ ছিল না। নীরদ ভালবাসিতে জানে না, আত্ম প্রকাশ করিতে জানে না। তাহার হৃদয় বন্ধ্যা। ঈশ্বরের সে দান হইতে সে বঞ্চিত। কতবার বেদনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, সমর্পণের সে বেদনা, কতবার উন্মুখ হইয়া সে নীরদের মুখ হইতে সেই আহ্বান বাণী শুনিবার জন্ম উর্দ্ধ হইয়া তাকাইয়াছে, কিন্তু বৃথা। নারী যে বোধ করিতে চায়, সে যে পারে তাহার প্রাণ-মন দিয়া একজন পুরুষের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিয়া দিতে, তাহার অন্তরে সৌন্দর্য্যের, কল্পনার, স্বপ্নের লোক সৃষ্টি করিতে, সে যে পুরুষের ছর্লভ কামনার ধন।

এই মানসিক অবস্থা লইয়া উন্মিলা যথন শশাঙ্কের গৃহে আসিয়া উঠিল নীরদ তথন বিলাতে।

শশাঙ্কের গৃহে আসিয়া উর্মিল। এতদিন পরে একটু মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিল। ইহা কেবল কর্ত্তব্যের নিগড় বন্ধ কেবল দায়িত্ব ভার বহনের জীবন নয়, এখানে কর্ম্মের সহিত আনন্দ মিলিয়া মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই পরিবেশে কিছুদিনের মধ্যেই উর্মিলা আপনার পূর্ব্ব স্বভাব সম্পূর্ণ রূপে ফিরিয়া পাইল। মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়িয়া তাহার মন উদাস হইয়া যায়, মাঝে মাঝে নীরদের বারংবার সতর্কতার কথা মনে করিয়া উর্ম্মিলা আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আজকাল নীরদের উপদেশ তাহার উপর বিশেষ ক্রিয়া করে না, কর্ত্তব্য ক্রটির অন্থুশোচনাও তেমন আর তীব্র হইয়া তাহার মনে জাগে না। তাহার এই মনের অবস্থাটাই তাহার দাদার মৃত্যুর পূর্বেব ছিল। মাঝখানে নীরদ তাহার জীবনে এক ব্যতিক্রম মাত্র। আজু সেই মনটিকে ফিরিয়া লাভ করিলেও, অতীত আনন্দ মুখর দিনগুলির কথা ফিরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িলেও সেই সঙ্গে নীরদের কথা, তাহার কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া তাহার অন্তর ভরিয়া দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসে। সেই অতীত দিনের প্রজাপতির রঙ্গিন পাখনার মত লঘু দিন গুলি আর ফিরিয়া আসিবে না, এখানকার আনন্দোজ্জল দিন গুলিও আর কত্তিনের। তাহার পর তাহার জীবন-ধারা কর্ত্ব্য কঠোর শুক্তার মধ্যে হারাইয়া যাইবে।

উদ্মিলা আসিতে শশাঙ্কের সংসার কর্ম্মে বিশেষ কিছু সুবিধা তো হইলই না বরং গৃহের বিশৃঙ্খলা ও শশ্মিলার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু উদ্মিলা দেখিল কাজ দিয়া সে গৃহের কোন অভাবই মিটাইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু কেবল তাহার অন্তিত্ব দিয়াই সে এই গৃহের অনেকখানি অভাব পূর্ণ করিয়াছে, সেই অভাব যে কী তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না। তাহার অন্তিত্ব যে শশাঙ্কের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে, এই তথ্যটাই তাহার নিকট সম্পূর্ণ নৃতন। নীরদের নিকট তাহার এই গৌরব লাঞ্ছিত হইয়াছিল। শশ্মিলাও লক্ষ্য করিতে পারে উশ্মিলার উপস্থিতিতে আজকাল তাহার স্বামীর মন অমনিতেই অকারণেই প্রসন্ধ।

এতদিন পরে আপন স্বভাবের অমুকৃল পরিবেশ পাইয়া আপন স্বভাবের অমুকৃল শশাঙ্কের মত পুরুষ পাইয়া উন্মিলার কর্ত্তব্য, আদর্শ ইত্যাদি বড় বড় বোধ সব ভাসিয়া গেল। উন্মিলা ছোট খাট নানা উপদ্রবে, ছেলে মামুষিতে শশাঙ্কের সহিত মাতিয়া উঠিল। শশাঙ্কের মধ্যেও এমনি একটি প্রতীক্ষা ছিল, এমনি একজন নারীর জন্ম তাহার অন্তরও ভিতরে ভিতরে তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অত্যন্ত দ্রুত পরস্পর পরস্পরের একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িল।

কেবল গৃহ কর্ম্মে গৃহের মধ্যেই নয় উর্মিলা শশাঙ্কের কর্ম্ম ক্ষেত্রের মধ্যেও শীঘ্রই স্থান করিয়া লইল। স্বামীর যে জীবনটা কেবল মাত্র গৃহের বিশ্রামের সুখ সন্তোগের শক্মিলা কেবল সেই জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল মাত্র, স্বামীর কর্ম্মের সঙ্গিনী সে হইতে পারে নাই। সে এই কর্ম্মের বিভাগকে পুরুষ ও নারীর স্বধর্মের বিভাগ বলিয়া মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

শশাঙ্ক শশ্মিলার মধ্যে যে সহক্ষিনীকে খুঁজিয়া পায় নাই উন্মিলার মধ্যে এতদিন পরে সেই সহক্ষিনীকে খুঁজিয়া পাইল। উন্মিলা তাহার গৃহের আনন্দ দায়িনী শুধু নয় তাহার বহিজীবনের সকল কর্ম্মের সহচরীও। এমনি করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি যে অত্যন্ত ক্রত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নারী হইয়া শশ্মিলার দৃষ্টি এড়ায় নাই। শশ্মিলা এতদিন পরে নারী হিসাবে আপনার সামর্থ্য ও অসামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে, এতদিন পরে স্বামীর জীবনে এতকাল কীসের অভাব ছিল তাহাও বৃঝিতে স্কুক্ করিয়াছে।

''মরবার আগে এই কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম উদ্মিলার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তুও তো আমি নয, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে। আমার জায়গা ও নেয়নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তুও চলে গেলে সব শুন্ত হ'বে।''

প্রকৃতি সাম্যের জন্ম হোক, অথবা অন্ম যে জন্মই হোক, আজ শশাক্ষের হৃদয় যে উর্ম্মিলার মাধুর্য্যে প্রেমে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন তাহা শম্মিলা ব্ঝিতে পারে। বুক ফাটিয়া গেলেও সে ইহার জন্ম কাহাকেও দোষ দিতে পারে না, না তাহার স্বামীকে না উর্ম্মিলাকে।

যে ঘটনার আলোড়নে উদ্মিলার হৃদয় পরিপূর্ণ মধুকোষের মত

বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা দোল পূর্ণিমার দোল উৎসব। আবির ও রক্ত লইয়া শশাক্ষ ও উর্মিলা দোল পূর্ণিমার সমস্ত দিন উদ্দাম মাতামাতি করিয়া ফিরিয়াছে। উর্মিলার হৃদয়ে প্রাণের এই প্রথম অমুভূতিকে রবীক্রনাথ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সেই অংশটি নিমে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুলিত কৃষ্ণ চূড়ার শাখা জাল ছাড়িয়ে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে অনাকৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্পনের দমকা হাওয়ায় ঝর ঝর্ শব্দে দোলাছলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছ পালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানালার কাছে উদ্মি চূপ করে বদে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শাস্ত হয়নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবী লতার মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন উদ্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎস্থক করেছে।

রাত্রি তিনটের সময খুম ভেঙেছে। চাঁদ তথন জানালার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাহিরে আলোয ছায়ায় জডিত স্থপারি গাছের বীথিকা। উন্মির বুক ফেটে কানা এল, কিছুতেই থামতে চায় না। উপুড হয়ে পড়ে বালিশে মুখ ওঁজে কাঁদতে লাগল।"

উর্মিলা তাহার পূর্ব্বের নিয়ম বদ্ধ জীবনে পলাইয়া গিয়া আপনার হৃদয়কে সংযত করিতে চাহিল। তাহার এতদিনের ব্রত ও সাধনা, তাহাকে এমনি করিয়া সে তাসাইয়া দিবে না। সেই সাধনার নিকট সে যে বাগদন্তা। নীরদের তপস্থার উত্তর সাধিকা সে। তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা, তাহার দাদার পুণ্য স্মৃতি সে ভূলিবে কেমন করিয়া। এতদিন ধরিয়া সে কাজে যত অবহেলা করিয়াছে, তাহা আবার শুধরাইয়া লইবে। এই সঙ্কল্প লইয়া উর্মিলা পরের দিনই তাহার গৃহে ফিরিয়া আসিল। শর্মিলা সকল বুঝিত তাই উর্মিলার চলিয়া যাওয়াতে আপত্তি করিতে পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়া উর্ম্মিলা দেখিল তাহার টেবিলের উপর নীরদের চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে। চিঠি পড়িয়া উর্ম্মিলা চমৎকৃত হইয়া গেল। নীরদ একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া কী এক গবেষণা কার্য্যে আপাততঃ সেই দেশেই থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। উর্মিলার জীবনে নীরদ যে ইতিপূর্ব্বে কতবড় বন্ধন কতবড় ভার হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহার উল্লাস বোধের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার হৃদয় হইতে একটা মক্তবড় পাষাণ ভার যেন নামিয়া গেল।

নীরদের মত পুরুষ ভালোবাসিতে পারে না। প্রেমই মুক্তি ও কর্মের বন্ধনের মধ্যে সেতু রচনা করিতে পারে, কর্ত্তর্য ও আনন্দের মধ্যে সামঞ্জস্ম সাধন করে। নীরদের মত পুরুষ নীরস কর্ত্তর্য সাধনের ক্ষেত্রে নারীকে বাছিয়া লয় কেবল কামনা চরিতার্থ করিতে। রাজারামবাবুর ব্যক্তিত্বের মাঝখানে উর্ম্মিলার মত সুরুচি সম্পন্না নারীর সান্নিধ্যে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোন স্থ্যোগ সে এদেশে পায় নাই। নীতি, আদর্শ ইত্যাদি বড় বড় কথা ভাহার জীবনে যে কিছুমাত্র সত্য নয় ভাহা ভাহার ওই পরিণাম হইতে বুঝিয়া লইতে পারা যায়।

উশ্মিলা তাহার হৃদয় বোধ সম্পর্কে সচেতন হইলেও দীর্ঘকালের তৃষিত তাপিত জীবনে ইহার পরিণাম সম্পর্কে কোন চিন্তা করিতে চাহিল না। ভবিস্থৎ চিন্তা কিছুমাত্র না করিয়া শশাঙ্কের আনন্দের টানে সে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাসাইয়া দিল।

এদিকে কাজ কর্ম্মে ফাঁকি পড়িয়া শশাঙ্কের ব্যবসায়ের ছর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। শশ্মিলা ব্যবসায়ের আশক্ষা জনক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া উর্মিলাকে সকল অবস্থা খুলিয়া বলিয়া সংযত করিতে চাহিল। উর্মিলাকে গৃহের মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কী হইবে। উর্মিলাকে আপনার আয়ন্তের মধ্যে না পাইয়া শশাঙ্কের আর কোন উৎসাহ রহিল না। কাজে মন বসিবে বলিয়া শশ্মিলা যে উপায় স্থির করিয়াছিল এখন দেখিল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শশাঙ্কের কাজে ইতিপুর্ব্বে যতটুকু মন ছিল তাহাও আর রহিল না। কেবল তাহাই নয় উর্মিলাকে না পাইয়া শশাঙ্কের অবস্থা দিনে দিনে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। শশ্মিলা ভাবিল, 'শ্বদি ভালোবাসায় বাধা পায় তা হলে সেই ধাকায় ওর কাজ কর্ম্ম স্ব

যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনই আবার কাজ কর্ম্মে আপনি আসবে শৃঞ্জলা।"

বাধা দূর হইয়া যাইতে শশাঙ্ক ও উর্ম্মিলার নিরুদ্ধ কামনা তুর্বার হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন উভয়ে উভয়ের গোপন কামনা সম্পর্কে সচেতন। সমস্ত কিছু জানিয়া শুনিয়াই উভয়ে দিনের পর দিন বাসনার গভীর হইতে গভীরতর লোকে ডুবিয়া গিয়াছে।

রোগশয্যায় শুইয়া শশ্মিলা সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর দীর্ঘশাস ফেলিয়াছে। শশ্মিলার বাঁচিবার আশা নাই। শশ্মিলা ভাবিয়াছে তাহার স্বামী যদি উর্মিলাকে পাইয়া খুশি হয় তবে মৃত্যুর পূর্বে উর্মিলারই হস্তে তাহার স্বামীকে সমর্পন করিয়া দিয়া ঘাইবে। শশ্মিলা তাহাই করিয়াছে। মৃত্যু আসর বুঝিয়া শশ্মিলা একদিন স্বামিকে ডাকাইয়া বলিল, "সে আমার বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরও অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি।"

কিন্তু শর্মিলা মরিল না, আকস্মিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এদিকে শশাস্ক ও উর্মিলার যে অবস্থা তাহাতে উভয়ের বিচ্ছিন্ন জীবনের কথাও চিন্তা করিতে পারা যায় না। সকল দিক চিন্তা করিয়া শর্মিলা উর্মিলার সহিত শশাঙ্কের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল। ইহাতে শশাঙ্কের অসম্মতি ছিল না। উর্মিলা তাহাদের উভয়ের উপর আপনার ভাবনা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহার জটিল সমস্থা তাহার চিন্তা শক্তির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল শশাঙ্কের লক্ষাধিক টাকার উপর ব্যবস।
সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। নেপাল রাজ দরবারে একটা চাকরি পাইবার
আশায় শশাঙ্ক শশ্মিলা ও উশ্মিলাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্ম
প্রস্তুত হইতে লাগিল। শশ্মিলা তাহারই আয়োজন করিতে ব্যস্ত।
স্থির হইয়াছে শশাঙ্ক সেখানে গিয়া উশ্মিলাকে বিবাহ করিবে।
সেখানকার সমাজে এ ব্যবস্থা বিধি বহিভূতি নয়।

এমনি করিয়া সমস্থাকে যে সম্পূর্ণ এড়ান যাইতে পারা যাইবে না তাহা শশিলাও বুঝে। শশিলা তাই ভাবিয়াছে, 'আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হল, কিন্তু দৈন্ত অপমানের এই নিদারণ শূন্ততা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয় তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তার দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে উদ্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্ব হয়ে ওঠে তা হলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে উদ্মিলাকে মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে জ্ঞালিয়ে মারবেন।''

এই আত্মাবমাননাকে শশাস্কও মানিয়া লইতে পারিল না। যাত্রার ছই একদিন পূর্বের শশাস্ক স্থির করিল নেপাল না গিয়া সে উর্দ্মিলা ও শর্মিলাকে লইয়া সমাজের সকল প্রতিকৃশতা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতাতেই থাকিয়া তাহার ভাঙ্গা ব্যবসা পুনরায় গড়িয়া তুলিবে। শশাস্ক কাপুরুষ নয়। মনস্থির করিতে উর্দ্মিলা কিছুদিনের জন্ম তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেখান হইতে তাহার। যখন উর্দ্মিলার চিঠি পাইল তখন উর্দ্মিলা বোম্বের পথে। পত্রে জানিতে পারিল, উর্দ্মিলা স্থদীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্ম বিলাতে তাহার অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিতে চলিয়াছে।

উর্মিলা জানিত ভাগ্যকে অমন করিয়া এড়ান যায় না, একের হুংথের হাত এড়াইতে গিয়া মানুষ গভীরতর হুংথের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে মাত্র। বিচ্ছেদ মানিয়া লইলে তাহার জীবনে হুংখ অসীম হইয়া পড়িবে সত্য কিন্তু কালে সে বেদনা সহনীয় হইয়া যাইবে। সহনীয় হইয়া গোলেও ইহার থোঁচা জীবন ভোর তাহার মনের মধ্যে উঠিতে বসিতে লাগিবে। কিন্তু হুংখকে উর্মিলা ভয় করে না, উর্মিলা ভয় করে ভূল করিতে। শশাঙ্ককে বিবাহ করিয়া সে হয়ত এমন ভূলের মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে যাহাতে তিনজনের জীবনে শুধু অবমাননাই সার হইবে। লাঞ্ছিত সে জীবনে সান্থনা লাভের স্থানও থাকিবে না। আত্মার সকল গৌরব বঞ্চিত সে জীবন অপেক্ষা এই হুংখ স্বীকারে গৌরব অনেক বেশি।

## মালঞ্চ

একদিন এই মর্ত্য-লোক ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মান্থ্যকে চিরকালের জন্ম বিদায় লইয়া যাইতে হয়। ইহার জন্ম মান্থ্যের কান্নার অন্ত নাই। স্ঠির কোন আদিম প্রভাত হইতে এ কান্না স্থুক্র হইয়া বহিয়া চলিয়াছে স্ঠির কোন পরম অবসানের দিকে।

মৃত্যুতেই কি জীবনের সব শেষ, না মৃত্যুর পরেও কিছু অবশেষ থাকে ? সেই অবশেষের স্বরূপ কি ? তাহার সহিত মর্ত্যু জীবনের কি কোন যোগ থাকে ? যদি থাকে তবে তাহারই বা স্বরূপ কি ? আর মৃত্যুতেই যদি জীবনের সব ফুরাইয়া যায় তবে এই জীবনের অর্থ কি ? ইহার সার্থকতা কোন্থানে ? ইহা কি তবে শুধুমাত্র নির্থকতা, অলীক স্বপ্ন বা মায়া ? তবে এই হৃদয় কেন, এত প্রেম এত প্রীতি, প্রেমে এমন ব্যাকুলতা এমন আত্মত্যাগ কেন ?

এমনি সহস্র জিজ্ঞাসার কত সহস্র উত্তর আবার মানুষই দিয়াছে। কারণ এই উত্তর না হইলে তাহার এক মুহূর্ত্ত চলে না যে। এই উত্তর না হইলে মর্ত্ত্যের সকল আলো তাহার নিকট মুহূর্ত্তে কালো হইয়া উঠে। একটা না একটা উত্তর লাভ করিয়া মানুষকে সাস্থনা লাভ করিতে হয়। কোন একটা উত্তর দিয়া অন্তরের এই মহারন্ত্রের মুখ বন্ধ না করিলে সমগ্র জীবনটা ওই রন্ত্রপথ দিয়া মুহূর্ত্তে কোন সীমাহীন শুন্তোর মধ্যে তলাইয়া যাইবে।

কিন্তু এই সমস্ত উত্তর লাভ করিয়াও মানুষের সংশয় ঘুচে নাই, তাই আজও পর্য্যন্ত তাহার কান্নার অবসান ঘটিল না। জীবনের এই মহা জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে আজও মানুষ সমান ভাবে ব্যাপৃত, আজও মানুষ নিত্য-নৃতন উত্তর লাভ করিতেছে। মহাকালের সেই মহাগ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা মানব শিশু অনন্ত কাল ধরিয়া উপ্টাইয়া গেলেও ভাহার পাঠ সমাপ্ত হইবে না।

নিরজার তৃংখ তেমনি মানব সাধারণ, নিরজার ভাগ্য চিরস্তন মানব ভাগ্য। শোক এক তবে মাকুষে মাকুষে তাহার প্রকাশে পার্থক্য আছে। ইহার সহিত ব্যক্তিগত নানা সমস্যা জড়িত হইয়া ইহাকে এক একটি অনস্য সাধারণ রূপ দান করে।

নিরজার স্বামী প্রেম, তাহার স্বপ্ন, সৌন্দর্য্য, কল্পনা, মাধ্র্য্য, সেবা ও ও ত্যাগ সমস্ত কিছু অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মালঞ্চ আশ্রয় করিয়া। সে প্রেম গৃহ ছাড়িয়া সমাজে যতটুকু অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাও ওই মালঞ্চের ভিতর দিয়া। মালঞ্চ ছিল তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনের বহিঃ প্রকাশ। স্বামীর নিকট হইতে সে যাহা কিছু পাইয়াছে তাহাও ওই মালঞ্চের ভিতর দিয়া। সে এবং তাহার মালঞ্চ এমনি করিয়া তাহার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উভয়ের প্রেম ধারায় মালঞ্চের প্রতি ধূলি কনা অভিষিক্ত, তাহাদের ভালোবাসার রঙ্গে মালঞ্চের প্রত্যেকটি কুসুম রঞ্জিত।

একের পর এক ঋতু আসিয়াছে, কত শরং, কত বসন্ত, তাহাদের সৌরভের, বর্ণের, মাধুর্য্যের কত দান ভার ওই মালঞ্চের থালায় পরিপূর্ণ করিয়া সাজাইয়া তাহাদের অর্ঘ্য দিয়াছে। এমনি করিয়া বংসর আসিয়াছে, বংসর গিয়াছে। একটি একটি করিয়া দশটি বংসর গিয়াছে। সে ছিল স্বামীর সহ ধর্মিনী, স্বামীর গৃহের গৃহ লক্ষ্মী, তাহার সচিব। নারীর বিচিত্র প্রকাশ ও পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামীর কত না প্রিয় সম্বোধন। পরিতৃপ্তিতে তাহার ছই চক্ষু মুদিয়া আসিত। এই বোধে তাহার ইহকাল পরকাল, জন্ম-মৃত্যু একাকার হইয়া যাইত।

আজ তাহার স্বামী, তাহার সেই মালঞ্চ, মালঞ্চের পরিচিত প্রত্যেকটি বৃক্ষ লতা, বৃক্ষের প্রত্যেকটি কুসুম, এই পরিজনবর্গ, তাহাদের এত প্রেম, প্রীতি, এই অপরূপ, তুর্লভ মর্ত্ত্য ভূমি, তাহার প্রভাত হইতে প্রভাত পর্য্যস্ত সৌন্দর্য্যের একের পর এক পট পরিবর্ত্তন, এই সব, এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া বড় অকালে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। নিরজার শোকের কী পার আছে। এমন পরিপূর্ণ পাওয়া মৃত্যুতে এমন শৃত্য হইয়া যায় ? মৃত্যুর পর তাহার কোন অবশেষ কোন রূপে কোন একটা উপায়ে এখানে কিছুমাত্র থাকিবে না ? তাহার জত্য এ জগতে কোথাও এতটুকু একটা শৃত্যুতা বিরাজ করিবে না ;—মৃত্যুর পর য়ে শৃত্যুতা পূর্ণ করিয়া নিত্য দিন অভি করণ একটি সুর ধ্বনিত হইয়া চলিবে। এই মর্ত্যের সমস্ত কিছুই সেদিনও সত্য হইয়া থাকিবে আর মৃত্যুতে সেই শুধু মিথ্যা হইয়া যাইবে ? তাহার কোন কর্মা, কোন গতি বন্ধ হইবে না, কেবল তাহারই বক্ষ স্পন্দন চিরকালের জত্য স্তব্ধ হইয়া যাইবে। সব চলিবে সব থাকিবে কেবল সেই শুধু চলিবে না থাকিবে না। নিরজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এমনি কত্ত-না জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। নিরজার এ শোকে কায়াও জাগে না; সমগ্র সত্তা মৃহুর্ত্তে বিশুষ্ক হইয়া উঠে।

নির্ভা রমেনকে জিজ্ঞাদা করিয়াছে, "কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্মে একটা বিরহের দীপ টিম্ টিম্ করেও জ্লবে।"

নিরজা তাহার স্বামীকে বলিয়াছে, "ওই যে দারোয়ানটা ওইখানে বদে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে থালি ফিরে যাছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিস্ক চলবে না আমার এই হুদয় য়য়ৣটা। \* \* \* শক্ষের বেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই ছ্লবে স্থপারি গাছের ভাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি মনে করো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াছে আমার আঙ লের ছোঁয়া আছে। তাতে। \*\*\* আমি থাকব, আমি এই থানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাছিছ। \*\*\* তোমার বাগানের গাছ পালা সমস্ত আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে সেদিনও তেমনই করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে তেমনই করেই মনে মনে তুলে দিয়ে আমার হাতে।"

মানব প্রেম এমনি করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। এই বিচ্ছেদ সত্য নয়, একমাত্রও নয়। মৃত্যুর পর মাসুষ আর একটি জগৎ আর একটি জীবন লাভ করে। মানবিক এই বোধ একান্ত রূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় না, বিলুপ্ত হইয়া যায় না জীব-জীবনের সকল লীলা। মৃত্যুর পর মানুষ এই জীবনকে আরও সত্যু করিয়া লাভ করে। পরলোক অন্তিত্বের কোন প্রমান থাকুক কিংবা না-থাকুক, সে বিচার নিপ্রয়োজন, মানুষ যে তাহার প্রাণের গরজে উহা স্পষ্টি করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। যে প্রিয়জনকে মৃত্যুতে চিরকালের জন্ম হারাইয়াছি সে একেবারে নাই, কোন রূপে নাই, ইহা অপেক্ষা সে আর কোন লোকে, আর কোন স্বরূপে আছে এই কল্পনায় মানুষের অধিক সান্ত্বন। মৃত্যুতে যে প্রিয়জনদের চিরকালের জন্ম ছাড়িয়া যাইব তাহাদের অন্য কোন লোক হইতে নিত্যকাল দেখিতে পাইব, তাহাদের সহিত আমার স্নেহ বন্ধন অটুট থাকিবে ইহাতে অধিক সান্ত্বন। নিরজার এই প্রেম কত সত্যু কত গভীর! সত্যু বলিয়া সে আদিত্যকে বলিতে পারিয়াছে, ''জনমে মরণে তোমার পা ত্থানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।''

মাহুষের প্রেম এমনি করিয়া নিত্য লীলার কল্পনা করে, এমনি করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। সকল মাহুষের স্থায় নিরজাও তাহার প্রেমে জীবনের এই শাশ্বত নিয়তিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে।

কিন্তু নিরজার এই চেষ্টা সার্থক হয় নাই, তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সাস্থনা শৃন্ম হাহাকারের মধ্যে নিরজার জীবন-দীপ ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে। সে তাহার আসক্তির পাত্রকে প্রাণপন বলে জড়াইয়া ধরিয়া অসহায় ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। একমাত্র মৃত্যুতে সে বাহুবন্ধন শিথিল হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মধ্যে ড্বিয়া চির মিলনের স্বপ্ন লইয়া নিরক্তা যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত, পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিশ্ব জগৎ হইতে শেষ দৃষ্টি ফিরিয়া লইতে পারিত তাহাতে কোন সংশয় নাই, যদি নিরজা স্বামী প্রেমের সেই আশ্বাস লাভ করিত।

মৃত্যুপথ যাত্রী ভাহার প্রিয়ন্ধনের দৃষ্টিতে সেই আশ্বাস প্রভাক

করিতে চায়, সেই কথাটি শুনিতে চায়, আমরা মানি, তুমি এতদিন ধরিয়া এতরূপে যাহা দিয়াছ তাহাকে শ্রন্ধার সহিত আমরা স্বীকার করি। তোমার মৃত্যুতে আমাদের সেই শ্রন্ধা অফুরান হইয়া থাকিবে। মানব প্রেমের এই প্রতিশ্রুতিতে মৃত্যু অপ্রমাণ হইয়া য়য়। মৃত্যুশয়্যায় আদিত্যের নিকট হইতে নিরজা কি সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে ? তাই তাহার শেষ পরিণাম অমন নিক্রণ, বিকৃত, ভয়াবহ, ময়য়ৢত্রের অবমাননা কর।

নিরজা আদিত্যকে দে কথা বলিয়াছে,

''ৰলো বলো আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না তাহলে স্বাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

নিরজার একথা যে সত্য, ইহা যে তাহার মর্ম্মের কথা তাহাতে সংশায় নাই। প্রেম বঞ্চিত না হইলে নিরজা হাসি মুখে ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত, যাওয়ার পূর্বের্ব আপনার সমস্ত কিছু নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না। হৃদয় আড়াল দিয়া সে শুধু আপনার প্রেম-প্রদীপ খানি মর্ত্য-লোক হইতে বহন করিয়া লইয়া যাইত মাত্র। সেই অপার্থিব অন্ধকার লোক যাত্রায় একমাত্র এই প্রদীপটুকুই আলোক ফেলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। নিরজার অস্তরে সে আলোক ছিল না। তাই তাহার যাত্রাপথ এত অন্ধকারময়। সেই অন্ধকার লোকের মাঝখানে নিরজা অসহায় আর্ত্রনাদ তুলিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

রমেন নিরজার, কেবল নিরজার কেন, মানব প্রেমের এই স্বরূপ বুঝিত না। অনেক বড় কথা, অনেক তত্ত্ব কথা সে নিরজাকে শুনাইয়াছে বটে, কিন্তু ওই সমস্ত তত্ত্ব তাহার নিজের জীবনে উপলব্ধ সত্য নয়।

রমেন ও নিরজার সেই কথোপকথনটি নিমে উদ্ধৃত করিতেছি। রমেন নিরজার বেদনার যথার্থ স্বরূপ তো উপলব্ধি করিতে পারে নাই, বরং তাহার বেদনাকে অসমানই করিয়াছে কতকগুলি অন্তঃসার শৃষ্ম তত্ত্ব কথা শুনাইরা।

"যদি ভাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসে থাকে, তা হলে বাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন।"

নিরজা। "যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেদে যায় তখন ওই পরমহংদদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌছয় না।"

"রমেন। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচেছ ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শাস্তি। কিন্ত স্থির হযে বসে বলো দেখি একবার,—'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা ছুমূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি'—সব ভার যাবে একমুহুর্ত্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে।''

রমেন যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া নিরজাকে শোকে সাম্বনা দিতে চাহিয়াছে দে তত্ত্বি এই। জীবনের অবসানকে যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তখন আসক্তি না রাখিয়া সব কিছু ত্যাগ করিয়া যাওয়া ভাল। প্রকৃতি একদিন যাহা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইবে তাহাকে তাহার সে দান পূর্কেই ফিরাইয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে মহুস্তুত্বের অবমাননা ঘটে না। এই দৃষ্টি এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টি এক নয়। অধ্যাত্মতত্ত্বে জীবনের একটি শাশ্বত মূল্য নিদ্ধারণের চেষ্টা আছে। রমেনের এই তত্ত্বে জীবনের শাশ্বত কোন মূল্য বোধ নাই। মৃত্যুতে মাহুষের নিঃশেষ বিলুপ্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সে এমন একটি তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে।

নিরজার জীবনে প্রাপ্তির সীমা নাই তাহা সত্য, নিরজা গৌরবে সর্ব্বস্ব ত্যাগও করিতে পারে সত্য, যদি নিরজার জীবনে সে ফল লাভ থাকে যাহা প্রাপ্তির আনন্দ ও হারানোর বেদনার অতীত। জীবনের নিবিড় সুথ ও গভীর ছঃখ ভোগের ভিতর দিয়া সে সত্য ফলবান হইয়া উঠে।

সে অধ্যাত্ম দৃষ্টি রমেনের ছিল না। রমেনের এই তত্ত্ব দৃষ্টিতে মামুষ সাস্ত্বনা লাভ করিতে পারে না, নিরজাও পারে নাই।

নিরজা সাম্বনা লাভ করিতে পারে নাই তাহার অস্ত কারণও

আছে। তাহার স্বধর্ম এবং তদাশ্রয়ী সাধন ফল লাভ ষে কী তাহা ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

জীবনের গভীরতর কোন সত্যোপলব্ধি রমেনের ছিল না, তাহা তাহার এই জাতীয় সাস্থনা দানের প্রয়াস হইতে ব্ঝিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে নিরজার জীবনে এই ত্যাগকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্ম সে যে জাতীয় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাতে তাহার হৃদয়হীনতারই পরিচয় লাভ করা যায়। আমি রমেনের সেই চেষ্টার কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি যে চেষ্টায় সে আদিত্য ও সরলার প্রেমকে স্থায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়া এবং নিরজার নিকট ইহাকে নিঃসংশয় দিবালোকের স্থায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া নিরজার হাত দিয়া সরলাকে আদিত্যের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছে।

রমেনের ওই যে উক্তি "যা নিজে ভোগ করতে পারবে না তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ।"

অর্থাৎ আজ নিরজ। যখন স্বামীর সকল কর্ম্মের অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ, সেখানে আর একজন নারী যদি সেই স্থান অধিকার করে তবে তাহাকে নিরজা প্রসন্ন মনে স্বীকার করিয়া লইবে না কেন? মসুস্থাত্বের কোন বোধ হইতে রমেন একজন মৃত্যুপথ্যাত্রিনীর নিকট এই অভিযোগ করিতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

নিরজা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন বোধ আশ্রয় করিয়া তাহা ইতিপুর্বে নিরজার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বৈরাগ্যের সাধনা নিরজার সাধনা নয়, তাই পরমহংসদেবের বাণী তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তাহার সাধনা প্রকৃতি বলিব না, প্রেমের সাধনা। তাহার সেই প্রেমের আলোকশিখাটুক্কে আদিত্য রমেন সরলা সকলে মিলিয়া ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছে। তাই সে অমন হাহাকার করিয়া ফিরিয়াছে, অমন মাথা কুটিয়া মরিয়াছে।

রমেন পরে আদিত্যকে বলিয়াছে, "বৌদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর কটা দিন পরেই তো এই পরম ছঃখের কটা আপনিই এলিয়ে যাবে।" সরলা ও আদিত্যের প্রেম সম্পর্কের কথা নিরজা সম্পেহ করিয়াছিল মাত্র, তাহার এই সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু ইহা গোপন রাখিতে আদিত্য রমেন এমনকি সরলাও কোন চেষ্টা করে নাই। নিরজার নিকট মিথ্যার আড়াল দিয়া ইহা গোপন রাখিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইত না। তাহারা কেহই সে চেষ্টা তো করে নাই, বরং তাহার সম্মুখে সমস্ত সম্পর্ক উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

আদিত্য ও সরলার একটু পূর্ব্ব পরিচয় আছে, তাহা এই।
আদিত্য সরলার জ্যাঠামশায়ের গৃহে দীর্ঘকাল থাকিয়া অধ্যয়ন
করিবার সুযোগ লাভ করে। শৈশবে সরলার বাপ মা মারা যায়।
তবে তাহার এই স্নেহের অভাব তাহার জ্যাঠামশায় পূর্ণ করিয়া দেন।
জ্যাঠামশায়ের ফুলের বাগানের শথ ছিল। ইহার জন্ম তিনি যে-কোন
শ্রম এবং যে-কোন পরিমান অর্থ ব্যয় করিতে কার্পায় করিতেন না।
তাঁহার এই বাগানের কাজে তিনি এই তুইজন কিশোর কিশোরীর
সহায়তাও লাভ করিতেন। তিনি ফুলের চাষ যেমন বুঝিতেন, ব্যবসা
তেমন বুঝিতেন না। ফুলের বাগান করিতে গিয়া তাই তিনি শীঘই
প্রভৃত ঋণ প্রস্ত হইয়া পড়েন। যাহারা তাঁহার নিকট হইতে ঋণ
লইয়াছিল এই বিপদের দিনে তাহারা কেহই সে ঋণ পরিশোধ করিল
না। ঋণের দায়ে তাহার সাধের বাগান তাহার ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমস্ত
কিছু বিকাইয়া গেল।

কলেজের পাঠ শেষ করিয়া আদিত্য যখন নিরজাকে বিবাহ করিয়া নৃতন করিয়া সংসার পাতিল তখন জ্যাঠামশায় তাহাকে অমন তুদ্দিনেও ফুলের ব্যবসা করিবার জন্ম টাকা ঋণ দিয়া, নানা যন্ত্রপাতি উপহার দিয়া নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারই টাকায় আদিত্যের ফুলের ব্যবসায়ে দিনে দিনে উন্নতি ঘটিতে লাগিল। আদিত্য তাই জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পূর্বেই তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিয়াছিল।

এমনি করিয়া আদিত্যের বিবাহিত জীবনের দশটি বছর এবং জ্যাঠামশায়ের গৃহে সরলার সহিত প্রথম পরিচিত হইয়া উঠিবার পর প্রায় তেইশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। তেইশ বছর পরে আজ সরলা জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু পর নিঃম্ব হইয়া আদিত্যের গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। আদিত্যের স্ত্রী নিরজা তখন মৃত্যু শয্যায়। সরলাকে আদিত্য আশ্রয় দিয়াছে কৃতজ্ঞ অন্তরে কারণ এখনকার সকল সুখৈশ্বর্য্যের মূলে একমাত্র তাহার জ্যাঠামশায়ের আর্থিক সহায়তা, তাহার নিকট লক্ধ শিক্ষা, নানা উপদেশ ও পরামর্শ।

আদিত্যের সংসারে সরলা ভার তো হইলই না বরং সরলাকে পাইয়া আদিত্যের সংসার ভার লঘু হইয়া গেল। সরলা বাগানের কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করে। জ্যাঠামশায়ের নিকট সেও বাগানের কাজ শিক্ষা করিয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, গৃহিনীহীন সংসারের সকল ভার লইয়া সে সংসারের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইরা আনিয়াছিল। নিরজার প্রতিও তাহার কর্তব্যের এতটুকু ক্রটি ছিল না। তাহার সেবা ও যত্নে সরলা নিরলস ছিল।

এখন সরলা না হইলে আদিত্যের এক মুহূর্ত চলে না। বাগানের কাজে, ব্যবসায়ের পরামর্শে গৃহের ও বাহিরের সকল কাজে এখন সরলা আদিত্যের একমাত্র সহায়। সরলার প্রতি তাহার হৃদয় বোধ এখনও স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে নাই, সরলাও তাহার যৌবন সমাগম সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। আদিত্যকে ওই দৃষ্টি দিয়া সে আজও দেখিতে পারে নাই।

উভয়ের জীবনে যে ক্ষীণ অন্তরাল ছিল তাহা নিরজার ঈর্ষার আগুনে একদিন নিঃশেষে পুড়িয়া ঝরিয়া গেল। কোণাও আর কিছু মাত্র অগোচরতা রহিল না। নিরজার ঈর্ষা স্বাভাবিক। প্রেম স্বাভাবিক ভাবে এই ঈর্ষার সঞ্চার করে। স্বামীর সকল কর্ম্মের সঙ্গনী আজ সরলা। আর সে প্রাণের ঐশ্বর্য্য বঞ্চিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া যৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটির পর একটি দিন গুনিতেছে। তাহার স্বামীর জন্ম বিশ্বের সমস্ত কিছু, অফুরস্ত প্রাণ শক্তি, সুস্থ সবল দেহ, আশা ও উদ্দীপনা পরিপূর্ণ সজীব মন,—তাহারই শুধু অকালে সব শৃন্ম হইয়া গেল। অপচ মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যস্ত তাহার স্বামীর প্রতিটি মৃহুর্ত্ত স্বপ্নে, সৌন্দর্য্য-ধ্যানে, কল্পনায় রঙ্গের রসে সেবায় ও কল্যানে

পরিপূর্ণ করিয়া রাথিয়াছিল,—এই তো সেদিন। অপচ এই কয়েক-দিনের মধ্যে তাহার এবং তাহার স্বামীর জগতের মাঝখানে যেন অস্তহীন ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া আদিত্যের পরবর্তী আচরণ হইতে আমরা নিরজার ঈর্ষার আরও একটি কারণ অমুমান করিতে পারি। আদিত্য তাহার হৃদয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইবার পূর্বেব নিরজা যে ভাহার হৃদয় প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। এ সম্পর্কে নারীর একটি স্বাভাবিক বোধ শক্তি থাকে। দীর্ঘ রোগ ভোগে নিরজার ওই বোধ আরও সৃক্ষ ও তীত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আদিত্য নিরজার সহিত এখন যে আচরণ করিত তাহা দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রস্ত। প্রাণেই প্রাণের ক্ষুণা মেটে। আদিত্যের মধ্যে সে প্রাণ ছিল না বলিয়া নিরজার প্রাণ অমন শৃত্য হইয়। পড়িয়াছিল। নিরজার অভিযোগে আদিত্য ক্তক্টা উত্মার সহিত সরলার নিক্ট তাহার দশ বংসরের বিবাহিত জীবনের নিষ্ঠার কথা বলিয়াছে; কিন্তু আদিত্য সরলার অভিযোগের উত্তর দিতে পারে নাই, অর্থাৎ নিরজার এই অভিযোগ যে অমূলক, অন্যায় তাহা সরলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে নাই। নিরজার অভিযোগকে আদিত্য যখন সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, যখন আপনার মনকে আপনি ফাঁকি দিতে পারে নাই, তখন ইহা যে অন্যায় নয়, না নীতির দিক হইতে না ধর্ম্মের দিক হইতে তাহাই সপ্রমান করিতে চাহিয়াছে। আনিত্য তাহার এই নীতি ও ধর্মবোধকে একবার রমেনের নিকট এবং একবার সরসার নিকট যাচাই করিয়া লইয়াছে। ভাহারাও ভাহার এই মনোভাবকে কেহই অসমর্থন করিতে পারে নাই, বরং নায় ও ধর্ম সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

ভাহাদের কথা থাক। আদিত্য এমনকি তাহার স্ত্রীর নিকট এই কথাই জানাইয়াছে। নিরজার এই অভিযোগ সত্য, তবে সমস্ত দিক বিচার করিয়া দেখিলে সরলার প্রতি ভাহার প্রেম অন্যায় বা অধর্ম নয়। সরলা ইহ সংসারে নিঃসহায়, সরলার জ্যাঠামশায়ের দাক্ষিণ্যের উপর ভাহার বর্ত্তমান সৌভাগ্য দাঁড়াইয়া, ইত্যাদি না যুক্তির কথা থাক, কারণ এই জাতীয় মানবিক বোধের সমাধান একান্ত সহজ এবং তাহা অস্তভাবেও করা যায়। আদিত্য আরও বলিয়াছে নিরজার সহিত তাহার সম্পর্ক মাত্র দশ বছরের কিন্তু সরলার সহিত তাহার সম্পর্ক তেইশ বছরের, তখন তাহার জীবনে কোণায় ছিল নিরজা।

আদিত্যের এই যুক্তিকে রমেন অস্বীকার করিতে পারে নাই। রমেন সরলাকে বলিয়াছে, "দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সভ্য দিয়ে। ভোমাদের মিলন কভ কালের, তখন কোথায় ছিল বৌদি।" সরলাও নীরবে এই যুক্তিকে মানিয়া লইয়াছে, প্রভিবাদ করিতে পারে নাই।

তবে যতটুকু মানবিক বোধ সরলা ও রমেনের ছিল আদিত্যের তাহাও ছিল না। সরলা নিরজার মৃত্যু পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিতে চায়। নিরজা ক'টা দিনই বা আর জীবিত থাকিবে, আহা! এই ক'টা দিন আদিত্য তাহার হৃদয় দিয়া নিরজার শৃত্য হৃদয়কে দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দিক। এই ক'টা দিন নিরজা তাহার স্বামীর প্রেম পূর্ণ করিয়া লাভ করক। নিরজা আদিত্যকে বলিয়াছে, "দিদির জীবনাস্ত কালের শেষ কটা দিন দাও ভোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভূলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙ্গে দেবার জন্তে।" এই কথা প্রায় অফুরূপ ভাষায় রমেনও আদিত্যকে বলিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও উন্নততর নৈতিক বোধের কোন পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না।

আদিত্য তাহার প্রেম সম্পর্কে সরলাকে যাহা বলিয়াছে সেই উক্তি ছুইটি পর পর উদ্ধৃত করিতেছি, পরে ইহার স্বরূপ বিচার করিতে পারা যাইবে।

"তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের ক্বণায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, দে হবে অধর্ম।" (মৃত্যু শ্যায় শায়িত স্ত্রীর নিকট এই সমস্ত উক্তি করিয়া আদিত্য দেই শাহদের পরিচয় দিয়াছে!)

আদিত্য সরলাকে আরও বলিয়াছে,

"কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভূল করে। তুমি তো করনি, কত পাত্র এলেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি। \* \* \* তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্ব। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে তুমি কেন চেতন করে দাওনি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা।"

আদিত্য এই কথাটাই আপনাকে এবং সরলাকে বারবার করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে, যে তাহাদের উভয়ের শৈশবের সেই প্রেম ছিল একমাত্র সত্য। শৈশব প্রেমের সেই কুঁড়ি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া তেইশ বছর পরে আজ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই পূর্ণ বিকশিত প্রেম সকল আবরণ সকল অন্তরাল উদ্ভিন্ন করিয়া আজ বাহির হইয়া পড়িতেছে। আদিত্য আপনার প্রেমের এতদিন পরে নিঃসংশয় পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয় তবে নিরজার সহিত তাহার এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনকে কী আখ্যা দিব ? এই দশ বংসরের বিবাহিত জীবন যদি মিথ্যাই হয়, তবে এই মিথ্যার ভারে তাহার অবশিষ্ট সমগ্র জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িবে না ? এতবড় মিথ্যাকে বহন করিবার মত শক্তি আদিত্যের মত পুরুষেরও নাই। আদিত্য জানে না যে প্রেমে কালের পরিমানটা বড় কথা নয়। সত্য প্রেমের অমুভূতি মুহূর্ত্তে দকল দেশ ও কালের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে। এই অমুভূতি আদিত্য তাহার বিবাহিত দশ বছরের জীবনেও যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য না পাইয়া থাকে তবে সরলার সহিত প্রেম সম্পর্কেও সে ইহার আস্বাদ লাভ করিতে পারিবে না। এই অমুভৃতির জগতের সহিত তাহার কোন পূর্ব্ব পরিচয় নাই।

আদিত্যের প্রকৃতির স্বরূপ এই সম্পর্কে ব্ঝিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহার নীতি ও ধর্মবোধের স্বরূপও ব্ঝিয়া লইতে পারা যাইবে। আদিত্য প্রাণ সর্বস্বি পুরুষ। ইহার উর্ক্তর কোন জগতের সহিত তাহার পরিচয় নাই। প্রাণের যোগে প্রাণ সঞ্জীবিত হয়। প্রাণের সংযোগ ছিল্ল হইয়া গেলে হয় প্রাণ শৃহ্যতার অতলে তলাইয়া যায় নতুবা নৃত্ব প্রাণের সংযোগে তাহা আবার প্রাণময় হইয়া উঠে।

আদিত্য যতদিন নিরজার প্রাণের সম্পদ লাভ করিয়াছে ততদিন তাহার জীবনে এই জাতীয় কোন সমস্তা জাগে নাই, তথাকথিত কোন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দের সম্মুখীনও তাহাকে হইতে হয় নাই।

আজ নিরজার প্রাণ সম্পদ শৃত্য হইয়া যাইতে আদিত্য তাহার শৃত্য প্রাণ পূর্ণ করিতে অজ্ঞাতে সরলার প্রাণের সংযোগ কামনা করিয়া ফিরিয়াছে। এই জাতীয় পুরুষ জীবনের সকল পর্য্যায়ে প্রাণের সংযোগ কামনা করে; কারণ প্রাণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গোলে ওই শ্রেণীর পুরুষের সকল সৃষ্টি-কর্ম্ম মুহূর্ত্তে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সৃষ্টি প্রেরণা অব্যাহত রাখিতে হইলে তাহার প্রাণের সংযোগ কোন রূপে হারাইলে চলিবে না। প্রাণ সম্পদে নিরজা যদি আজ দেউলিয়া হইয়া গিয়া থাকে তবে সরলা আছে।

নিরজা স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রাণের এই ধর্ম্মের কথা যে জানিত তাহাতে সংশয় নাই; তাই অমন আশঙ্কায় নিরজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোন সাস্ত্রনায় সাস্ত্রনা লাভ করিতে পারে নাই।

সৃষ্টি প্রাণ-লোকে আছে, সৃষ্টি মানস-লোকে আছে, তাহার উর্দ্ধতর চেতনা-লোকে আছে। একটি জগতের নীতি ও ধর্ম্মবোধের সহিত অহ্য জগতের নীতি ও ধর্ম্মবোধের কোন মিল নাই। আদিত্যের নীতি ও ধর্ম্মবোধ ওই প্রাণ-লোকের।

প্রাণের ধর্ম্মের মধ্যেই মাস্থ্যের সাধনা সীমাবদ্ধ নয়। মসুয়াত্বের সাধনার পরিচয় কেবলমাত্র সেই খানেই পাওয়া যায় যেখানে মাসুষ্ব প্রাণের ধর্ম্মকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করে।

প্রাণের সংযোগ হারাইলে প্রাণ যে শৃত্য হইয়া যায় তাহা সত্য কিন্তু এইখানেই সব শেষ নয়। মাতৃষ তাহার সাধনা দিয়া প্রাণের এই শৃত্যতা পূর্ণ করিয়া তুলে, নৃতন করিয়া প্রাণের যোগে প্রাণের বোধ সঞ্চারিত করিয়া নয়, প্রাণের উর্দ্ধে উঠিয়া। মৃত্যুতে রূপ চিরকালের জন্ম হারাইয়া যায় না, মানস-লোকে চিরস্থির ধ্যান-রূপ পরিগ্রহ করে। এই ধ্যান-রূপ আশ্রয় করিয়াও মাতুষের সৃষ্টি-প্রেরণা

অব্যাহত থাকে। তবে মানস-লোকের এই সৃষ্টি এবং প্রাণ-লোকের সৃষ্টি এক নয়। তাহার নীতি ও ধর্মবোধেও পার্থক্য আছে।

সরলা আদিত্যের প্রেমের বৈধতা স্বীকার করে। এই বৈধতা সম্পর্কে তাহার মনে কোথাও এতটুকু সংশয়ের দ্বন্দ জাগে নাই। আদিত্যের প্রেম ব্যাকুলতার উত্তরে সরলা শুধু বলিয়াছে,

"স্থায় অস্থাবের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যথন ফাঁদ হয়ে উঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোহ দেব।"

সরলা তাহাদের উভয়ের প্রেমের বৈধতা স্বীকার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানব ভাগ্যকেও মানে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গেলে সৌন্দর্য্যের সকল আবরণ উড়িয়া গিয়া কেবল কণ্টক অবশেষ থাকে, ত্থে নিঃসীম হইয়া পড়ে। সরলা তাই তৃঃখ বহন করিতে চাহিয়াছে, যে তৃঃখ বক্ষের মাঝখানে মণি-দীপ হইয়া জ্বলে।

সরলা জানে ভাগ্য তাহাকে যেখানে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে সেখানে আর কাহাকে তুঃখ দিয়া আর কাহারও হাত হইতে সে দান ফিরাইয়া লইতে পারা যায় না। অভিযোগ যদি কাহারও নিকট কিছু করিতে হয় তবে সেই অনির্দিপ্ত শক্তির নিকট যাহার ইচ্ছায় এই জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

আদিত্য শেষে অধৈর্য্য হইয়া কী জানি কী করিয়া বসে, হয়ত তাহার নিরুদ্ধ প্রেম সকল সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গৃহের অশান্তিকে সহস্র গুণ বাড়াইয়া তুলিবে এই আশক্ষায় সরলা পলাইয়া কারাবরণ করিয়াছে। যাওয়ার পূর্ব্বে আদিত্যকে অমুরোধ করিয়া গেল যেন সে নিরজার মর্ত্ত্য জীবনের শেষ কটা দিন তাহার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। নিরজার প্রতি সরলার এই যে করুণা তাহা উন্নততর কোন বোধের প্রকাশ তো নয়ই বরং ইহা নিরজাকে আরও অসম্মানিত করিয়াছে।

সরলা কারাবরণ করিয়া আদিত্যের নিকট হইতে কিছুকালের জন্ম দূরে থাকিতে চাহিয়াছে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিবার জন্ম। ভাহারপর ইতিমধ্যে নিরজার মৃত্যুতে হুংখের জট আপনি খুলিয়া যাইবে। সরলা গোপনে গৃহ ভ্যাগ করে নাই, আদিভাকে জানাইয়া গিয়াছে, তবে কারাবরণের ইচ্ছাটা স্পষ্ট করিয়া জানাইভে পারে নাই পাছে আদিভ্য বাধা দেয়।

বিদায় লইবার পূর্বের আদিত্য সরলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে দূরে গিয়া তাহার জন্ম তাহার মন কেমন করিবে কি না। উত্তরে সরলা শুধ্ বলিয়াছে, করিলেও তাহার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা জানিতে পারিবে না।

সরলা যদি তাহার বর্ত্তমান অবস্থাকে প্রকৃতই ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইত, জীবনের এই নিয়তি রূপটিকেই যদি সে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিত তাহা হইলে বুক ফাটিয়া গেলেও আদিত্যের নিকট তাহার প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়িত না। আদিত্যকে দ্রে সরাইয়া রাখা একান্ত ছঃসাধ্য হইয়া পড়িলে সে গোপনে আদিত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইত। রমেন ও নিরজার অন্থরোধে কেমন করিয়া সে নিরজার দান গ্রহণ করিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে তাহা আমরা সামান্য নৈতিক বোধ দিয়াও উপলব্ধি করিতে পারি না। সরলার স্বীকৃতি না পাইলে আদিত্যের আকাজ্ফা যে বাধ্য হইয়া সংযত হইত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

আদিত্যের অন্তরে কামনার শিখা জ্বালাইয়া দিবার পর কিছুকালের জ্বন্য কারাবাস যাপনের সঙ্কল্পের সার্থকতা কিছুমাত্র নাই, ইথার
নিগ্ঢ় উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সরলা যখন কারাবরণ
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে তখন নিরজার গৃহ-দাহ যতদূর হইবার হইয়া
গিয়াছে, তাহার পর তাহার যাওয়া ও থাকা সমার্থক।

সরলা আশৈশব নিষ্ঠার সহিত দেব-পূজা করিয়া আসিয়াছে, নিত্যদিন ভক্তি ভরে দেবতার নিকট কুশল কামনা করিয়াছে। ইহার ফল সে কী পাইয়াছে? শৈশবে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। যে জ্যাঠামশায় ভাহাকে কন্সার অধিক স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন তিনিও অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইহ-সংসারে

ভাহার আত্মীয় পরিজন সহায় সম্বল বলিয়া কিছু নাই। আর সে শৈশব হইতে যাহার প্রতীক্ষায় দিন গুনিয়াছে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাত সারে সেই আদিত্যের সংসার সৌভাগ্যের সীমা নাই। সে তাহার গৃহে একদিন গৃহিনীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান লইয়া আসিতে পারিত, কিন্তু আজ সে এ সংসারের একজন আপ্রিতা মাত্র। আর তাহারই জন্মে আবার এ সংসারে আগুন জ্বলিয়াছে, অশান্তির সীমা নাই। আদিত্য যখন ভাহার প্রেম যাজ্রা করিয়াছে তখন তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার কোন উপায় নাই। মাঝখানে অন্তহীন তৃঃখ সাগর। সরলা তাই দেব পূজা পরিহার করিয়াছে। সরলা নিরজাকে বলিয়াছে,

"অপরাধ আমার নয়, অপরাধ দেই আমার ঠাকুরের থাঁকে সরল বিশ্বাদে রোজ ছ বেলা পূজা করেছি। দেও আজ আমার শেষ হ'ল।"

রামকৃষ্ণ পরমহংদদেবের বাণী নিরজার অন্তর স্পর্শ করে নাই তাহার স্বধর্ম ও তদাশ্রয়ী সাধনা ইহার বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া। কিন্তু সরলা তাহার ঠাকুরের উপাসনা ত্যাগ করিয়াছে মিথ্যা বোধের বশে। জীবনের গভীরতর কোন সত্যবোধ, কোন উপলব্ধির পরিচয় ভাহার জীবনের কোন পর্য্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি না।

## চার অধ্যায়

ইন্দ্রনাথ তো কেবল একা নয়, ইন্দ্রনাথের মত আরও অনেকে ইন্দ্রনাথেরই মত অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্ম শক্তি লইয়া এই পথে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। অসহনীয় হইয়া আত্মঘাতী হইবার জন্ম তাহারা এই পথ অবলম্বন করে নাই। ঐতিহাসিক জ্ঞান তাহাদের ও ছিল। অর্থাৎ তাহারাও জানিত যে একটা দেশ বা জাতি গৌরবের উচ্চ শিথর হইতে স্থালিত হইয়া যায় পশ্চাতে স্থার্ঘ কালের কারণ থাকে বলিয়া। এক একটি জাতির পশ্চাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অপরাধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। তাহারপর একদিন ওই পুঞ্জীভূত অপরাধ সঙ্গে লইয়া সমগ্র দেশ একদিন তলাইয়া নিশ্চিক্ত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ যদি বিদেশীর পদানত হইয়া থাকে, যদি অগৌরবের সর্ববশেষ সীমায় পৌঁছাইয়া যায়, তবে তাহার কারণ আছে নিশ্চয়, সে কারণ বহু এবং তাহা একদিনের গড়িয়া উঠা কোন কারণ নয়, তাহা বহুদূর প্রসারী। ভারতবর্ষের এই অগৌরব দূর করিয়া ভাহাকে তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে স্থূদূর ব্যাপ্ত সেই কারণগুলি অমুদন্ধান করিয়া তাহার জন্ম প্রামশ্চিত্ত করিতে হইবে। অপরাধ ক্ষালনের এই সংগ্রাম সম্পূর্ণ না হইলে বাহিরে সংগ্রাম করিয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাতে পরাভব অনিবার্য্য। অন্যায়কারীর সহিত অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দিতায় জাতি আরও ক্রত আত্মভ্রন্থ হইয়া পড়ে, কারণ অন্তরের যে প্রবল শক্তি অন্যায়কারীকে কিছুকালের জন্ম দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে, ত্বেল জাতির জীবনে তাহার অভাবহেতু মারাত্মক বিষক্রিয়া করে।

অপরাধ একদিনের নয়, তাহার ক্ষালনও তাই একদিনে করিতে পারা যায় না। ইহা লোভের পথ হইতে পারে সিদ্ধির পথ নয়। ইহার জন্ম প্রয়োজন সুদীর্ঘ কালের প্রস্তুতি, নিরলস ত্যাগ, ছঃখ ভোগ, জাতির বিচিত্র অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিচিত্র বন্ধন ও জড়তা দ্রীকরণের জন্য শুক্রাম্বর মন; আঘাত ও সমালোচনাও নয়, পূর্ণ একাত্মতা বোধ, সকলের সব পাপকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহারই বিষে জর্জ্জরিত নীল হইয়া মৃত্যুতে ক্ষমা করিয়া যাওয়া। ইন্দ্রনাথ এ কথা জানে। ইন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছে,

"দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অত্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধূলোয় মিলিযে গেছে তাদের হিসাবের খাতায় কোধায় মন্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ গৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হযে বসে থাকবে পরাভবের সমন্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁত্র চন্দন মাধিয়ে ঘণ্টা নেডে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে ?"

তবু ইন্দ্রনাথ কেন এ পথ বাছিয়া লইল তাহার কারণও সে উল্লেখ করিয়াছে।

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্ম ইন্দ্রনাথকে বিদেশে দীর্ঘকাল কাটাইতে হয়। তাহার শিক্ষার বিষয় ছিল বিজ্ঞান। কেবল বিজ্ঞান নয়, বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সে যতদূর পারিয়াছে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খ্যাতি ও সম্মান এবং বিদেশের মৃক্ত মন লইয়া ইন্দ্রনাথ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি মৃহূর্ত্তে অসহনীয় বন্ধন পীড়া বোধ করিতে লাগিল। এখানে তাহার প্রতিভা বিকাশের, জ্ঞান অফুশীলনের কোন সুযোগ নাই, এখানে মাহুষ তাহার সম্মান ও মর্য্যাদা লইয়া বাস করিতে পারে না। এখানে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিমূহূর্ত্তে বাধা ও অস্ম্মান।

মানুষ যত মুক্ত মন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সমুভূতি যাহার যত তীব্র, হৃদয়বোধ যাহার যত গভীর, আত্মপ্রানরের বা আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা যাহার যত অধিক বাহিরের বন্ধন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তাহাকে তত অধিক পীড়িত করে। জাতির লাঞ্ছনা ইন্দ্রনাথকে তাই মন্মান্তিক পীড়া দান করিয়াছিল।

আত্ম প্রদারের স্বাভাবিক পথ নিরুদ্ধ দেখিয়া ইন্দ্রনাথ শেষে এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছে, "দেশের চরম ত্রবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক উর্দ্ধে—আত্মার অবদাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

আত্মার প্রেরণা দেশ-কালের সমস্ত অবস্থাকে ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইন্দ্রনাথ কেবল আপন শক্তিকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে লীলায়িত করিতে চায় নাই, সে অমনি করিয়া জাতির আচ্ছন্ন চেতনায় সাড়া জাগাইয়া তাহার সুপ্ত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ঘটাইতে চাহিয়াছে।

"ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেযেছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মাসুষের মত মাসুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল। \* \* \* মাহ্ষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। \* \* \* ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশাশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্কা মহাজরে দেশে মরার মত মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

ঐতিহাসিক কারণের জন্মই ইন্দ্রনাথ এই জাতীয় চেষ্টার অনিবার্য্য পরাভবকে স্বীকার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করে আত্মার প্রেরণাকে। মানুষের জাগ্রত চেতনা অনিবার্য্য মৃত্যুর মাঝখানে আত্মরূপ সাক্ষাৎ করিয়া যায়। সে প্রকাশ, সে সাক্ষাৎকার কোন ফলাফলের অপেক্ষা করে না।

ইন্দ্রনাথ আত্ম-প্রসারের জন্ম যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, যে পথে জাতির অবসাদ প্রস্ত চেতনায় সাড়া জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেপথ সাধারণ মান্থ্যের বিচারে হয়ত হিংসার পথ কিন্ত ইন্দ্রনাথ ইহাকে হিংসাত্মক সংগ্রাম বলিয়া মানিয়া লইতে চায় নাই। ইন্দ্রনাথ এই কথাটাই সেদিন এলাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে,

তথানকৈ যদি বাঘে থেতে আগত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তা হলে তথনই তাকে মারতে, দিধা করতে না। আমরা দেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসৰ্জ্জন; নইলে নিক্তেকে গেণ্টিমেণ্টাল বলে ঘুণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাটাই বৃষিয়েছিলেন। নির্দয় হবেনা কিন্তু কর্ত্তবের বেলা নির্মাম হতে হবে।

সশন্ত্র সংগ্রামে যে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘূণা পোষণ করিতে হয়, এবং এই ঘূণাবোধ না হইলে যে সশস্ত্র সংগ্রাম অসম্ভব এবং নিয়ত এই ঘূণাবোধ পোষণ করিবার জন্ম মানুষ যে ক্রমাগত মনুযুত্ব হারাইতে থাকে এইরূপ একটা যুক্তি অহিংসবাদীরা উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। ইন্দ্রনাথ এই যুক্তিকেও স্বীকার করিতে পারে নাই। তাহার মতে প্রতিপক্ষের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ বা ঘূণাবোধ না পোষণ করিয়াও এই সংগ্রাম করা যাইতে পারে এবং তাহা একান্ত সম্ভব। ইন্দ্রনাথ তাহার জীবন দিয়া ইহা সপ্রমান করিয়াছে। এই সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ কানাইকে যাহা বলিয়াছে তাহার ছই একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাধার কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"আমি অবিচার করব না। উন্মন্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অঞ্পাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"রাস্তায় পাধর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমন্ত বৃদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে এই বভাব বিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানব ব্যভাবকে আমি বীকার করি।"

ইন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের আর একটি দিক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইন্দ্রনাথের সাধনা প্রাণ ও মনের সাধনা। ইন্দ্রনাথ আপনাকে কর্ম্মেনাগী বলিয়া জানে, এবং প্রাণ ও মনের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ব্যতীত কর্ম্ম অসম্ভব। পুরুষ ও নারীর মিলিত সাধনায় প্রাণ ও মনের বিকাশ যেমন হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। ইন্দ্রনাথের দেশব্যাশী মহাযজ্ঞে তাই নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন। একের সারিধ্য অন্সের প্রাণ-মনে যে বেগ সঞ্চার করিবে সেই শক্তির বেগকে তাহারা মহত্তর কর্ম্মে নিম্নেষ করিয়া দিবে। প্রাণ ও মনের সেই অগ্নিতে যে

সংসারী আপনাকে পুড়াইরা ফেলে, কিংবা প্রাণ ও মনের সকল প্রকাশকে নিরুদ্ধ করিয়া দিরা নিশ্চিন্ত হয় যে সন্মাসী আহারা কেছই কর্মের মহাদ্রত পালনের যোগ্য নয়।

"ইন্ধনাথ বলে শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে সন্ন্যাসী আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে তক্ষকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিম্নে কাজ হবে না • •। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি উপাসক অসাধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুডে, নেবানো মূন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন ্যারা চাপতে জানে না।"

"গুধুমা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে তারা চির শিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্জ-নারীশ্ব—মেয়ে পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।"

ইন্দ্রনাথ তো কোন চরিত্র নয়, ইন্দ্রনাথ একটা আইডিয়ার প্রতীক মাত্র। ঔপস্থাসিক তাই তাহার চরিত্রের ধীর বিকাশের কোন পরিচয় দান করেন নাই, তাহার আইডিয়াটিকেই একপ্রকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে বিসয়া তাই তাহার আইডিয়ারই সামাস্য পরিচয় দিলাম।

( \( \( \) \)

অতীন জীবনে যে পথ বাছিয়া লইয়াছিল তাহার সহিত তাহার সভাব বা স্বধর্মের কোন মিল ছিল না। মাসুষের সমগ্র সত্তা তাহার স্বধর্মে আঞায় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। স্থভাব বিরুদ্ধ আচরণে তাই অতীনের সমগ্র সত্তা ছিন্নমূল হইয়া দিনে দিনে নীতি ও ধর্ম্মহীন-ভার অতলে তলাইয়া গিয়াছে। একদিকে স্বভাব স্থিত হইবার জন্ম আত্মার হুর্দিবার প্রেরণা, অন্তদিকে কর্তব্যের টানে ঘটনার আবর্তে বিক্কার দিওে দিতে আপনার অধিকার লোক হইতে ক্রমাগত স্বরে সন্ধিয়া খাওরা। ছই বিরুদ্ধ শক্তির প্রথম শীত্রন ভাহার সমগ্র সত্তা শীরণামে শত্রী হইয়া গিয়াছে।

ক্তাবে অতীন হিল কৰি। সাহিত্যের প্রতি ভাষার অনুমাগ ছিল প্রগাচ্। একদিন সে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হইবে এই ছিল ভাষার আশৈশবের স্থপন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যায়ে অভীন শেষে যে পথ বাছিয়া লইয়াছে তাহাতে এই স্থপ সার্থক করিবার আর কোন উপায় রছিল না। এই পথে পরিণামে তাহাকে বঞ্চনা ও পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। পরাজয়ে তো অগৌরব নাই, অভীনকে এ পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে মন্ট্যাড় বিসর্জন দিয়া। অভীনের এ পরাজয়ে তাই কোন সাস্থনা নাই।

অথচ ষে পথে অতীন সকল সার্থকতা লাভ করিতে পারিত, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে পথ ভাহার নিকট চিরকালের জন্ম বন্ধ। দেশকে বিদেশী শাসন মুক্ত করিবার জন্ম যে পথ সে বাছিয়া লইয়াছিল ভাহা ভাহার স্বধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়াই ধর্মহীনভায় ভাহার মন্মুম্বই কেবল নষ্ট হইয়াছে। অথচ স্বধর্মে থাকিয়াই অতীন আপনার ভাবে আপনার পথে দেশের সেবা করিতে পারিত। ভাহার সাহিত্যে থাকিত চিরকালের মান্থ্যের বন্দনা গান, যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া চিরকালের মান্থ্য গর্ম্ব অন্থত্ব করে, যে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া চিরকালের মান্থ্য ভাহার মন্মুম্যত্বের সৌধ গড়িয়া তুলে সেই ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, ভাহারই জয় ঘোষণা।

যে কর্ত্তব্য অন্যায় ও অধর্মা, যে কর্ত্তব্যাচরণে মন্থ্যুত্ব লাঞ্চিত হয় সে কর্ত্তব্য ক্রটিতে যে অপরাধ স্পর্শ করে না তাহা অতীনও বুঝে, অন্ততঃ একটা পরিণাম পর্য্যস্ত পৌঁছাইয়া অতীন তাহা মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। তবু অতীন ওই পথ পরিহার করিতে পারে নাই, প্রথমতঃ ঘটনাস্রোত তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া, (ইহা গৌন কারণ) দ্বিতীয়তঃ এলাকে ছাড়িয়া একাকী পূর্ব জীবনে ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব (ইহা মুখ্য কারণ।)

তাহার সাধনা মোহেরই সাধনা, যে-মোহ সৃষ্টি করে, মনুস্থ-জ্বদয়কে এক অলোকিক সৌন্দর্য্য-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। তাই এলার মোহ-বন্ধন ছিল্ল করিবার চেষ্টা সে করে নাই। একমাত্র এলার দ্বপ্র আতার করিয়া সে সৌন্দর্য্য-ধ্যান করিছে পারে, ওই রূপ আতার করিয়াই তাহা বিধের সকল রূপের মহিত যুক্ত হয়। ওই রূপ

হারাইয়া গেলে তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাই মুহুর্ত্তে শৃত্যময় হইয়া যায় ।
এলার সঙ্গ লাভের কামনায় আপনার সৌন্দর্য্য-ধ্যানকে অটুট রাখিবার
জন্ম, অর্থাৎ ওই আত্মারই ক্ষ্ণায় সে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ত্যায়
আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইয়াছে; তাহার জাগ্রত চৈতন্তই তাহাকে
দিয়া আত্মহত্যা করাইয়াছে।

এই আলোচনার পূর্ব্বে অতীনের জীবনের ছই একটি ঘটনা বিবৃত্ত করা প্রয়োজন। তাহা অতীনের প্রেমোপলন্ধির ঘটনা। সে উপলন্ধিকে তাহার চৈতন্যের প্রথম জাগরণ বলা যাইতে পারে। অতীন তাহার এই উপলন্ধির কথা এলাকে বলিয়াছে। ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার সেই প্রথম উপলন্ধির দিনটির কথা মনে পড়ে।

"দেদিন যে পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্স নয়, লজিক নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শঙ্কাচার্য্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদগর পাত করে একটুটোল খাওয়াতে পারেন নি। তথন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গলার জল লাল আভায় টলটল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্র গমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে।"

এই উপলব্ধির পূর্বের পুরুষের জীবনে যে সৌন্দর্য্য-কল্পনা যে সৌন্দর্য্য-সাক্ষাৎকার তাহার মধ্যে কোথাও কোন সামঞ্জন্ম থাকে না। তাহা তাই মান্থ্যের জীবনে কোন অধ্যাত্ম ফল লাভ ঘটায় না। সন্তার এই নিবিড় উপলব্ধিতে একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া মান্থ্যের চেতন ও অবচেতন মনের, অন্তর ও বাহিরের সকল রূপ সামঞ্জন্মীভূত হইয়া যায়। শিল্পীর জীবনে ইহাই তাই প্রথম অধ্যাত্ম উপলব্ধি।

অন্তরের মধ্যে এই যে সৌন্দর্য্য-লোক রচিত হইয়া যায়, সৌন্দর্য্য-সাধক, শিল্পী ও স্রস্থা তাহারই ধ্যান মগ্ন। গভীর হইতে গভীরতর লোকে রস-লোকের একটির পর একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহার অন্তহীন মানস-অভিসার চলে। প্রথম সেই অধ্যাত্ম জাগরণের কথা অভীন এলার নিকট কভবার কভ ভাবেই না বলিয়াছে। "তোমার গলার স্থরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই স্থর আমার মনের মধ্যে এদে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; ধেন আকাশ থেকে কোন এক অপব্ধপ পাধি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে।"

এই সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মন আপনিই দিখা হইয়া একটিকে আর একটির সহায়তায় সন্তোগ করে। একটি মন প্রজাপতি, আর একটি মন সৌন্দর্য্য-কুসুম। সেই সৌন্দর্য্য-কুসুমের মধুপানে মানস-প্রজাপতি বিভার। কোন্ কল্পলতায় কোন শৃশ্য ডালে সে ফুল কোটে তাহা কেইবা জানে। এলাকে ঘিরিয়া মনে মনে অতীন কভ সৌন্দর্য্য-লোক না সৃষ্টি করিয়াছে।

"যে সব দিন চরমে না পৌছতেই ফুরিয়ে যার তারা ছারামৃতি নিমে খুরে বেড়ায় কল্প-লোকের দিগতে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসর ঘরে।"

এলার দৌন্দর্য্য বেষ্টন করিয়া অতীন আপনার ভাব-রলে সৌন্দর্য্যের কত আলপনা না আঁকিয়াছে। দে বিষয় দে মুগ্ধতার কী অন্ত আছে। অতীন এলাকে বলিয়াছে, "তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্পবিণী লতা, তুমি আমার স্থমিতি বা ছংখমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশু আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চির স্বতন্ত্র।"

পুরুষের চিত্ত-লোক ভরিয়া এই যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহা একটি বিশিষ্ট সাধনা। এই সাধনায় পুরুষের পৌরুষ বিনষ্ট হয় না। ইহা তাই স্থালিত পৌরুষের চিত্ত-বিকার নয়। যে মোহে, যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে স্বয়ং বিধাতা এই অনস্ত কোটি রূপ-লোক নিত্যকাল ধরিয়া স্পৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, ইহা পুরুষের সেই এক মোহ, সেই এক সৌন্দর্য্য-ধ্যান। সৌন্দর্য্যের এই অধ্যাত্ম-সাধনার দিকটির কথা উপস্থাসিক অতীনের মুখ দিয়া বলিয়াছেন।

"যথার্থ পুরুষ যারা তারা যথার্থ মেরের জোরেই চরিভার্থ হবে-বিগভার

নিজের হাতের এই হকুম নামা আছে সামাদের রজে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে দে পুরুষ নামের যোগ্য নয়।"

"ভোলাবার শক্তি তোমার অমোঘ, নইলে ভ্লেছি বলে লক্ষা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভূলতুম, দক্ষেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

''ত্মি কী করে জানবে ? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামারার। কী আশুর্য তুর তোমার কঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতথানি, ওই আঙ্গগুলি, দত্য মিথ্যে দব- কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে।''

অতীনের মধ্যে যথার্থ পৌরুষ ছিল বলিয়া অতীনের অন্তরে এলাকে বেষ্টন করিয়া অমন অপরূপ সৌন্দর্য্য লোক রচিত হইয়াছে, আবার তাহার এই সৌন্দর্য্য-লোক অধ্যাত্ম বোধাশ্রয়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্য-লোক বলিয়া অতীন এলাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করে নাই, সে চেষ্টা তাহার পক্ষে আত্মঘাতী।

আত্মার এই পিপাসার জন্ম অতীন এমন একটি পথ আগ্রয় করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বলিতেছিলাম তাহার জাগ্রত চৈতন্মই দ্বি-ধারায় তাহাকে তুই বিপরীত দিকে প্রবল আকর্ষণ করিয়াছে।—একটি অমুতের দিক আর একটি মৃত্যুর। বিয়াত্রিচের মত তাহার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী তাহাকে ক্রমাগত উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় নাই, তাহাকে ক্রমাগত নিম্ন হইতে নিম্নতর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। উর্দ্ধে বন্ধনের পর বন্ধন মোচন করিয়া মহামৃক্তি দান করে নাই, নিম্নে বন্ধনের পর বন্ধন স্তুষ্টি করিয়া চিরান্ধকার লোকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

এলাকে কন্তবার করিয়া অতীন স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইতে চাহিয়াছে সে কেবল তাহাকে ভালবাদিয়া কেবল তাহারই সঙ্গ লাভের জন্ম এই সম্ভাসবাদী দলে যোগদান করিয়াছে। সে কবি, সৈ স্রস্তা, সে সৌন্দর্য্য সাধক। এলাকে পরিপূর্ণ করিয়া জীবনে লাভ করিছে পারিলে তাহার স্ষ্টি-প্রেরণা অফুরান হইয়া উঠিবে। একমাত্র এক্স পারে তাহাকে তাহার ধর্মাচরণে সহায়তা করিতে। এলা ধদি তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করে, যদি পূর্ণ মিলনে তাহাদের প্রেম সর্ব্ব সার্থকতা লাভ করিতে না পায় তবে তাহাকে এই দলের মধ্যে থাকিয়াই তাহার স্বভাবকে তিলে তিলে হত্যা করিতে হইবে।

অতীনের এই আহ্বান যে কত গভীর, কত সত্য, কত ব্যাকৃল তাহা এলা ব্ৰিতে পারে নাই। এলা নানা সাংসারিক জীবন দেখিয়া ব্ৰিয়াছে বিবাহ প্রকৃত মন্থুম্ম বিকাশে অন্তরায়, বন্ধন, ভার-স্বরাপ। ব্রত ও সঙ্কল্লের কথা তৃলিয়া এই জাতীয় যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া এলা অতীনের প্রেমকে বারবার প্রতিহত করিয়াছে। এলার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করা স্বাভাবিক, কারণ এলা আশৈশব এই বিড়ম্বনাই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার মা তাহার বাবার মহত্ব কোন কালেই উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কেবল তাহাই নয়, তাহার ক্ষুদ্রতা তাহার বাবাকে তিলে তিলে দক্ষ করিয়াছে। তাহার মায়ের আচরণ হইতে তাহার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় মূল হইয়া যায় যে আত্মস্মানকে পঙ্গু করিয়া মেয়েদের বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তাই বিবাহের প্রতি বিরূপতা তাহার সংস্কারগত। তাহার পর বড় হইয়া বাঙ্গালী সমাজে ইহার কত না পরিচয় সে লাভ করিয়াছে। বিবাহে ব্যক্তিগত অনিচ্ছা, সংস্কারগত বিরূপতার সহিত মিশিয়াছে তাহার দেশহিতৈষণা ব্রত এবং ইন্দ্রনাথের নিকট প্রতিশ্রুত।

অতীনের বিবাহ প্রস্তাবে এলা বলিয়াছে, "মেফেদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটি নাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে জয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্রাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোথের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিলে না।"

উত্তরে অতান বলিরাছে নারীর মাধ্র্য্য-লোক অন্তরের সামগ্রী। পুরুষের চেতনা যতদূর প্রস্থারিত ছোক না কেন তাহা এই সাধ্র্য্য লোকের সীমা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যথার্থ পুরুষ নারীকে, আঞার করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, যে ইহাকে অস্বীকার করে সে পুরুষ নামের অযোগ্য। এলা তখন তাহার সন্ধল্লের কথা বলিয়াছে। সে দেশের নিকট বাগদন্তা, তাহার পক্ষে তাই বিবাহ অসম্ভব। অতীন বুঝাইতে চাছিয়াছে, তাহার এই সন্ধল্ল নারী ধর্মা আগ্রয় করে নাই বলিয়াই তাহা মিধ্যা, মিধ্যা সন্ধল্ল ভঙ্গে অপরাধ নাই।

বস্তুতঃ তথনও পর্যান্ত এলা অতীনকে সত্য করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। আমি সেই সত্য প্রেমের কথা ব্ঝাইতে চাহিয়াছি, যে প্রেমে এই জাতীয় সহস্র সহল্লের প্রতিবন্ধকতা, নানা মিখ্যা সংস্কার বৃদ্দের মত শূত্যে মিলাইয়া যায়। বস্তুতঃ এলার জীবনে এই পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—সকল মিখ্যা বোধ মৃক্ত প্রেয়সী নারী সে, প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বন্ধ এমনকি প্রাণ পর্যান্ত ত্যাগ করিবার জন্য উৎস্কুক।

ইন্দ্রনাথ একদিন এলাকে বলিয়াছিল, "ভালোবাসার গুরু ভারে ভোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি ভেমন মেয়ে নয়।" ইন্দ্রনাথ নরনারীর প্রেমের এই ধর্ম্ম বৃঝিত না। এই এলাই একদিন সকল সঙ্কল্প
ভাসাইয়া দিয়া স্বয়ম্বরা হইয়া গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিতে অতীনকে
অক্রোধ করিয়াছে, অতীনের সহিত দেখা করিতে সে দলের নির্দেশও
মানে নাই। ইহার জন্ম দল যে ভাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, চূড়াস্ত
শাস্তি পর্যাস্ত দিতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হইয়াই এলা সমস্ত কিছু
ভাসাইয়া দিয়া অতীনের বৃকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

অতীনের মহাপ্রাণের মহাত্রত সম্পর্কে যখন এলা সচেতন হইয়াছে, যখন সে অতীনের সর্বানশের গভীরতা পরিমাপ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে, যখন আপনার হৃদয়কে অনাবৃত ভাবে প্রভাক্ষ করিয়াছে তখন ফিরিবার সমস্ত পথ বন্ধ, ঘটনা স্রোভে অতীন তখন অনেক দ্রে ভাসিয়া গিয়াছে, মাঝখানে মৃত্যুর স্রোভ উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে।

অতীন সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ এলার নিকট মন্তব্য করিয়াছিল, "ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সঙ্কল্লের বন্ধনে। ওর মন থেকে বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মৃহূর্ত্তে, তবু ওর আজু-সম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্য্যস্ত ।"

অতীন সন্ত্রাশবাদী দলে যোগদান করে শুধু এলার জন্ম। ওই দলে আসিয়া সে তাই ফিরিয়া ফিরিয়া এলার প্রেম যাজ্রন করিয়াছে। আর তাহারই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে ডবিয়া দলের নির্দেশে এমন অনেক কাজ করিয়াছে যাহা সাধারণ মন্ত্র্য্য-ধর্ম বিবর্জ্জিত। ধর্ম জ্রষ্টতা সম্পর্কে যখন অতীন সচেতন হইয়াছে তখন উদ্ধার লাভের কোন উপায় নাই। আর এই পরিবেশে পৌঁছাইয়াই সে এলার অকৃষ্টিত প্রেম লাভ করিয়াছে। তাই এলার অমন প্রেম, তাহার জীবনের ক্রেষ্ঠ সাধন সম্পদকেও সে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ওই পথের অন্যায় ও অধর্মাচরণ সম্পর্কে সে যদি ইতিপ্র্কে সচেতন হইতে পারিত যদি এলাও ইতিপ্রক্ষ তাহার চিরন্তন নারী স্বভাবটিকে আবিষ্কার করিতে পারিত, তবে অতীন যে এই পথ পরিহার করিয়া যাইত তাহাতে সংশ্র নাই।

এলার ব্যাকুল প্রেম নিবেদনের উত্তরে অতীন বলিয়াছে, "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।"

অতীন আজ জীবনে এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে যেখানে এলার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। যে ধর্ম্মাচরণের জন্ম সে এলাকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল সেই ধর্ম্ম হইতে সে চিরকালের জন্ম স্থালিত হইয়া গিয়াছে।

স্থালিত জীবনের সর্ববশেষ পরিণাম লাভ করিয়াও অতীন এন্ধ্রগতের কাহারও উপর কোন ক্ষোভ রাখিয়া গেল না। এলাকে সে ক্ষমা করিয়াছে, আর তাহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারিদ্দ না বলিয়া ঈশ্বরের অসীম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে।

সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌছাইয়াও অভীন কিন্তু ভাহার সামগ্রিক ভন্ত-দৃষ্টি হারায় নাই।

এই বিশ্বে বিধাতার অভিপ্রার নানা ভাঙ্গা-গড়া, মন্দ-ভালোর ভিতর

দিয়া ধীরে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে, একটির পর একটি যবনিক। সরাইয়া দিয়া ধীর সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে। এই বিশ্বে বিধাতার যে কর্মভার লইয়া সে আসিয়াছিল তাহা সে সম্পন্ন করিতে পারে নাই বটে, কিন্ত ইহাতে বিধাতার সে কর্ম্ম অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে না, আর কোন মানব হাদয় আগ্রয় করিয়া তাহা চরিতার্থ হইবে। জীবনের এই রীতি। এই তত্ত্ব আগ্রয় করিয়া অতীন সাম্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

মহাপ্রাণ বা মহামৃত্যুর সীমাশৃত্য নিথর সমুদ্রের বুকে জীবনের এক একটি কুসুম ফুটিয়া উঠিয়া আবার ঝরিয়া যাইতেছে। বিশ্ব-নাট্যমঞ্চে এই সানব-পুতৃল আপন আপন অংশ অভিনয় করিয়া মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। কোন্ মহানাটক যে অভিনীত হইয়া চলিয়াছে তাহা সেই মহানাট্যকারই শুধু জানেন। এই লীলার দিক হইতে জীবনকে দেখিয়া অতীন তাহার ব্যর্থজীবনে সান্থনা খুঁজিয়াছে।

এই লীলার দিক হইতে যে আপনার সকল কর্ম এমনকি পাপ কর্মাকেও সাক্ষাৎ করা সম্ভব অতীন আপনার জীবন দিয়া ভাহা সপ্রমান করিয়াছে। অতীন এলাকে বলিয়াছে,

"যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অদ্ধের দাম লেখাছিল বর্ত্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে ছদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম ছংখ। মিথ্যে কথা। জীবনটা জালিয়াৎ, সে অনন্ত কালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নির্ভূর হাসি নয়, বিজ্ঞপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত স্থানর হাসি মোহ রাত্রির অবসানে। \*\*\* মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চিত জীবনের সব গতি স্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্য-মিধ্যা ভালো-মন্দের নিংশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। \*\*\* পিছনে য়রণের কালো পর্দাখানা নিশ্লেল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কোত্বক নাট্য নেচে চলেছে অন্তিম অক্ষের দিকে।"

জীবনের ব্যর্থতা যেমনই হোক, শোক যত একান্ত, যত কালো হোক, অনন্ত কালের পটে একদিন কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। সভীবের ব্যর্থ জীবনের কয়েকটি অধ্যায় একদিন মুত্যু-কীট দষ্ট হইয়া ধূলি হইয়া ঝরিয়া যাইবে। অস্তহীন এই জীবনের প্রসার, সেই পথ চলার মাঝখানে এই ব্যথা গীতি একদিন উত্তলা বাতাদের মর্ম্মর ধ্বনির সহিত মিশিয়া হারাইয়া যাইবে।

জন্ম হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া কত লোক লোকান্তর পার হইয়া মানবাত্মা চির অভিসার করিয়া চলিয়াছে। সেই অন্তহীন পথ চলায় কোন একটি জীবন যদি ব্যর্থ হইয়া যায় তবে অনন্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় না। মৃত্যু বর্ত্তমান জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-ছুঃখ, পাপ-পুণ্য সব ভুলাইয়া দিয়া সেই অনন্ত জীবনের কথা শারণ করাইয়া দেয়। এই অনন্ত জীবনের তত্ত্বে অতীন আপনার ব্যর্থ জীবনের শোক প্রশমিত করিতে চাহিয়াছে।

অতীন ও এলার প্রেম-পর্য্যায়ের যে পরিচয় উপন্থাসের মধ্যে লাভ করিতে পারা যায় তাহার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়।

অন্তরে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া ধীর বিকাশ লাভ করিয়া সমশু জীবনকে অপূর্বে সুষমাময় করিয়া তুলে প্রেমের সেই ধীর প্রশাস্ত পরিণাম তাহাদের জীবনে লক্ষিত হয় না। প্রথম দিনের সেই অতুরাগ সঞ্চার, সৌন্দর্য্য-বোধের সেই প্রথম বিকাশের দিন হইতে তাহারা অনেক দ্রে সরিয়া আসিয়াছে। উভয়ে উভয়ের প্রেম সম্পর্কে মখন সচেতন হইয়াছে তখন সেই সৌন্দর্য্য ও স্বপ্র-লোকটিকে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। তাহারা বেদনা সমুদ্রের ছই তীরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু মিলিত হইতে পারে নাই। অতীন ও এলা তাই সেই অতীত সৌন্দর্য্য-স্বপ্রকে, প্রেমের আন্তর্য্য প্রথম অন্তভ্তির দিনটিকে বারবার স্মরণ করিয়াছে, অস্তরে সেই সৌন্দর্য্য-ধ্যান করিয়া তাহারা জীবনের সকল সীমা পার হইয়া গিয়াছে,-সেখানে কত ষড়য়য় , কত ছলনা, কত প্রভারণা, কত মিধ্যা ও গোপন প্রয়াম, কত হীনতা ও দীনতা, মহুদ্যুত্বের কত-না লাছনা। উর্দ্ধে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া স্বতীন প্যাপ-পঙ্কে ধীরে ধীরে তুবিরা গিয়াছে। এই প্রেমে তাই স্কিটি নাই.

এ প্রেম সকল অধ্যাত্ম পরিণাম শৃত্য। তাহার প্রেম প্রতিমা বেষ্টন করিয়া শুধু অথৈ অশ্রু সমুদ্রের উদ্বেশতা।

মৃত্যুতে যে প্রেম হারাইয়া ষায়, সে প্রেমের শোক মামুষকে বাঁধে
না, অন্তরে সেই প্রেমই নৃতন রূপ লইয়া ফিরিয়া আসে, স্বপ্নে কত
রূপেই না আসঙ্গ দান করে। সে প্রেমে প্রত্যাশা থাকে। অতীনের
শোকে এই প্রত্যাশা নাই, স্প্তি নাই, মৃক্তি নাই।— যে অন্তরে প্রেম
লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্ণ পদ্মের আসন খানি পাতেন, অতীনের সেই অন্তরের
শুচিতা নপ্ত ইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত যাহাই হোক।
অতীন অনস্ত জীবনের কথা যেমন করিয়া বলুক না কেন প্রেমের এই
স্বাভাবিক প্রত্যাশার কথা একটি বারের জন্মও বলিতে পারে নাই।
এলা এই প্রত্যাশার কথা একটি বারের জন্মও বলিতে পারে নাই।
এলা এই প্রত্যাশার কথা বলিয়াছে, "অন্ত নিশ্চয় জেনো তুমি চলে
গেলে এক মৃহুর্ত্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার,
এ কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে
সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোন রাস্তা কোথাও আছে।"
অতীনের জীবনে স্বাভাবিক এই প্রত্যাশার মূল পর্য্যন্ত ছিল্ল হইয়া
গিয়াছে। তাই তাহার শোকে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, সকল আলোক
মৃহুর্ত্তে নিভিয়া যায়। এ শোক মানবাত্মাকে কেবল পীড়িত করে।

নিয়ভি নিপীড়নে মানবাত্মার যে শাশ্বত রূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যায় তাহা সাক্ষাৎ করাই সাহিত্য পাঠের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ। যুগের পর যুগ অভিক্রান্ত হইয়া যায়, মানব জীবনে সমস্থার নিত্য নৃতন উদ্ভব ঘটে। জীবনের এই সমস্ত চলমান, অপস্য়মান বৈচিত্র্যের মাঝখানে, ভাহাদের অতীতে মানবাত্মার চিরস্তন গ্রুব প্রকাশটিকে প্রভাক্ষ করাই কবি-ধর্ম্ম; একই জীবন সুধা রস ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন ঘটনার পাত্র ভরিয়া পান করা। পাত্র-ভেদে ওই আস্থাদটাও যেন বিশিষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণ সাহিত্য কর্ম্মে কেবল যুগের পরিচয়টাই থাকে, কোখাও হয়ভ কিছু ভাব ও ভাবনা, কিন্তু চিরস্তন মানব-সভ্যের কোন অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার থাকে না।

মরণ দোলায় দোল খাইয়া সমস্ত জাত তখন নিশীপরাত্তে যুম

ভাঙ্গিয়া উঠিয়া উৎকণ্ঠায় প্রহর গননা করিয়া চলিয়াছে। যাহা চিরাচরিজ তাহা অভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। সে কালে প্রেমের এমন চকিত আভাসই লাভ করা সম্ভব।— লজ্জা সঙ্কোচের অবসর নাই, প্রণয়ের বিচিত্র বন্ধিম গতি, তাহার বিচিত্র ছলা কলা, মান অভিমান, প্রসাধন সব ভাসিয়া গিয়াছে। ছটি আত্মা সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া পরম্পর্কে নিবিড় বাছ বন্ধনে বাঁধতে চাহিয়াছে। সৌন্দর্য্য-সন্ভোগের সে অবসর কোখায় তাই অমন করিয়া তাহারা উভয়ে উভয়কে আকাজ্জা করিয়াছে, নিবেদন করিয়াছে। সে প্রেম সার্থকতা লাভের জন্ম সহজ্ঞতম, নিকট্ঞম, শুল্রঙম একটি পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের ভাষায় ইহা প্রেমের সেই 'রুদ্ররূপ' বজ্জের মত, শানিত অসিফলকের মত উজ্জ্বল, সংক্ষিপ্ত, সকল বাছল্য বজ্জিত, অতি ভয়ন্ধর দীপ্তি বিজড়িত। হাদয়ের মাঝখানে এই শানিত তরবারি বহন করিতে পারে একমাত্র এলা ও অতীনের মত নারী ও পুরুষ।

ব্যপ্তি ও সমষ্টি জীবনে অসম্মাননার নানা রূপে আছে। সুর্হৎ জাতীয় পরাধীনতা হইতে ব্যপ্তির পরাধীনতা পর্য্যস্ত ইহার নানা ক্রম। এই সকল অসম্মানের মূলে একটি অজ্ঞানতা হয়ত আছে, এবং স্ক্রম দার্শনিক বিচারের সহায়তায় তাহা হয়ত প্রতিপন্নও করিতে পারা যায়, কিন্তু মানবিক বোধ এক একটি অবস্থায় ইহাতে কিছুমাত্র সান্ধনা লাভ করিতে পারে না।

দারুণতম বঞ্চনা ও অবমাননার ক্ষেত্রেও 'স্টোইক'রা এবং থ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের নিকট অজ্ঞানতার জন্ম ক্ষমা প্রার্থনার কথা, প্রেম ও প্রীতির কথা বলেন। কিন্তু যে পরিণাম লাভ করিলে এই তত্ত্ব-দৃষ্টি লাভ সম্ভব তাহা কয়জনের জীবনে সত্য। কেবল তাহাই নয়, এই তত্ত্ব-দৃষ্টির মূলে জীবনের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি আছে।

মাসুষের জীবনে এমন অবস্থা আসে যখন প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া মানসিক সুস্থতা লাভ অসম্ভব। ব্যর্থতায় মাসুষ উন্মাদ হইয়া যার, কিংবা ভাব-জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যন্তে হইয়া যায়। প্রাণ-শক্তি ক্রত নিঃশেষিত হইয়া ভাহাকে অভি নিকৃষ্ট অবস্থা দান করে। সমষ্টি জীবনেও একথা সভ্য।

জাগ্রত চেতনা ও সমৃদ্ধ মন অথচ জাতীয় পরাধীনতার জন্ম হংসহ মানি বোধ পরাধীন ভারতবর্ষের মহান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রেই বোধ করিয়াছেন। তাহার কত প্রকাশরূপ না প্রত্যক্ষ করিতে পারা বায়। সেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি না একটি উপায়ে তাঁহাদের এই মানি জয় করিয়া উঠিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান নিপ্প্রয়োজন।

এই শ্লানিবাধ রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও ছিল। এই শ্লানিবাধ তাঁহাকেও নানারূপে জয় করিয়া উঠিতে হইয়াছে। এই শ্লানি জয় করিয়া উঠিতে ইন্দ্রনাথ একভাবে চেষ্টা করিয়াছে। এই উভয় জাতীর চেষ্টার রূপ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। যে তত্ত্বদৃষ্টির সহায়তায় অতীন তাহার ব্যর্থ জীবনের কান্নাকে জয় করিয়া উঠিতে চাহিয়াছে আমি এক্ষেত্রে কেবল সেই তত্ত্ব-দৃষ্টির কথাই বিশেষ করিয়াই উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি। ইহার একটি ধারা ভাঁহার শ্রন্থা জীবনের প্রায় আদি হইতে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

এই তত্ত্ব-দৃষ্টির পরিচয় কেবল উপন্যাসেই নয়, তাঁহার কাব্যে, নাটকে, ছোটগল্লে সর্ব্বত্র লাভ করিতে পারা যায়।

সে দৃষ্টি কি না, ব্যক্তি জীবনে ব্যথা-বেদনা, আঘাত-বঞ্চনা যত বড়ই হোক তাহা সহনীয় হইয়া উঠে যদি ইহা বোধ করিতে পারা যায় যে অন্তহীন গ্রহ নক্ষত্রের অচিন্তনীয় বেগে কক্ষাবর্তনের মাঝখানে এক কনাতম দেশ-কালের মধ্যে এই পৃথিবীর প্রকাশ। তাহাতে একটি মাহুষের ব্যথা বেদনা কত ভূচ্ছ। মহুয়া জীবন ও জগৎ কি অচিন্তনীয় বিরাট তাহাতে ব্যক্তিগত সুখ-হুংখ খেন বুদুদের বক্ষে বিচিত্র রক্ষের প্রকাশ।

মনস্বী বাট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি এক্ষেত্রে ত্মরণে পড়িতেছে তিনি এই জাতীয় দার্শনিক বোধের সামর্থ্য ও অসামর্থ্য উত্তর দিক উল্লেখ করিয়া একস্থলে মন্তর্য করিয়াছেন। "There are even times when it is comforting to reflect that human life with all that it contains of evil and suffering is an infinitesimal part of the life of the universe. Such reflections may not suffice to constitute a religion, but in a painful work they are a help towards sanity and an antidote to the paralysis of after despair."

এই জাতীয় চেষ্টা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর একটি যে চেষ্টা ছিল তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে ইন্দ্রনাথের মধ্যে। এই জাতীয় একটি চেষ্টার ধারাও তাঁহার রচনায় পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ইন্দ্রনাথের ওই যে উক্তি 'সব মাহুষের সামনেই ধর্মা ক্ষেত্রে ধর্মা যুদ্ধ আছে; সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।'—তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিয়াছেন আপনার জীবনে। জাতির আত্মাকে রক্ষা করিতে জাতিকে সর্ব্বাত্মক সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত্ত করিতে তাঁহার ক্রটি ও যত্মের অন্ত ছিল না। ইন্দ্রনাথের যে উক্তি, 'দেশকে মা মা—ইত্যাদি' ইহা তাঁহারও দেশ প্রেমের মৃল মন্ত্র। জাতির মনের সর্ব্ববিধ বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে এই সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত করিতে তাঁহার বহুমুখী নিরলস চেষ্টার উল্লেখও বাহুল্য।

পরিশেষে উপত্যাস হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"মাছ্যকে আল্লশক্তির বৈচিত্র্যান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়।"

''সব মাহুষের সামনেই ধর্মকেত্রে ধর্ম যুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতে। ৰাপি তেন লোকত্রমংক্ষিতং।''

"পেট্রিরটজনুমর চেরে যা বড়ো তাকে যারা সর্কোচেচ না মানে তাদের পেটি রটজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার থেয়া নৌকা।"

"দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবী অন্ধ ন্তাশনালিন্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বলেছে।"

"স্ভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ।"